# শ্ৰীরাসক্তথ্য দেব।

( শ্রীমুখ কথিত চরিতায়ত ও উপদেশ। )

বাথােকুনর, শ্রীশাশভূষণ ঘোষ।

काञ्चन, ১००२ मन

উৰোধন কাৰ্য্যালয়, ১নং মুথাৰ্জ্জি লেন, বাগবাঞ্চার, কলিকাতা।

All rights reserved.

भ्ना २॥• छोका

#### প্রকাশক—

ব্ৰন্ধচারী গণেক্তন উদ্বোধন কার্যাঃ ৴নং মুখ, ৰ্জিলেন, বঃ সার, কলিকাতঃ



শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস, প্রিণ্টার—স্থরেশচন্দ্র মজুমদার, ৭১।১নং মির্জ্জাপুর খ্লীট, কলিকাভা।

# পরিচয়।

শ্রীরামক্নফদেব বলিতেন "অথগু : নদ যেন চিনির ज्ञकीरकून উरात्र পাহাড় সদৃশ, ক্ষুদ্র পিপীলিকাশ্রেণীর সমগ্র উদরসাৎ করিতে প্রচণ্ড কুধায় হইলেও সামান্ত কণামাত্র পাইয়াই পূর্ণ তৃপ্তিলাভ করিতেছে 💍 শুকদেবাদি বিশেষ জ্ঞানী ভক্তেরা ঐ শ্রেণীর মধ্যগত কিষি পিপীলিকাদিগের খ্রায় ঐ পর্বত হইতে অপেকাকৃত বড় একঃ শর্করা মাত্র লইয়াই তৃপ্ত ও শান্ত হইতেছেন !" অনন্ত মহিম; ীবীর দেবমানব-দিগের সম্বন্ধেও ঠিক ঐ কথা বলা যায়। ধারণ মানব তাঁছা-দিগের দহিত পরিচিত হইতে যাইয়া তাঁহা দর অলোকসামান্ত চরিত্রের হুই একটা গুণমাত্রেই নিবদ্ধৃষ্টি ৬ বৃশ্ধ হুইয়া আত্মদান করিয়া বসে। বিশেষ অধিকারিগণ উহার মধ্যে আরও কয়েকটী গুণের অধিক সমাবেশ দেখিয়া সমাবতা প্রাপ্ত হন, ইহাই মাত্র প্রভেদ। ঐ জন্ম সাধারণ মানব শ্রীক্বঞ্চ, বৃদ্ধ, যীশু প্রভৃতি প্রেড্যেক দেবমানব চরিত্রের আলোচনা সহস্র সহস্র বংসর ধরিয়া করিয়াও তাহার ইতি করিতে পারিতেছে না।

আমাদিগের সমুথে যে দেবমানব চিরবিবদমান দৈত বিশিষ্টা-দৈত ও অত্তৈত মতের অপূর্ব্ব সরল সমাধান সম্পাদন করিরাছেন —সর্ব্বমতই ঈশ্বর লাভের এক একটা পথমাত্র, এই জীবনে প্রত্যক্ষ-পূর্বক আজীবন উহার প্রচার করিয়া ভারতে ও জগতে চির শাস্তির স্বচনা করিয়া গিরাছেন—এবং বাঁহার ভিরোভাবের মাত্র চল্লিশ বৎসরের মধ্যে কে নিশ্ব প্রচারিত ধর্মভাবসমূহ প্রাচ্য পাশ্চাতোর প্রায় সর্বত্রি স্বল্পবিস্তর প্রসারিত হৈইয়া পড়িয়াছে তাঁহার সম্বন্ধেও পূর্ব্বোক্ত কথা বিশেষ ভাবে বলা যাইতে পাধে মানব তাঁহার প্রাচরিত্রের ও ভাবসমূহের পরিমাণ করিতে যা কথন ইতি করিতে পারিবে না।

ইতিমধ্যেই কত লোক না তাঁহার কথা কতভাবে আলে করিতেছে। যে তাঁহাকে দেখিয়াছে সে করিতেছে, আবার তাঁহাকে দেখে নাই সেও করিতেছে। যে তাঁহার গুণমুগ্ধ করিতেছে, আবার যে তাঁহার প্রতি ঈর্যা-ছেম-সম্পন্ন (করিতেছে। ত্বে প্রভেদ এই, যে শ্রদ্ধাসম্পন্ন সে তাঁহার আলে, সামান্ত অভিন্তাহে ক চরিত্রের প্রতি বিন্দুতে সিন্ধুর ভরঙ্গেছি। দেখিয়া আত্মহারা হইতেছে—এবং শ্রদ্ধাহীন হুর্ভ,গ্য অপ্যানিজ চক্ষুর দোষে, ঐ সিন্ধুকে বিন্দুরূপে দেখিয়া আত্মহার করিতেছে।

আমাদিগের বর্ত্তমান গ্রন্থকর্তা পুর্বোক্ত প্রদাসশার দলে
অক্তম। বৌবনে শ্রীমারক্ষদেবের দর্শন তাঁহার ভাগ্যে ঘটি:
ছিল এবং শ্রীশ্রীঠাকুরের তিরোভাবের পরে যে দকল গৃহী ও
সন্নাসী ভক্ত ঠাকুরের শ্রীচবণে আত্মবিক্রম করিয়াছিলেন
ভীহাদিগের সহিত্ত ঘনিষ্ঠভাবে মিলিবার সুযোগ লাভ করিয়া
শ্রীরামরক্ষদেবকে আপনার করিয়া লইয়াছিলেন। বলরাম মন্দিরে
শ্রীরামরক্ষমিশনের প্রথম প্রতিষ্ঠাকালে ইনি উহার কার্যাভার
গ্রহণপূর্বক করেক রংসর বিশেষ সহায়তাও করিয়াছিলেন।
হালয়ে শ্রদ্ধার আসন পাতিয়া আরাধা দেবতাকে তাহাতে বসাইয়া
মানব প্রথম তাঁহার ভাবে অন্মপ্রাণিত ও ধর্মজীবন পুষ্ট করিতে

কে। পরে ঐ ভাব যথন তাহার অন্তর পূর্ণ করিয়া মাত্রা স্থান করে তথনই সে তাহার হৃদয়দেবতার কথা অপরকে না য়া থাকিতে পারে না এবং বাহিরে অপরের হৃদয়ে তাঁহার না পাতিবার সহায়তা করিতে উন্নত হয়। অতএব পাঠক-শা যে গ্রন্থকর্তার শ্রীরামক্ষ্ণচরিত্রালোচনায় অনেক বিষয় ও শিক্ষিত্র পাইবেন ইহা বলা বা লা। ইতি শ্রীসারদানক।

# নিবেদন।

শ্রীনামরুক্ত কথামৃতে" শ্রীম লিথিয়াছেন,—"তিনি ঠাকুর শ্রীরামরুক্তের সঙ্গে থাকিয়া যে সকল ব্যাপার নিজের চক্ষে দেথিয়াছেন বা নিজের কর্ণে শুনিয়াছেন, তাহাই গ্রন্থে বর্ণনা করিতে চেটা করিয়াছেন। স্বস্ত ভক্তের নিকট শুনিয়া লিথেন নাই। গ্রন্থের উপকরণ সমস্তই তাঁহার দৈনন্দিন কাহিনীছে (Diary) লিপিবদ্ধছিল। যেই দিনে দেথিয়াছেন বা শুনিয়াছেন সেই দিনেই সমস্ত শ্রন্থ করিয়া Diaryতে লেখা হইয়াছিল। তাঁহার ধারাবাহিক চরিতামৃত যদি ভিন্ন আকারে শ্রীম প্রকাশ করেন, সেও প্রধানতঃ শ্রীমৃথ কথিত চরিতামৃতের উপর নির্ভর

শ্রীমর সম্বন্ধ ছিল শ্রীরামক্ষণ্ডের শ্রীমুথ কথিত 'চরিতামৃত' তিনি প্রকাশ করেন। আশা করিয়াছিলাম একদিন শ্রীম দিথিতৃ চরিতামৃত্ব প্রকাশিত হইবে; কিন্তু সে আশা বোধ হয় জীবিত গাকিতে পূর্ণ হইবার সন্তাবনা দেথিনা। পূজাপাদ শ্রীমং স্বামী বিবেকানল ইচ্ছা করিয়াছিলেন যে "একখানি শ্রীরামক্ষণ্ধ জীবনী লেথা হবে তার উপদেশের উদাহরণ স্বন্ধপে। কেবল তার কথা তার মধ্যে থাক্বে। প্রধান লক্ষ্য থাক্বে তার শিক্ষা, তার উপদেশ জগৎকে দেওয়া আঁর জীবনীটী তারই উদাহরণ স্বন্ধপ হবে।" স্বামিজীর সেই মহতী আশা, আমার অল্পমতি, কথঞ্চিৎ পূর্ণ করিবার জন্ম, অনেকাংশে 'কথামৃত' অবলম্বন করিয়া শ্রীরামক্ষণ্ডের শ্রীমৃথ কথিত চরিতামৃত' প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছে। সেই লোকাতীত জীবন লেথক যে ভাবে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন,

আর তাঁহার প্রীমুথের বাণী যাহা শুনিয়াছেন, তাহাও সেই সঙ্গেলিখিত আছে। কে চিহ্নিত উক্তিগুলি সমস্তই 'কথামৃত' হইতে উদ্ধৃত।

শ্রীরামক্নফের উক্তি, উপত্যাস বা নাটকের মত পাঠ করিবার নয়। তাঁহার প্রত্যেক উক্তিই তাঁহার জীবনের পরীক্ষিত সত্য, —জীবনপূর্ণ, শক্তিপূর্ণ! তাঁহার উক্তি তাঁহার 'মার' দাকাৎ আদেশ বাণী ৷ উক্তিওলি ঘতট চিন্তা করা যায়, ইহার ভিতর হইতে নৃতন ভাব ও নৃতন সভা বাহির হইতে থাকে। তাঁহার অনুপম উপমান্তলির মধ্যে মানব চরিত্রেব যেরূপ প্রাকৃত্যিত অক্ষিত আছে তাহার একটাও অত্যক্তি বা মিখ্যা কল্পনা নয়। তাঁহার প্রত্যেক উক্তি জীবনে পরীক্ষা করিয়া ধারণা করিবার নিমিত্ত তাঁহার পুন: পুন: আদেশ। তাঁহার এক একটা উক্তি অবলম্বন করিয়া এক একথানি দর্শন গ্রন্থ রচিত হইতে পারে! লেখক যে তাঁহার উক্তির মর্ম্ম সম্পূর্ণ ধারণা করিতে পারিয়াছেন এরূপ অভিমান তাঁহার নাই। তাঁহার একটা কথার ধারণা করিতে একটা জীবনেও ফুলায় না! মানববুদ্ধির বহিভূতি এই চরিত্র বুঝিবার তাঁহার সামর্থ কোথায় ৪ তিনি কুপা করিয়া যেটুকু বুঝাইয়াছেন তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করা হইয়াছে। লেখক ধারণায় - অক্ষম, ভাষায় দরিদ্র। তাঁহার ত্রাকাক্ষার জন্ম সেই অমল চরিত্রে যাহা কিছু দোষ স্পর্ণ করিয়াছে, ভাহা লেখক অবনত মস্তকে গ্রহণ করিবে ; যদি কিছু সত্য ক্থিত হুইয়া থাকে তাহা তাঁহার কুপায়। প্রান্ত নাম ধরা হউক।

"মুকং করোতি বাঢালং পঙ্গং লজারতে গিরিং। যৎ কুপা তমহং বন্দে পরমানন্দ মাধবং॥"

# সূচী

| উদ্বোধন                                | n <b>e</b> • | >          |
|----------------------------------------|--------------|------------|
| ল্পাক্থা                               | n u          | >9         |
| বাল্যসংস্কার ও পাঠাভ্যাস               | ٠            | ৩২         |
| হৃদয়ের বিকাশ                          | ***          | 88         |
| বৃদ্ধির উন্মেষ                         | •••          | ٠.         |
| কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারং       | 3            | 90         |
| পুরাণমতে সাধন                          | T * *        | <i>અ</i>   |
| বিবাহ                                  | •••          | . >80      |
| তন্ত্রসাধন                             | .,           | >৫%        |
| কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস    | •••          | २७७        |
| বেদমতে সাধন                            | •••          | 307        |
| স্বদেশ-গমন, ভীর্যযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূ | ত সাধনা      | ₹ <b>5</b> |
| ভক্তসমাগম ও লোকশিক্ষা                  | •••          | ७२ १       |
| সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা ও স্বরূপ প্রকাশ   | •••          | 959        |
| ভাব প্রসার                             | •••          | 8%•        |

# চিত্ৰ।

| ١ ٢              | শ্রীরামরুষ্ণের হস্তাক্ষর            | পুস্তকের | অগ্ৰভ | াগে        |
|------------------|-------------------------------------|----------|-------|------------|
| ۲ ۱              | কেশবগৃহে শ্রীরামক্নফের মহাভাব সমা   | ধি       | ¢ N   | পৃষ্ঠা     |
| 91               | খুদিরামের ফুটীর                     |          | २७    | >>         |
| 8 !              | পরমহংসদেবের জন্মস্থান               |          | २४    | <b>5</b> 7 |
| <b>«</b>         | গ্রামের পার্শ্বভৃতির থাল            |          | 8•    | >>         |
| <b>6</b>         | কামারপুকুরের প্রান্তর আদ্র কানন     |          | 88    | 29         |
| 9                | কামারপুকুরের শাশান                  | •        | ৬8    | n)         |
| <b>b</b> 1       | রাণী রাসমণির দক্ষিণেশ্বরের কালীবাড় | 1        | b8    | ,,,        |
| ا ۾              | শ্ৰীতী৺রাধাকান্তজী ···              |          | ৯৩    | 27         |
| • }              | পঞ্চবটা 🕡 💮                         | ;        | 38    | 29         |
| ) i              | শ্রীথ্রামলালা                       | ;        | 45    |            |
| <b>`</b><br>>२ ¦ | ७/शिशिकांकीय ००                     |          |       |            |

# প্রীরাসকুষ্ণ দেব।

( শ্রীমুখ কথিত চরিতায়ত ও উপদেশ।)

# উद्वाधन।

শ্রীরামর্ক্ষ একদিন বলিয়াছিলেন,—"কেশব সেনকৈ আমি বল্লাম,—কেন ছাপালে গ তা বল্লে, তোমার কাছে লোক আদ্বে বলে।" ক)

উনবিংশ শতাকীর আরম্ভ হইতে, হিন্দুসমাজের ইংসাজীশিক্ষিত সম্প্রদায় পাশ্চাতা সাহিতা দর্শন ও বিজ্ঞান শিক্ষা
করিয়া জাতায় ধর্মে শ্রদাধীন, ভোগস্থালুরানী ও বিশাসপরায়ণঃ।
প্রতাক্ষণাল কোমৎ, সজ্ঞেয়বালী হিউম্ ও ছড়বিজ্ঞানবালী ভারবীন্
এবং ত্রাতাবলম্বাগণ তাহাদের শিক্ষাগুরুপদে প্রতিষ্ঠিত। হিন্দুর
ধর্মে, শাস্ত্র ও সমাজ, ভ্রম, মিগা। ও কুসংস্কার পূর্ণ বিদায়া তাহাদের
বিখাস। প্রতিভাসম্পন্ন মনীনীগণ ধর্মাসংস্কার ও সমাজসংস্কার
করিতে দৃতদঙ্গল্প। ব্রন্ধানন্দ কেশবহন্দ্র যথন এই সম্প্রদায়ের
অর্থনী তথন তাহাব সহিত শ্রীবামরুদ্ধের সাক্ষাৎ হয়। শ্রীরামরুক্ত তথন কলোরও নিক্ট পরিচিত হন নাই। দক্ষিণেশ্বরের
লোকেরাও তাহাকে 'পাগলা বামুন' বলিয়া জানিত। অনেকেরই
নিক্ট তিনি একজন মূর্থ দরিদ্র ব্রাহ্মণ্ড মাত্র। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর একটা নিভ্ত গৃহে তিনি থাকিতেন। হই চারিজন সাধু

### শ্রীর মকৃষ্ণ দেব।

সন্ন্যাসী ও সাধক তাঁহার নিকট কথন কথন যাঁতায়াত করিত। কেবল তাঁহার ভাগিনেয় হৃদয় সর্বদা তাঁহার সহচর ছিল।

প্রামক্ষের সহিত দেখা হইবার পর তিনি একজন ত্রান্ত প্রবঞ্চক বা কপট সাধু কিনা সবিশেষ পরীক্ষা করিবার জন্তা, কেশবচন্দ্র স্বীয় কতিপয় বিশ্বস্ত অনুচর দক্ষিণেশ্বরে পাঠাইয়া দেন। সভ্যানুরাগী, গুণবেত্তা, অধ্যাত্মদৃষ্টি সম্পন্ন কেশবচন্দ্র বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া, প্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে তাঁহার নিজের অভিমত সংবাদ-পত্তে প্রকাশ করেন। তৎকালে কেশবচন্দ্রের অসাধারণ বাগ্মিতায় সমগ্র ভারত মুগ্ধ, স্বদূর য়ুরোপ ও আমেরিকায তাঁহার যশোরশ্মি বিকীর্ণ। স্মতরাং কেশবচন্দ্রের প্রকাশিত বিবরণ পাঠ করিয়া শিলকানেক ধর্মপিপান্তর চিত্ত প্রীরামকৃষ্ণে আরুষ্ট হইয়াছিল। জনৈক ব্রাশ্মপ্রচারক কেশবচন্দ্রের মনোগত ভাব ও নিজের অনুভূতি বাহা লিপিবন্ধ করিয়াছেন তাহার সারাংশ এইস্থানে উদ্ধৃত হইল।

"১৮৭ং সালে মার্চ মাসে একদিন পূর্বাহ্নে ৮।৯ টার সময় পরমহংসদেব হুদয়কে সঙ্গে করিয়া বাব্ জয়গোপাণ পেনের বেলবরিয়ান্ত উত্থানে উপস্থিত হন। তথন আচার্যা কেশবচন্দ্র সেন প্রচারকবর্গ সহ উক্ত উত্থানে সাধন ভল্পনে রক্ত ছিলেন, তর্ক-তলে রন্ধন কবিয়া ভোজন করিতেন, আত্মসংঘম ও বৈরাগা সাধনের বিশেষ বিশেষ কঠোর নিয়ম অবলম্বন করিয়াছিলেন! আচাযা-দেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবার জন্ম পরমহংস প্রথমতঃ তাঁহার কলুটোলান্থ বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি উক্ত উত্থানে সাধন ভল্পন অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছেন শুনিয়া পরমহংসদেব তথায় গমন করেন। তথন আচার্যাদেব বন্ধুবর্গ সহ উত্থানস্থ

#### উদ্বোধন।

সরোবরের বাঁধা **খাটে ব**সিয়া স্নানের উত্তোগ করিতে ছিলেন। ইতিমধ্যে রামক্ষণ একথানা ছেকড়া গাড়ীযোগে সেথানে উপস্থিত হন।"

"প্রথমত: হাদয় গাড়ী হইতে নামিয়া আচার্যাদেবকে বলেন ধে, —"আমার মামা হরিপ্রদঙ্গ ভনিতে ভালবাদেন, মহাভাবে তাঁহার সমাধি হইয়া থাকে। তিনি আপনাব মুপে ঈশ্বর গুণাতুকীর্ত্তন শুনিতে আসিয়াছেন।" এই বলিয়া হাদয় ভট্টাচার্যা পরমহংস দেবকে গাড়া হইতে নামাইয়া লইয়া আদেন। তথন প্রমহংসের পরিধানে একগানা লাল পাড়ওয়ালা ধুতি মাত্র ছিল, পিরাণ বা উত্তরীয় বস্ত্র গায়ে ছিল না। ধুতির কোঁচা খুলিয়া কাঁধে ফেলিয়া-ছিলেন, দেহ জীর্ণ ও হর্বল। প্রচারকগণ দেগিয়া তাঁহাকে একজন সামাত্ত লোক বলিয়া মনে করিলেন। তিনি নিকটে আসিয়াই বলেন যে, "বাবু তোমরা নাকি ঈশ্বর দর্শন করিয়া থাক, সে দর্শন কিরূপ আমি জানিতে চাই।" এইরূপে সৎপ্রসঙ্গ আরম্ভ হয়। পরে পরমহংসু একটা রামপ্রসাদী গান করেন, গান, করিতে করিতে তাঁহার সমাধি হয়। তথন এই সমাধির ভাব দেখিয়া কেহই উচ্চভাব বলিয়া মনে করেন নাই, প্রচারকেরা ইহা এক প্রকার ভেল্কি বলিয়া সিদ্ধান্ত করেন। সমাধি প্রাপ্তির অব্যবহিত পরে হাদয় ভট্টাচার্য্য উচ্চৈঃস্বরে ওঁ ওঁ বলিতে থাকেন ও সকলকৈ ভদ্রূপ ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিতে অনুরোধ করেন। তদমুসারে তাঁহারাও সকলে ওঁ বলিতে থাকেন৷ কিয়ৎক্ষণ অস্তে পরমহংস কিঞ্চিৎ চৈতন্ত লাভ করিয়া হাসিয়া উঠেন, ভৎপরে প্রমতভাবে গভীর কথা সকল বলিতে লাগিলেন। তাহা দেখিয়া প্রচারকগণ স্তম্ভিত

## গ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

হইলেন। তথন তাঁহারা ব্ঝিতে পারিলেন যে, রামরুষ্ণ একজন স্থানীয় পুরুষ, তিনি সহজ লোক নন। তাঁহার সঙ্গ পাইয়া আন্মাদে মত হইয়া সকলে স্থান উপাসনা ভূলিয়া গেলেন। সেদিন অনেক বেলায় তাঁহাদিগকে স্থানাদি করিতে হইয়াছিল।"

"পরমহংসকে দেখিয়া আচার্য্য মহাশয় মুগ্ধ হন, পরমহংসও তাঁহার প্রতি বিশেষ আরুষ্ঠ হইয়া পড়েন। তথন হইতে উভয়ের আত্মার গৃঢ় ষোগ হয়। সময়ে সময়ে আচার্যাদেব দলবলে দক্ষিণেশরের পরমহংসের নিকটে যাইতেন, পরমহংসও হৃদয়কে সজে করিয়া আচার্য্য ভবনে আসিতেন। পরমহংস পদার্পণ কবিলে তাহাকে দর্শন করিবার জন্ম আচার্যাদেবের প্রতিবেশা আত্মীয় বন্ধু সকল করিবার জন্ম আচার্যাদেবের প্রতিবেশা আত্মীয় বন্ধু সকল করিবার জন্ম ভাটিত, লোকের ভিড় হইত। পাঁচ ঘণ্টা সাত ঘণ্টা ব্যাপিয়া ধর্মপ্রসক্ষে কত আনন্দের প্রোত মন্ততার ব্যাপার চলিত। দক্ষিণেশরে গেলে পরমহংস কোন দিন আমাদিগকে কিছু না থাওয়াইয়া ছাড়িয়া দিতেন না। তিনিও আচার্য্য ভবনে আসিয়া অনেক দিন লুচি তরকারি ইত্যাদি ভক্ষণ করিতেন, এমন, কি ক্ষ্ধা হইলে থাবার চাহিয়া খাইতেন। বরফ তাঁহার অতিশয় প্রিয় ছিল, তিনি পদার্পণ কবিলে আচার্য্যদেব তাঁহার জন্ম বরফ আনাইতেন।"

"ঘথন আচার্যাদেব দলবলে পরমহংসের নিকটে ও পরমহংসদেব আচার্যার ভবনে পুনঃ পুনঃ গমনাগমন করিতে লাগিলেন, এবং পরমহংসদেবের উচ্চধর্মভাব ও চরিত্র পুস্তকে ও পত্রিকায় আচার্যা-দেব প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিলেন, মিরার ও ধর্মতত্বে তাঁহার বিবরণ সকল লেখা হইল, "পরমহংসের উক্তি" নামধেয় ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচারিত হইল, তখন হইতে তিনি সর্বত্র পরিচিত হইলেন।"



কেশবচনদের গৃতে শ্রীরামক্রফের মহাভাব সমাধি। সদয স্থায়ে ভাষাকে প্রিয়া আছেন।

#### উদ্বোধন।

"পরম ধার্ম্মিক মহাপণ্ডিত জগদিখ্যাত কেশবটন্দ্র সেই নিরক্ষর পরমহংদের নিকটে শিষ্মের স্থায়, কনিষ্ঠের স্থায় বিনীত ভাবে এক পার্ম্মে বসিভেন, আদর ও শ্রদ্ধার সহিত তাঁহার কথা সকল শ্রবণ করিতেন, কোন দিন কোন রূপ তর্কবিতর্ক করিতেন না।"

"পরমহংস দেবের বিনয় অতি চমৎকার ছিল। কাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইলে পূর্ব্বেই তিনি নমস্কার করিতেন। তাঁ হার উক্তি সকল মুদ্রিত হইয়া প্রচার হয়, সংবাদ পত্রাদিতে তাঁহার বিষয় কিছু লেখা হয়, তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা হয়, তিনি এরূপ ইচ্ছা করিতেন না। সমাধির অবস্থায় বাহ্মজ্ঞানশৃত্য না হইলে তাঁহার ফটোগ্রাফ তোলা যাইতে পারে নাই।"

"পরমহংসের মানুষ চিনিবার শক্তি আশ্চর্যা ছিল, তিনি কোন-লোকের মুথ দেখিয়া ও ছই একটা কথা শুনিরাই বৃঝিতে পারিতেন। সে কি ধাতুর লোক। একদা একজন ঘোর বিষয়ী লোক রাম-কুষ্ণের গৃহে ঘাইয়া বসেন। রামকুষ্ণের অঙ্গমার্জ্জনী ভূতলে পতিত ছিল, তিনি তাহা উঠাইয়া রাখেন। সেই লোকটা চলিয়া গেলে আমাদের এক বন্ধু নিকটে ছিলেন, তাঁহাকে বলিলেন, এই লোকটা বিষয়ী, অনেক জাল জুয়াচুরী করিয়াছে, তাহার ছোঁওয়া পামছা আমি আর বাবহার করিব না, উহা বাহিরে ফেলিয়া দাও। পরে বন্ধুর একান্ত অমুরোধে তাহা গলায় ধৌত করিয়া আনিতে স্মৃত হন।"

"টাকা মোহর ম্পর্শ করিলে তাঁহার হস্ত অসাড় হইয়া যাইত। একদিনও তিনি অন বস্ত্রের জন্ম চিস্তা করেন নাই, কথন কিছু সঞ্চয় করিয়া রাখেন নাই। সংসারের প্রতি তাঁহার একান্ত বিরাগ

## শ্রীরামক্লফ্র দেব।

ছিল, সংসারী লোকের প্রতি কিছুমাত্র আস্থা ছিল না। তিনি ধনী, বড় মানুষ, জ্ঞানী পণ্ডিত কাহাকেও বিন্দুমাত্র ভয় করিতেন না, সকলকে স্পষ্ট কথা কহিতেন, অনেক সময় শক্ত শুনাইয়া দিতেন। তাহাতে অনেক বড় লোক তাঁহার প্রতি অতান্ত অসম্ভূষ্ট ছিলেন।"

"পরমহংস যথার্থই সরল শিশুর ন্যায় ছিলেন। নারানাত্রকে দেখিলেই তিনি প্রণাম করিতেন ও তাঁহার মধ্যে ভগবতীর আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করিতেন। যখন বিবাহ হয় তখন তাঁহার ভার্যার সপ্তম বর্ষ বয়:ক্রম ছিল। এ জীবনে স্ত্রীকে কখন শারীরিক ভাবে কি সাংসারিক ভাবে গ্রহণ করেন নাই। বহুকাল পরে পত্নীকে নিকটে শাশ্রম দিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার সঙ্গে কিছুমাত্র সাংসারিক ভাবে নাই, তিনি জিতেক্রিয় যোগীর ন্যায় থাকিতেন।"

"আট বংসর পরে রামক্রম্ণ সিদ্ধি লাভ করেন, তথন তাঁহার জীবনে যেমন গভীর যোগ সমাধির ভাব তেমনই ভাক্তর মন্ততা প্রকাশ পায। শ্রীমন্তাগবতে প্রমন্ত ভক্তের লক্ষণ এক্লপ উল্লিখিত হইয়াছে যে, "কচিক্রদস্তাচুতি চন্তয়া কচিদ্ধসন্তি নন্দন্তি বদস্তা-লোকিকাঃ, নৃত্যন্তি গায়স্তানুশীলয়স্তাজ্ঞং, ভবন্তি তৃষ্ণীং পরমেত্য নির্তাঃ।" "ভক্তগণ সেই অবিনাশী ঈশ্বরের চিস্তনে কথন কথন রোদন করেন, কথন হাস্ত করেন, কথন আনন্দিত হন, কথন আলোকিক কথা বলেন, কথন নৃত্য করেন, কথন তাঁহার নাম গান করেন, কথন তাঁহার গুণামুকীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুদ্ধিন করেনে, কথন তাঁহার গুণামুকীর্ত্তন করিতে করিতে অশ্রুদ্ধিন করেন করেন।" পরমহংস মহাশ্বের জীবনে এ সমুদায় লক্ষণই

#### উদ্বোধন

লক্ষিত হইয়াছিল। তিনি ঈশ্বরদর্শন যোগ ও প্রেমের গভীর কথা সকল বলিতে বলিতে এবং সঙ্গীত করিতে করিতে প্রগাঢ় ভক্তিতে উচ্চুদিত ও উন্মত্ত হইয়া পড়িতেন, সমাধিমগ্ন হইয়া জড় পুত্ত-লিকার স্থায় নিশ্চেষ্ট হইয়া থাকিতেন, হাসিতেন, কাঁদিতেন, সুরামত্তের ন্যায়, শিশুর স্থায় ব্যবহার করিতেন। সেই প্রমত্তার অবস্থায় কত গভীর গূঢ় আধ্যাত্মিক কথা সকল বলিয়া সকলকে চমৎকৃত করিয়াছেন। বাস্তবিক তাঁহার স্বর্গীয় ভাব দর্শনে পুণাের সঞ্চার হইত, পাদভের পাদভতা ও নান্তিকের নান্তিকতা চূর্ণ হইয়া যাইত। কত স্থরাপায়ী ব্যভিচারী নান্তিক তাঁহার ভাবের উচ্ছাস ভক্তির মত্তা অলোকিক জীবন দেখিয়া ধামিক সচ্চ-রিত্র হইয়াছে। তিনি একজন নিরক্ষর অশিক্ষিত লোক ছিলেন,. তথাপি তাঁহার পবিত্র জীবনের প্রভাবে বিশ্ববিভালয়ের উচ্চ., উপাধিধারী পণ্ডিতগণ্ড তাঁহার পদানত হইয়া শিষ্যত্ব স্বীকর্ণর করিয়াছেন। তিনি সামাভা গ্রাম্য ভাষায় ও গ্রাম্য দৃষ্টান্তবোগে অতি স্থন্দর প্রভার আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল প্রকাশ করিতেন। তাঁহার এমন ভাবের মাধুর্য্য ও কথার জমাট ছিল যে, নিতান্ত সম্ভাপিত আত্মা ক্ষণকাল তাঁহার নিকটে বসিলে ছ:থ শোক ভূলিয়া যাইত। তাঁহার সহাভ বদন ও সরল বাল্যভাব, মার নামেতে মত্ততা সমাধিনিমগ্নতা দেখিলে প্রাণ মুগ্ন হইত। অনেক সময় ঈশ্বপ্রপ্রদাত তাঁহার সমাধি হইত, তদবস্থায় নয়ন পশকশ্ব্য স্থির, উভয় নেত্রে প্রেমধারা, মুখে স্থমধুর হাসি, বাহ্য চৈত্রস্পৃষ্ঠ, দৰ্কাঞ্ব ম্পন্দনহান মৃৎ প্ৰস্তারের স্থায় হইয়া যাইত, কর্ণে পুনঃ পুনঃ উচৈচ:স্বরে ওঁ শব্দ উচ্চারণ করিলে ক্রমে চৈতভোদয় হইত।"

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"তিনি কোন বাঁধাবাঁধি নিয়ম ও সভাতা জানিতেন না। অনেক সময় অল্লীল কথা উচ্চারণ করিতেন, কিন্তু মনে কোনরূপ কুভাবের লেশমাত্র ছিল না। ধর্ম্মচর্চ্চা ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন সাংসারিক কথা বলিতেন না। কথায় তিনি অতান্ত রসিকতা ও প্রত্যুৎপন্ন-বৃদ্ধির প্রিচয় দিতেন।"

শিরমহংসদেব একদিন পথ দিয়া যাইতে যাইতে একজন লোককে কুঠার নারা বৃক্ষ ছেদন করিতে দেখিয়া কাঁদিয়া উঠেন, এবং বলেন,— "আমার মা যে এই বৃক্ষে বিরাজ করিতেছেন, গাঁহার উপরে কুঠারের আঘাত লাগিতেছে।" তাঁহার যেমন শাক্তভাব, তেমনি বৈক্ষবভাব ও তেমনি ঋষিণাব ছিল। তাঁহাতে শ্যোগভক্তির আশ্চর্যা সন্মিলন ছিল, তিনি হরিনামে গৌরসিংহের জািয় প্রমত্ত হইয়া তালে তালে স্কুলর নৃত্য করিতেন, নৃত্যকালে অনক সময় ভাবে বিভেন্নি হইয়া উলঙ্গ হইয়া পড়িতেন। আবার গভীর যোগ সমাধিতে একেবারে স্পুক্তনহীন বাহ জ্ঞানশৃষ্ম হইয়া থাকিতেন। অকপট বাল্যভাব ভক্তিভাব ঋষিভাব সম্দায় তাঁহাতে লক্ষিত হইয়াছে।"

"ঈদৃশ সাধুপুরুষ ঈশবের রূপার জ্বান্ত নিদর্শন, খোর তিমিরাবৃত হস্তর ভবার্ণবে নিমগ্রপ্রায়-জীবনতরী পথিকের পক্ষে আশাজনক ও আলোকস্তম্ভ সরূপ। আমরা হৈত্ত্য প্রভৃতি মহাত্মাদিগের জীবন-বৃত্তান্ত প্রকেই পাঠ করিয়াছি, কিন্তু এই জীবন আমরা সহক্ষে দেখিয়া রুতার্থ হইয়াছি। রামরুষ্ণ বর্ত্তমান সভ্যতার ধার ধরিতেন লা, কোন সভায় যাইতেন না, বক্তৃতা ও দিভেন না, প্রক্ পজিকাদির সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিতেন না। কাহারও নিকটে শিক্ষা উপদেশ লাভ না করিয়া কেবল ঈশ্বর রূপায়, দৈববলৈ ভ সাধনবলে কিরূপ উন্নত পবিত্র জীবন লাভ করিতে হয় তিনি-দেখাইয়া গিয়াছেন।"\*

মহামনীষা সম্পন্ন ব্রাহ্মসমাথের অপরনেতা প্রতাপচন্দ্র মজুমনার ইংরাজীতে শ্রীরামকৃষ্ণ সম্বন্ধে যে মন্তব্য প্রকাশ করেন তাহা বিশেষ প্রাণিধান যোগা। সেই প্রবন্ধের কোন কোন অংশের অমুবাদ নিম্নে প্রদন্ত হইল। তিনি লিখিয়াছেন,—

"যথনই যেখানে এই অদ্ভূত পুরুষের সমাগম হয়, তিনি চারিদিকে এমন এক জ্বোতির্মায় ভাব-সমীরণ সঞ্চারিত করেন থে, তাহাতে আমার চিত্ত অনুক্ষণ ভাসিতে থাকে। তাঁহাকে যথনই দেখি কি এক অলৌকিক অনিৰ্বাচনীয় ককণভাব তিনি আখাই হৃদয়ে সেচন করেন, যাহার প্রভাব এথনও আমার মন হৃইছে দুর হয় নাই। তাঁহার সহিত আমার কৈ সহামুভুঙি থাঁকিতে পারে ? আমি একজন পাশ্চাতা ভাবাপর, সভাতাভিমানী, স্বার্ধান্থেয়ী, অদ্ধদংশয়বাদী, শিক্ষিত তার্কিক, আর তিনি দরিদ্র মুর্থ অসভা অন্ধ-পৌত্তলিক বান্ধবহীন হিন্দুসাধু। যে আমি ডিস্রেলী, ফদেট, ষ্টানলী, ম্যাকদ ম্যুল্যর প্রভৃতি বহু যুরোপীয় পণ্ডিত ও ধর্ম-যাজকগণের বক্তৃতা শুনিয়াছি, তাঁহার কথা শুনিবার জন্ম বচ্চকণ বসিয়া থাকি কেন ? আমি খ্রীষ্টের একজন অহুরাগী শিষ্য ও মতামুগামী, উদারচেতা গ্রীষ্ট প্রচারকগণের বন্ধু ও প্রশংসাকারী, যুক্তিমার্গ অবলগী ব্রাহ্মসমাজের উপাসক ও আহুষ্ঠানিক সভা, 'কেন আমি বাক্শুন্ত হইয়া ভাঁহার কথা শুনিতে, থাকি ? শুধু আমি বলিয়া

<sup>\*</sup> श्रीम**९ जामकृष्ः প**त्रम**१**९८मत्र উन्छि ।

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

নয়, আমার স্থায় অনেকেরই এইক্লপ অবস্থা। অনেকেই তাঁহাকে দেখিয়াছে ও পরীক্ষা করিয়াছে। তাঁহাকে দেখিতে ও তাঁহার সহিত কথা কহিতে লোকের ভিড় হইয়া থাকে। কোন কোন চতুর পণ্ডিতত্মস্থ তাঁহার ভিতর কিছুই সার দেখিতে পান নাই। কোন কোন খ্রীপ্তধর্ম প্রচারক তাঁহাকে কপট, ভ্রান্ত ও উন্মাদগ্রন্ত বলিয়া অবজ্ঞা প্রকাশ করেন। আমি ইহাদের বিরুদ্ধ যুক্তি সকল বিশেষ অবধারণ করিয়াছি এবং এখন যাহা লিখিতেছি ভাহা আমার আশুরিক বিচার প্রস্ত।"

"এই হিন্দু সাধুর বয়স ৪০ বৎসরের ন্ন । তিনি জাতিতে রাহ্মণ, স্বভাবতঃই তাঁহার দেহ স্থগঠিত, কিন্তু কঠোর তপস্তার মধ্য দিরা তাঁহার চরিত্র বিকাশ হওয়াতে শরীর ভগ্ন হইয়াছে। কিন্তু জীর্ণ শীর্ণতার মধ্যেও তাঁহার মুখমগুলের পরিপুট্টতা বালকবৎ কোমলতা, গভীর প্রত্যক্ষ বিনাতভাব, এক অনির্কাচনীয় স্থমিষ্ট মুখরাগ ও এরূপ হাসি ঘাহা আমি জার কোন মুখে দেখিয়াছি বিলিয়া মনে হয় না। ...... পরিচ্ছদে ও আহারে অপরের সহিত কোনরূপ বিভিন্নতা দেখা যায় না, কেবলমাত্র তাঁহার স্বাভাবিক অবহেলার ভাবই প্রকাশ করে। জাতীয় ধর্ম্ম তিনি প্রত্যহই লগ্মন করিয়া থাকেন। ..... বিষয়ী ও দেহস্থাসক্ত লোকের সন্ধ তিনি স্বত্র প্রত্যাধ্যান করেন। তাঁহার ভিতর অলোকিকতা কিছুমাত্র নাই। ধর্মই তাঁহার একমাত্র প্রশাকাধ ও উপাসনা পদ্ধতিতে তিনি বিশ্বাদী। প্রত্যেক ধর্মমতই তাঁহার নিকট সত্য। তিনি পৌত্তলিক বটে, কিন্তু এক নিরাকার অনস্ব

#### উদ্বোধন।

দ্বির বাঁহাকে তিনি অথগু সচিদানক বলেন, বিশ্বাস ও ভক্তি
সমবিত হইয়া সেই পূর্ণ স্বরূপের ধ্যান করিয়া থাকেন।
তাঁহার ধর্মের অর্থ প্রগাঢ় ভাবোন্যত্তা, তাঁহার উপাসনার অর্থ
প্রত্যক্ষ দর্শন। এক অপূর্ব্ব ভক্তি ও ভাবের অগ্নিতে দিবারাক্র
তাঁহার সমস্ত প্রকৃতি জলিতেছে। তাঁহার কথার ভিতর এই
অন্তরাগ্রির অবিরাম উচ্ছাস দার্ঘকাল ধরিয়া বাহির হইতে থাকে।
তাঁহার শ্রোত্বক শ্রান্তিবোধ করিলেও বাহ্নিক শীর্ণদেহ লইয়া তিনি
কিন্তু সর্বাক্ষণই ক্রান্তিহীন। দিবাভাগে প্রায়ই ভাবাবেসে বাহজ্ঞান
শৃত্ত হইয়া থাকেন। কিন্তু বথনই আপনার আধ্যাত্মিক অনুভূতি
বর্ণনা করেন বা বিশেষ উদ্দীপন হয়, অধিকাংশ সেই সময়ই তাঁহার
ক্রীক্রপ অবস্থা দেথা যায়। ......এই সময় তাঁহার সরল
হাদ্য নিহিত জ্বন্ত ভগবং জ্বুরাগের আবেগে সহসা তাঁহার দেহ
কাষ্ঠবং নিম্পান্দ, তিনি বাহ্নসংলা শৃত্ত, তাঁহার চক্ষু দৃষ্টিহীন
ও অশ্রধারা তাঁহার সহাস্ত মুথমগুল বাহিয়া পড়ে। এই সংলাশৃত্ত নার ভিতর এক মহান্ স্থারীয় ভাব ও অর্থ রহিয়াছে।"

"সম্পূর্ণ বাহ্নজ্ঞান হারাইয়া তাঁহার অন্তরায়া কি অনুভব ও
সন্তোগ করে কে বলিতে পারে ? ভগবৎ প্রেম জনিত সেই
সংসাশৃহতার গভীরতা কে পরিমাণে সমর্থ ? কিন্তু তিনি যে
বাহ্ জগৎ সম্বন্ধে মৃতবং হইয়াও কিছু দর্শন করিতেছেন, শ্রবণ
করিতেছেন, সন্তোগ করিতেছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। যদি
ভাহা না হইবে তবে সেই সংস্গাহীনভার মধ্যে কেন তাঁহার
অশ্রেধারা বিগলিত হয়, কেন প্রার্থনা করেন, গান করেন, কথা
কহিতে থাকেন, যাহার শক্তি ও করণভাব কঠিন হানয় ও বিদ্ধ

### **জীরামকুষ্ণ** দেব।

করিতে থাকে এবং যে চক্ষ্কথন ধর্ম কথায় কাঁদে নাই তাহা হইতেও জলধারা বহিতে থাকে ?"

"আমাদের এই সাধুপুরুষের মতে শক্তিপুরুষর অর্থ—স্ক্রীজাতির আকর্ষণী শক্তির ভিতর ভগবানের মাতৃভাব দর্শন করিয়া, বালকবৎ প্রীতিপূর্ণ আত্মমর্পণ। আমাদের বন্ধ্বর স্ত্রীজাতির সহিত সর্ক্রিধ সাংসারিক ও শারীরিকসম্বন্ধ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার পত্নী বর্ত্তমান, কিন্তু কথন তাঁহাকে দৈহিক সম্বন্ধে দৃষ্টি করেন নাই। তিনি বলেন প্রীজাতির প্রতি সন্তানভাবে দৃষ্টি বাতীত মানুষ কথন স্ত্রীলোককে জয় করিতে পারে না।
তিজ্জ্ঞাবছ বৎসর ধরিয়া স্ত্রীজাতির আকর্ষণ হইতে উদ্ধার হইবার নিমিত্ত কঠোর চেটা করিয়াছিলেন। এই আকর্ষণ হইতে মুক্তির জয়্ম ধরন ও প্রার্থনা করিতেন তথন লোকের ভিড় হইত, তাহারাও তাঁহার সঙ্গে কাঁদিত ও সাধনায় সিদ্ধির জয়্ম প্রাণ খৃলিয়া আশির্কাদ করিত।"

"যে পাপপূর্ণ দেহস্থ তিনি এত ভয় করিতেন, নির্বিয়ে তাহার হস্ত অতিক্রম করিয়াছিলেন। মা, মা, বলিয়া হাঁহাকে তিনি ডাকেন,—তাঁহাক ৮কালীমাক!—তিনি তাঁহাকে দেখাইয়াছেন যে, প্রত্যেক স্ত্রীলোকেই তিনি অবতীর্ণা। এজভা স্ত্রী মাত্রকেই তাঁহার মা জানিয়া তিনি মাভা করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোক ও কুমারীর সমুখে তিনি ভূমিন্ন হইরা মন্তক অবনত করেন। সন্তান কর্ত্ব মাতৃপূজার ভাষ্ তিনি অনেককে পূজা করিয়াছেন। স্ত্রীজাতির সহিত তাঁহার পবিত্রভাব ও সম্বন্ধ সম্পূর্ণ অপূর্ব ও শিক্ষণীয়। ইহা পাশ্চাত্য ভাবের সম্পূর্ণ বিপরীত। এই ভাবটী মূল হিন্দুভাব, প্রাচীনকাল হইতে সমাগত এবং ইহাই হিন্দুর মহীয়দী জাতীয় ভাব। হাঁ, হিন্দু জীজাতিকে মাগ্র করিতে পারে।"

"কাঞ্চনের আাসক্তিরূপ অপর পাপ হইতে মুক্ত হইতে তিনি জীবনের অনেক কাল ব্যয় করিয়াছেন। টাকা দেখিবামাত্র তিনি এক অজ্ঞাত ভয়ে অভিভূত হন। কামিনী ও কাঞ্চন পরিত্যাগই তাঁহার অদৃপ্তপূর্ক নৈতিক জীবনের গূঢ় রহস্ত।"

"তিনি কথন কিছু লিখেন না, তর্ক বিচার করেন না, অপরকে শিক্ষা দিবার চেষ্টা নাই, কেবল ঈশ্বরীয় কথার নানা ভাব তরঙ্গ তাঁহার অন্তরাত্মা যেন অবিরাম ঢালিতে থাকে। তাঁহার গান কি চমৎকার! আর তাঁহার মূথ হইতে কি অপূর্ব্ব তত্মজানপূর্ণ কথা বাহির হইতে থাকে! পুরাণ শাস্ত্রের জাটল অংশে অজানিতভাবে এরপ আশ্চর্য্য আলোক প্রক্ষেপ করেন, যাহাতে, আধুনিক হিন্দুধর্ম্মের মূল তত্মগুলির ব্যাখ্যা দার্শনিক সভ্যের স্থায় সরল হইয়া যায়। তাঁহার আড়ম্বর শৃত্য অশিক্ষিত জীবন দেখিলে এইরূপ ব্যাপার অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সমস্ত উক্তিগুলি লিপিবছ হইলে এক অপূর্ব্ব আশ্চর্য্য তত্মজানের সমষ্টি হইবে। মান্ত্র্য ও বস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি লিখিত হইলে লোকে অন্তর্ভব করিবে যেঁ, প্রত্যাদিষ্ট মহাপুরুষের কাল আবার আদিয়াছে, প্রাচীন অশিক্ষাক তত্মজানের যুগ পুনরাগ্যন করিয়াছে।"

"এই মহান্ পবিত্র পুরুষ হিন্দুধর্শ্বের গভীরতার ও মাধুর্য্যের জীবস্ত নিদর্শন। ইনি সম্পূর্ণ জিতেক্রিয়ে, এখন কেবল আত্মভাবে

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

পূর্ণ, ধর্ম্মের প্রত্যক্ষাত্মভূতিতে পূর্ণ, আনন্দে পূর্ণ ও আনন্দময় পবিত্রতায় পূর্ণ। এই সিদ্ধ হিন্দুযোগী জগতের মিথ্যাত্ব ও অভঃ-সার শৃন্ততার সাক্ষী স্বরূপ। তাঁহার এই সাক্ষ্য হিন্দু মাত্রের গভীরতম হৃদয় প্রদেশে, ইহার সত্যতা উপলব্ধি করাইয়া থাকে। এই দরিদ্র জীবনে ঈশ্বর ব্যতীত তাঁহার অগু কোন চিন্তা নাই, অন্ত কোন বুত্তি নাই, অন্ত কোন আত্মীয় নাই, অন্ত কোন বান্ধব নাই। সেই ঈশ্বর তাঁহার সর্বস্থ। তাঁহার দোষ লেশ শৃত্য পবিত্রতা, তাঁহার স্থগভীর অনির্বচনীয় প্রেমানন্দ, তাঁহার অশিকালন অশেষজ্ঞান, তাঁহার বালকবৎ শান্তিময়তা ও মমুষ্য নিবিবশেষে স্নেহ, তাঁহার সর্বভুক্ সব্বগ্রাসী ঈশ্বর প্রেম ইহাই কেবল তাহার পুরস্কার। তিনি যেন বছকাল ধরিয়া সেই পুর-স্থার উপভোগ করেন। আমাদের নিজ ধর্মজীবনের আদেশ ভিন্ন, কিন্তু যতদিন তিনি আমাদের মধ্যে জীবিত থাকিবেন, আমরা আনন্দে তাঁহার পদতলে বসিয়া পবিত্রতার উচ্চ উপদেশ, অসাংসারিকতা, আধ্যাত্মিকতা ও ভগবৎ প্রেম-মত্তা শিক্ষা করিব।"\*

কেশবচন্দ্র ও তাঁহার শিয়গণের শ্রীরামরফদেব সম্বন্ধে কিরূপ ধারণা তাহা উল্লিখিত হইল। ইহা গোঁড়া-ভক্তের অত্যুক্তি বর্ণনা নয়, যুক্তিহীন প্রাস্ত বিশ্বাসীর কল্পনা নয়, কুসংস্কারমগ্ন অল্পবৃদ্ধি জনের রচিত-কথা ও নয়। কিন্তু সত্য মিথ্যা অবধারণ ক্ষম বিচার-নিপৃণ স্ক্ষত্রাযেষী রুত্বিছ সত্যনিষ্ঠ মনীষীগণের প্রত্যক্ষ দর্শন

<sup>\*</sup> Theistic Quarterly Review, October, 1879. হইডে অমুবাদিত।

ও পরীক্ষার অনমরঞ্জিত সিদ্ধান্ত। তাঁহারা মুক্তকণ্ঠে বীকার করিয়াছেন যে, "পরসহংসের জীবন হইতেই ঈশ্বরের মাতৃভাব অনেক পরিমাণে ব্রাহ্মসমাজে উদ্দীপিত হয়। সরল শিশুর স্থায় ঈশ্বরকে স্থমপুর মা নামে সম্বোধন, এবং তাঁহার নিকটে শিশুর মত প্রার্থনা ও আন্দার করা এ অবস্থাটী তাঁহা হইতে আচার্যাদেশ অধিকরূপে প্রাপ্ত হন। ব্রাহ্মধর্ম ভক্তিসন্ত্বেও বিশ্বাস ও জ্ঞান প্রধান ধর্ম ছিল, পরমহংসের জীবনের ছায়া পড়িয়া ব্রাহ্মধর্মকে অনেক সরস করিয়া তুলে।" তাঁহারা আরও বলেন,—"পরমহংস্কেনের সম্পায় ধর্মমতে যদিচ আমরা ঐক্যন্থাপন করিতে পারি না, কোন কোন মত ব্রাহ্মধর্মের অনহুমোদিত বলিয়া জ্ঞানি, তথাপি তাঁহার যোগ ভক্তি প্রধান সমুন্নত জীবন যে, নববিধানের উন্নতি সাধনে বিধাতা কর্ত্বক ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে কিছুমাত্র আমাদের সন্দেহ হইতে পারে না।"\*

কিন্তু কি সাধন বলে তিনি স্থার দর্শনের অধিকারী হইয়াছিলেন ? কি তপস্তা প্রভাবে সেই নিরক্ষর অন্তর হইতে জ্ঞান
ভক্তির অবিরাম স্রোভ নিঃস্ত হইত ? যে কামিনীকাঞ্চনক্ষপ
মোহময়ী মদিরা পানে জ্বগৎ উন্মত্ত, কি যোগৈশ্বর্যা লাভ করিয়া
তিনি তাহা স্পর্নমাত্র ও করিতে পারিতেন না ? কি প্রতিভা
বলে কোন ধর্মশাস্ত্রের একবর্ণ ও না জ্ঞানিয়া সর্ব্রধর্মসমন্বয়ের
অলোকিক মীমাংসা তাঁহার হাদয়ে আবিভূতি হইয়াছিল ? এই
সকল গুরুতর প্রশ্নের সমাধান প্রসঙ্গে তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরুতর।

শ্রীরামক্ষের বিচিত্র চরিত্র কৃতর্ক ত্যাগ পূর্বক শ্রদ্ধান্বিত

<sup>\*</sup> श्रीभ९ त्रामकृष्णभत्रभहरम्त छिक्ति ।

#### **बीतामकृष्य** (प्रव।

হইয়া অনুধ্যান করিলে এই সকল রহস্তের মর্ম্মোদ্যাটন হইতে পারে ইহাই আমাদিগের ধারণা। ভগবান শ্রীরুষ্ণ গীতায় বলিয়াছেন,—

> "যে ব্যক্তি শ্রদাবান জ্ঞানলাভে নিরত ও জিতেক্সিয় সেই জ্ঞানলাভ করিয়া থাকে; জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে ভাহার পরম শান্তিলাভ হয়; কিন্তু যে ব্যক্তি অজ্ঞ, শ্রদাহীন ও সংশয়াত্মা সে বিনষ্ট হয়, তাহার ইহলোক নাই, পর-লোক নাই, স্থও নাই।"\*

<sup>\*</sup> গীতা চতুর্থ অধ্যায়, ৩৯-৪০ শ্লোক

## জন্মকথা।

শ্রীরামক্ষের বাল্জীবন কাহিনীর অনেকাংশ জনশ্রতি 🖹 আর কতকগুলি জনশ্রুতি, বিশেষতঃ তাঁহার জনবিবরণ, এক্সশ অলোকিক ঘটনাপূর্ণ যে, তাহার সঙ্গাসতা বিশেষরূপে পরীকা করিয়া গ্রহণ করিতে হয়। শ্রীরামক্ষের জন্মকালীন ব্যাপার সকল তাঁহার জননা কতক স্থাে কতক জাগ্রতাবস্থায় প্রভাক্ষ করিয়াছিলেন ৰলিয়া কথিত আছে৷ জনশ্রুতির বিষয় সকল ষে একেবারে ভিত্তিহীন একথা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি না, কিন্তু এই সকল ঘটনার যথার্থতা এখন নির্দারণ করিবার কোনও উপায় নাই। এখন **আমাদিগকে** লোকপরম্পরাগত **জনশুতি** বলিয়াই ইহা গ্রহণ করিতে হইতেছে, এবং জনশ্রুতি বলিয়াই ইহারা য়ে কতক অভিরঞ্জিত, কতক কল্পনা প্রস্ত, সার কতক বক্তার মনোভাব বিজ্ঞডিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। স্থভরাং এই দকল জনশ্রুতির মধ্য হইতে দত্য নির্বাচন একাস্ত তক্রহ। সেইজ্বল ভাঁহার চরিত বর্ণনায় সেগুলি আমরা বাধ্য হইয়া পরিত্যাগ করিলাম। কোন কোন শ্রুত বিষয় কোনরূপ যুক্তি বিরোধী নয় বলিয়া এবং তাঁহার নিজ মুখ কথিত চরিতের সহিত কোনরপ অসঙ্গতি না থাকতে আমরা তাহা গ্রহণ করিয়াছি। কিন্তু তাঁহার নিজ জীরনের অনেক ঘটনা তিনি অনেকের কাছে বলিয়াছিলেন এবং তাছা শ্রীম যথাযথভাবে 'কথামৃতে' লিখিয়া

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

রাথিয়াছেন। সেই কথাগুলি শুনিলেই মনে হয় যে, গুছাতে কিছুমাত্র কল্লনার সংস্রব নাই। অনেক সময় তিনি অনেক ঘটনা ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন। অনেক কথা অপরকে লক্ষা করিয়া ষেন বলিতেছেন বলিয়া মনে হইত. কিন্তু কিঞ্চিৎ ভাবিষা দেখিলে সে সকল যে তাঁহার নিজের সমস্কেরই কথা তাহা সহজেই বুঝা যাইত। আমরা তাঁহার নিজ মুখের এই সকল উক্তি হইতে তাঁহার চরিত্ত-কণা লিখিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা জলবায় সমাজের রীতি নীতি জ্ঞান ও ধর্ম এই সকল মানুষের চরিত্র বিকাশের বিশেষ সহায়। দেশের প্রাকৃতিক অবস্থা ও জলবায়ুর উপর আমাদের স্বাস্থ্য পরিশ্রমণীলতা ও বলিষ্ঠতা বিশেষরূপে নির্ভর করে, এবং বাল্যকাল হইতে মাতাপিতা আত্মীয় বন্ধু ও প্রতিবেশীগণের যেরূপ আচার বাবহার জ্ঞান ও শিক্ষা ধর্ম ও নীতি আমরা দেখিতে পাই আমরা তাহারই অনুকরণ করিতে থাকি। স্বতরাং শ্রীরামকৃষ্ণ চরিত্র আলোচনা করিবার পূর্বে তাঁহার জন্মভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা এবং তৎকালিক গ্রামবাসীদিগের সামাজিক সংস্থান, শিক্ষা ও ধর্মভাব কিরূপ ছিল তাহা বিশেষ করিয়া জানা আবশুক।

শীরামক্ষের জন্মভূমি কামারপুকুর গ্রাম হগলী জেলার অধীন আহানাবাদ উপবিভাগের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে কামার-পুকুর হুগলী, বাঁকুড়া ও মেদিনীপুর জেলার সংযোগ স্থলে তিনটী জেলার সীমারূপে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। কামারপুকুর জাহানাবাদ হইতে চারি জোল পশ্চিমে, বর্জমান হইতে বোল জোল দক্ষিণে এবং তারকেশ্বর হইতে বার জোল পশ্চিমে আমোদর নদেরতীরে

অবস্থিত। পূর্বে কামারপুকুরের সন্নিহিত প্রদেশে এক সময় বঙ্গের কোন কোন ঐতিহাসিক ঘটনা সংঘটিত হইয়াছিল তাহার নিদর্শন এখনও দেখিতে পাওয়া যায়। বঙ্কিমচক্রের অমর লেখনী প্রস্ত ত্র্বেশন-িশ্নীর গড়মান্দারণ ও শৈলেশ্বর শিবমন্দির কামারপুকুরের অনতিদূরে বর্ত্তমান। গড়মানদারণ সম্বন্ধে বঙ্কিমচক্র লিথিয়াছেন— ''গড়মান্দারণে করেকটা হুর্গ ছিল, এজন্ত ইহার নাম গড়মান্দারণ হইয়া থাকিবে: নগর মধ্যে আমোদর নদী প্রবাহিত ৷ একস্থানে নদার গতি এতাদৃশ বক্রতা প্রাপ্ত হইয়াছে যে, তদ্বারা পার্মস্থ একথণ্ড ত্রিকোণ ভূমির হুই দিক বেষ্টিত হইয়াছিল। ভূতীয় দিকে মানবহস্ত নিখাত এক গড় ছিল। এই ত্রিকোণ ভূমিথণ্ডের অগ্রাদেশে যথাত নদার বক্রগতি আরম্ভ হইয়াছে, তথার এক বুহৎ তুর্গ জল হইতে আকাশু পথে উত্থান করিয়া বিরাজমান ছিল। অট্টাশিকা আমূল শির: পর্যান্ত কৃষ্ণ প্রস্তর নির্ম্মিত, তুই দিকে প্রবল নদীপ্রবাহ হুর্গমূল প্রহত করিত। অভাপি পর্য্যটক গড়মান্দারণ গ্রামে এই আয়াদ লভ্যা ছর্মের বিশাল স্তপ দেখিতে পাইবেন। তুর্গের নিয়ত্ত মাত্র একণে বর্তমান আছে; স্বট্টালিকা কালের করাল স্পর্শে ধূলিরাশি হইয়া গিয়াছে; ভত্পরি তিন্তিড়ী মাধবী প্রভৃতি বৃক্ষদক্ষ কাননাকারে বছতর ভুঞ্জ ভল্লুকাদি হিংল্র জন্তুগণকে আশ্রা দিতেছে। নদীপারে অপর কয়েকটা হুর্গ ছিল। বাঙ্গালার পাঠান সমাটদিগের শিরোভূষণ হোদেন সাহার বিখ্যাত সেনাপতি ইস্মাইল গাজি এই হুর্গ নির্মাণ করেন।"

দেশ স্থশাসনে রাথিবার নিমিত্ত, পাঠান রাজত্বকালে নির্দ্ধিত একটা প্রশস্ত রাজপথ বর্দ্ধমান হইতে গড়মান্দারণ ও কামার-

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

পুকুরের পার্য দিয়া পুরী পর্যান্ত গিয়াছে। এই বছ জনপদব্যাপী দীর্ঘ পথবারা পশ্চিমবন্ধ ও উড়িয়া প্রদেশের প্রধান নগর সকল পরস্পর সংযুক্ত হইরাছে। বাণিজ্যের স্থবিধা বশতঃ নানাস্থান হইতে বণিকদল এবং ৬ পুরীধামে জগরাথদেব দর্শনার্থ বাত্রীগণ, এই পথে যাতায়াত করিয়া থাকে। অপর একটী পাকা রাস্তা ভাগীরখী তীরস্থ বৈগুবাটী হইতে তারকেশ্বর ও জাহানাবাদ হয়া কামারপুকুরের নিকট দিয়া রাণীগঞ্জ অভিমুখে গিয়াছে। পর্বোপলকে গঙ্গামান, ৬ তারকেশ্বর দর্শনাদি করিবার জন্ম ও কার্যোপলকে কলিকাতা প্রভৃতি স্থানে আদিবার জন্ম এদেশ-বাসাগণের ইহাই প্রধান পথ। এই ছইটা বিস্তৃত পথ সারহিত থাকিয়া কামারপুকুর ও পার্শ্বর্ত্তী গ্রাম সকলের শ্রীবৃদ্ধি সাধনে সাহায্য করিয়াছিল।

১২৭৪ সালের পূর্ব্বে এতদঞ্চলের লোকেরা মালেরিয়া জ্বর কাহাকে বলে জানিত না। সে সময় বর্দ্ধমান বাঁকুড়া প্রভৃতি স্থানে লোকে স্বাস্থ্য পরিবর্ত্তনের জন্ত গমন করিত। তথন গ্রাম সকলে স্বস্থ ও প্রমক্ষম লোকেরই বাস ছিল। কামারপুকুরে তই তিন বর মাত্র ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। কেবল কারস্থ ও বৈগু জাতি বাতীত, স্বর্ববণিক গন্ধবণিক জুগী কামার শাঁখারি নাপিত গোয়ালা সদ্গোপ ছুতার কৈবর্ত্ত জেলে বাগ্লী ডোম প্রভৃতি নিয়বর্ণে গ্রাম পরিপূর্ণ। এইরূপ সামাজিক অবস্থায় প্রীরামক্ষয়ের বালাজীবন কিরূপ সংস্থার প্রাপ্ত হইয়াছিল আমরা পরে ত্রাক্র কেঞ্ছিত পাইব।

ু কামারপুকুরের শিরোদেশে আমোদর নদ বক্তগতিতে

প্রবাহিত হওয়াতে ধান্তকেত্র সকলে কৃষিকার্য্যের স্বস্থ কথন স্বলাভাব হইত না। এই প্রাদেশের ভূমি স্বভাবতঃই উর্বরা, আমাদরের সাময়িক বন্ধায় ইহার উর্বরভা দ্বিগুণ বৃদ্ধি হইরা চতুর্দিকের বিস্থৃত ক্ষেত্রে প্রচুর শশু উৎপাদন করিত। আমোদর তীরে গোচরভূমির ও অভাব নাই স্থতরাং এই সমস্ত প্রদেশ কৃষিজীবীর আদর্শ বাসভূমি। কৃষিকার্যাই এ স্থানীয় গ্রামবাসী-গণের প্রধান উপজীবিকা।

কামারপুকুর পূর্বে একটা বর্দ্ধিকু গ্রাম বলিয়া গণ্য হইত। শ্রীপুর ও মুকুন্দপুর নামে চ্ইথানি গ্রাম ইহার সংলগ্ন থাকাতে ইহা একটা কুক্ত গঞ্জের ভায় হইয়াছিল। সে সময় কামার-পুকুরের হাটে নিকটবর্ত্তী গ্রাম সকল হইতে যথেষ্ঠ পরিমাণে ক্ষিজাত ও পণ্য দ্রবা বিক্রয়ার্থ আনিত হইত। গ্রামের অনেক জুগী জাতির ধরে কাপড় গামছা স্তা প্রভৃতি প্ৰস্ত হইয়। নানা স্থানে চালান যাইত। আব্লুস কাষ্টের হুকার নূল, রুটি বেলিবার চাকি ও বেলন প্রভৃতি ছুতারের কাজে কামারপুকুরের একটু যশ ছিল। উৎকৃষ্ট মিঠাই জিলিপী প্রভৃতি মিষ্টারের জ্বন্থ কামারপুকুর প্রসিদ্ধ। শ্রীরামকৃষ্ণ গ্রামের জিলিপীর অতিশয় পক্ষপাতী ছিলেন। কেশবচক্রের গৃহে এক সময় আহার করিতে বদিয়া মিষ্টালাদি থাওয়া হইলে, কেহ কেহ আরও থাইবার জন্ম তাঁহাকে অমুরোধ করেন। তিনি বলিলেন,—"আমার গলা পর্যান্ত পূর্ণ, আর একটী পরিমাণ জবোর ও ভিতরে প্রবেশ করিবার পথ নাই। তবে জিলিপীর পথ হবে। জিলিপী হলে একগৃষ্ট

কেহ কেহ জিজ্ঞাসা করিলেন,—"ষথন একেবারে পথ নাই, তথন জিলিপীর পথ কেমন করে হবে ?" তিনি উত্তর করিলেন,
—"যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তায় গাড়ীর অভান্ত ভিড়
হয়, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া যায়, একটা মান্ত্রয় কণ্ডে
হয়ে চলিতে পারে না, এ অবস্থায় যদি লাট সাহেবের গাড়ী আসে, অন্ত সভ্য গাড়ী সরিয়া স্থান করিয়া দেয়।
এই জিলিপী খাইবার পথ হবে, অন্ত অন্ত থাত দ্রবা জিলিপীকে সন্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে।"

গ্রামে তিন চারিটা দীর্ঘিকা বহু পুছরিণী ভগ্নদেউল রাসমঞ্চ শিবমন্দির সমাজস্থান অতিথিশালা প্রভৃতি দেখিলে মনে হয় কামারপুকুরের আর্থিক সম্বিক উন্নত অবস্থা ছিল। কিন্তু এই সকল জনহীতকর পূর্ত্তকার্যা গ্রামবাসীদিগের আর্থিক উন্নতি অপেক্ষা তাহাদিগের ধর্মনিষ্ঠারই পরিচয় দেয়। কারণ তথনকার লোক সামান্ত ইষ্টলাভেই সম্বন্ধ থাকিত, আহার্যা দ্রবাদি সহজ্বভাল, জন মজুর ও অন্ন পারিশ্রমিকে কার্য্যে নিযুক্ত হইত। লোকে অর্থ উপার্জন করিয়া অবস্থা কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন করিতে পারিলে নিম্নের পর্ণকুটীর না ভাঙ্গিয়া অত্যে দেবমন্দির নির্মাণ করিত, ব্রন্ধোত্তর দান করিয়া বিল্ঞার গৌরব রাখিত, জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিত, পান্থনিবাস প্রস্তুত করিয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিত, পান্থনিবাস প্রস্তুত করিয়া সাধারণের জলকষ্ট নিবারণ করিত, পান্থনিবাস প্রস্তুত করিয়া সাধারণের জলক্ট নিবারণ করিত, পান্থনিবাস প্রস্তুত করিয়া সাধারণের জলক্ট নিবারণ করিত, পান্ধনিবাস প্রস্তুত্ব অবস্থা কিন্তপ ছিল, দীনবন্ধ জাঁহার নীলদর্পণে গোলকন্যাথের মুগ হইতে বাহির করিয়াছেন—"স্বর্গীয় কর্জারা যে জনাজমী করেন গুলিকেন তাতে কথনও পরের চাকরি স্বীকার করে

#### জন্মকথা ৷

হয় নি। যে ধান জনায় তাতেত হইলেও ধর্মের সেবক ব্রাহ্মণাদি সেবা চলে, আর পূজার থরচ্ঞার বিধান ও ক্রম ব্রাহ্মণ পূজিত তেলের সংখান হইয়া ৬০। বেস্তাদি সোপচারে করিতে হয়। ধর্মের আমার সোনার অন্ন্র; ও ভাত্তমাসের সংক্রান্তির দিন ধর্মের ক্ষেতের ডাল, ক্ষেতের সেময় নানা স্থান হইতে যাত্রী সমাগম হয়। পূকুরের মাছ। এমন স্থান্যা ধর্মের প্রসাদ পায় ও দিবারাত্রি ধর্মের হয় প আর কেই বা পারে র্মের মানৎ করিয়া লোকে চুল রাথে। কবিকল্প মুকুলরাম গাহিয়াত গতি ও পূজার্থাকে ভকত বলে। নিবসে হানিফ গোপ, না জাভাবশালী হইলেও ব্রাহ্মণাদি ক্ষেত্রে উপজ্ঞে নানা ধন। তবে ধর্মের নামে সন্নাস গোম তিল মুগ্ মাস, বুট সর্ধপ কার্পাস, বিখ্যাত মন্দির স্বার প্রিত নিক্তেন।

বহুপূর্বে হইতে কামারপুকুর ও এই প্রদেশের প্রাম সকলে ধর্মাঠাকুর ও মনসাদেবীর পূজার বিশেষ আড়েম্বর ছিল। ধর্মাঠাকুরের পূজা হিন্দুধর্ম বহিভূতি পূজা। অথচ এ অঞ্চলের এরপ গ্রাম বিরল ষেখানে ধর্মাঠাকুরের পূজা হয় না। ধর্মাঠাকুর বাজালার বৌদ্ধর্মের শেষ স্মৃতি এখন ও এই প্রদেশে জাগাইয়া রাখিয়াছে। "সে ধর্মের জ্ঞা বৃদ্ধণেব অতুল এখর্ম্য পরিত্যাগ ও কঠোর সাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, যে শৃঞ্জাবাদ বৌদ্ধর্মের প্রধান লক্ষ্য, সেই মহাশুর্মীই ধর্মাদেবভার নামান্তর বলিয়া গণা। রমাই পণ্ডিত বাজালাদেশে এই ধর্মাপূজার প্রবর্তক। তিনি বৌদ্ধরাজ্ঞা গৌড়াধিপ দেবপালের সময় সাধারণের মধ্যে বৌদ্ধর্মের শৃঞ্ডবাদ সহজ ভাবে প্রচারোদ্দেশে শৃঞ্পুরাণ ও ধর্মের পূজা পদ্ধৃতি প্রচার

কেহ কেহ জিজ্ঞানা করিলেন,— যেখানে বছ সংখ্যক নিমশ্রেণীর তথন জিলিপীর পথ কেমন করে হবেঁগ্লী, কৈবর্ত প্রভৃতির বান — "যেমন কোন মেলা উপলক্ষে রাস্তাবিদেবীর স্থায় কিন্তু ধর্মান্য, পথ একেবারে বন্ধ হইয়া য়ায়, ধর্মঠাকুর কোথাও ঘট, স্টেট্ট চলিতে পারে না, এ অবস্থা, কোথাও কচ্ছপাকার, গাড়ী আনে, অস্থ অস্থ গাড়ী সরিয়ার, কোথাও শিবলিলের এই জিলিপী থাইবার পথ হবে, অস্থ, নিক প্রকার প্রতিমা আছে। সম্মান করিয়া পথ ছাড়িয়া দিবে। "," কোথাও বা ভক্তের মানসিক গ্রামে তিন চারিটী দীর্ছারা ধর্মের স্থানে গিয়া পূজা দিয়া শিবমন্দির সমাজস্থানুর কোথাও বিক্রমণে ত্লদী দিয়া পূজা করে কামারপ্রান নেয় না। আবার কোথাও ছাগল, ভেড়া, মূর্গী শুকর পর্যান্ত বলি দেয়।"

"প্রায় সকল স্থানেই অতি নিমশ্রেণীর লোকেই ধর্মের পূজারী, কোণাও তলে, কোথাও বাগ্নী, কোথাও কৈবর্ত্ত, কোথাও সদ্গোপ, কোথাও আগুরি, কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই ডোম বা পোন। ডোম বা পোনের মধ্যে যাহারা পণ্ডিত আখ্যাধারী তাহারাই পূজা করে। ডোমপণ্ডিতগণ বৌদ্ধাচার্যাদিগের প্রচলিভ তাম দীক্ষা গ্রহণ করিয়া পরে ধর্মপূজার অধিকারী হয়। তথন তাহারা আপনাকে ব্রান্ধণের সমকক্ষভাবে ও অপর সকল জাতিকে স্বজাতি অপেকা হীন মনে করে। ধর্মিয়াকুর এক প্রকার ইহাদেরই নিজম্ব দেবতা। বেথানে ডোম প্রভৃতি নীচ জাতি পূজক, সেথানে শূকর মুর্গা প্রভৃতি পশুপক্ষী বলি দিবার ব্যবস্থা দেখা যায়। কৈবর্ত্তাদি সেবিত ধর্মস্থানেই বলি নিষিদ্ধ।" "ধর্মের পৃদ্ধক নীচ জাতি হইলেও ধর্মের সেবক ব্রাহ্মণাদি
সকল বর্নেই আছে। পূজার বিধান ও ক্রম ব্রাহ্মণ পূজিত
দেবতার ভায় স্নান ও নৈবেন্তাদি সোপচারে করিতে হয়। ধর্মের
গাজন হয়। বৈশাখ ও ভাত্রমাসের সংক্রান্তির দিন ধর্মের
উৎসবের দিন। এই সময় নানা স্থান হইতে যাত্রী সমাগম হয়।
সংক্রান্তির দিন পূজা দিয়া ধর্মের প্রসাদ পায় ও দিবারাত্রি ধর্মের
গান গাহিয়া থাকে। ধর্মের মানৎ করিয়া লোকে চুল রাথে।
ধর্মের গাজনের সন্নাসীদিগকে গতি ও পূজার্থাকে ভকত বলে।
ধর্ম্মের গাজনের সন্নাসীদিগকে গতি ও পূজার্থাকে ভকত বলে।
ধর্ম্মের নীচ জাতির মধ্যে প্রভাবশালী হইলেও ব্রাহ্মণাদি
জাতির গৃহত্বেরাও ইহার মানৎ করে। তবে ধর্মের নামে সন্নাস
উচ্চল্রেণীর লোকে করে না। যেথানে ধর্ম্মের বিখ্যাত মন্দির
আছে, অনেক সংস্কৃত্ত যজমানী ব্রাহ্মণও যজমানের প্রীত্যর্থ
সেথানে ধর্ম্মপূঞা করিয়া থাকেন।"\*

কামারপুক্রের ধর্মের নাম রাজরাজেশ্বর ধর্ম। ইহার মূর্ত্তি কচ্চপাকার। গাজন ছাড়া ইহার রগযাত্রা ও পূর্ব্বে মহাস্মা-রোহে সম্পন্ন হইত। গ্রামে মনসাদেবীর পূজার ও বিশেষ আদের আছে। বাগ্দী ডোম কৈবর্ত্ত জুগী প্রভৃতি জ্ঞাতির মনসাদেবী কুলদেবতা স্কৃত্বাং মনসাপূজা ইহাদের প্রধান পূজার মধ্যে গণ্য। গ্রামে এই সকল জাতীয় লোকের বাস অধিক বলিয়া মনসাদেবীর পূজা ও গ্রামে উৎসবেব সহিত সম্পন্ন হইয়া থাকে এবং এই কারণে অনেক উচ্চবর্ণের গৃহেও মনসাদেবীয় পূজার ব্যবস্থা আছে। সকল গৃহস্কই দেবী মঙ্গলচণ্ডীর মানৎ করিয়া থাকে।

<sup>\*</sup> বিশ্বকোষ হইতে সংগ্ৰহীত।

আরুড় গ্রামের বিশালাকী দেবীর মানং পূজা সকল গ্রামবাসীই বিশেষ শ্রদাভক্তির সহিত প্রদান করে। গ্রামের কোন কোন গৃহস্তের, বিশেষতঃ স্থবর্ণবিণিকদের হরিবাসর ও হরিসকীর্তনে বিশেষ অমুরাগ ও উংসাহ দেখা গায়। কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের ও কিছু প্রতিপত্তি আছে। কিন্তু দেবদেব মহাদেবেরই পূজা গ্রামের সকল পূজার প্রধান। শিবচভূর্দনী ও বৃড়শিবের গাজনে গ্রাম শুদ্ধ লোক মত্ত হইয়া উঠে। গ্রামে অনেক শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত, এবং সকল মন্দিরেই নিত্য পূজানি হইয়া থাকে।

এইরপ প্রাকৃতিক-সৌন্দর্যাময়ী স্বাস্থা-সঞ্চারকারী ধারুধনে সুশোলিনী জনপদে, নিরক্ষর নিমুজাতি ও রুষকপূর্ণ গ্রামে এবং নিষ্ঠাভক্তি সময়িত বৈদিক ও অবৈদিক ধর্মামুঠানের মধ্যে শ্রীরামরুষ্ঠ জনাগ্রহণ করেন।

শ্রীরামক্ষের জীবনের প্রথম আদর্শ তাঁহার পিতা ও মাতা।
তাঁহার পিতার নাম খুদিরাম চট্টোপাধাায়। খুদিরামের পৈতৃক
বাসভূমি আমোদর নদের অপর পারস্ত দেরে গ্রাম। এইরূপ প্রবাদ
যে, গ্রামের জমিদার কোন বিষয় ব্যাপারে অভিযুক্ত হইয়া
খুদিরামকে তাঁহার পক্ষে সাক্ষা দিবার জন্ম অন্ধরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি অসম্মত হওয়াতে জমিদারের হস্তে সর্বাহান্ত
হন। কামারপুকুরের তংকালিক ব্রাহ্মণ জমিদার খুদিরামের বন্ধু
ছিলেন। তিনি তাঁহার নিঃস্ব অবস্থা জানিতে পারিয়া নিজ গ্রামে
দেড নিঘা ধান জমি ও থাকিবার ছইগানি পর্বকুটীর প্রদান
করেন। খুদিরাম পৈতৃক ভদ্রাসন পরিত্যাগ করিয়া কামারপুকুরে
আসিয়া বাদ্ধ করিলেন। বন্ধু প্রদন্ত 'লক্ষ্মীজলা' নামক সেই দেড়



#### জন্মকথা ।

বিশা ভূমিগণ্ড এখন তাঁহার গ্রাসাচ্ছাদনের একমাত্র উপায়।

খুদিবাম প্রকৃতপক্ষে অ্যাচিত বুত্তি অবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে

সপরিবারে জীবন্যাত্রা নির্কাহ করিতে লাগিলেন। এইরপ

দরিদ্র অবস্থায় পড়িয়াও স্বাপ্ত্র পালনের জন্ম তিনি প্রাণান্তে

কথন শুজের দান গ্রহণ করেন নাই। শুনা যাস, পত্নী চক্রমণিদেবী কোন ক্রিয় অনবধানতা প্রযুক্ত শুজেদত্র দান গ্রহণ করাতে

তিনি এমন ক্রোধাবিষ্ট হন যে, পায়ের পড়ম হস্তে লইয়া পত্নীকে

মারিতে গিয়াছিলেন। পিতার এরপ কঠোর আচারনিষ্ঠা ও

বিষয়বিরাগ শ্রীরামক্ষেবে স্থৃতিপথে সকলা জাগকক ছিল।

খুদিরামের অটল বিশ্বাস ভক্তি ও অকপট তেজ্ঞ:পূর্ণ পবিত্রতা দেখিয়া গ্রামের সকলেই তাঁহাকে দৈবশক্তি সম্পন্ন মনে করিত। সাধারণ লোকের বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার পদ্ধূলি রোগীকে রোগ-মুক্ত করিতে পারে।
এীরামক্ষণ বলিতেন.—

"আমার বাবা যথন পড়ম পরে রাস্তায় চল্তেন, সাঁয়ের দোকানীরা দাড়িয়ে উঠ্ত। বল্তো— ঐ তিনি আস্ছেন। যথন হালদার পুকুরে স্নান কর্তেন, লোকেরা সাহস করে নাইতে যেত না। থপর নিত—'উনি কি স্নান করে গেছেন ?' তিনি রঘুবার! রঘ্বীর! বল্তেন, আরে তাঁর বৃক রক্তিবর্ণ হযে যেত।" (ক

তাঁহার পিতৃতা রামকানাই চট্টোপাধ্যায় ও অতিশয় সরল-চিত্ত ও প্রগাঢ় ভক্তিপরায়ণ ছিলেন। পিতৃব্যের বিশ্বাস ও ভক্তি সম্বন্ধে তিনি এইক্লপ বলিয়াছিলেন,—

"হলধারীর বাপ ◆ ভারি ভক্ত ছিল। স্নানের সময় কোমর জলে গিয়ে যখন মন্ত্র উচ্চারণ কর্ত,— রক্তবর্ণন্ চতুর্ম্থন্—
এই সব বলে ধ্যান যখন কর্ত, তথন চক্ষ্ দিয়ে প্রেমাশ্রুপড়্ত।"

"আগেকার লোকের থুব বিশ্বাস ছিল। হলধারীর বাপের কি বিশ্বাস! মেয়ের বাড়ী যাচ ছিল, রাস্তায বেলফুল আর বেল পাতা চমৎকার হয়ে রয়েছে দেখে ঠাকুরের সেবার জন্ত সেই সব নিয়ে ছই তিন ক্রোম্প পথ ফিরে তার বাড়ী এল। রাম্যাত্রা হচ ছিল, কৈকেয়ী রাম্বেক বনবাস যেতে বল্লেন। হলধারীর বাপ যাত্রা শুন্তে গিছিল—একেবারে দাঁড়িয়ে উঠ্ল। যে কৈকেয়ী সেজেছে তার কাছে এসে— 'পামরী' এই কথা বলে দেউটী প্রদীপ। দিয়ে মুথ পোড়াতে গেল! (ক)

তাঁহার মাতা চন্দ্রমণিদেবীকে গ্রামের সকলে মূর্ত্তিমতী দয়। বলিয়া জ্ঞানিত। লোকে তাঁহার দয়ার পরিচয়ে বলিয়া থাকে যে, জ্ঞানক দিন কাঙ্গাল অতিথি গৃহে আসিলে পরিজন দিগের আহারাস্তে অবশিষ্ট নিজের অন্ন ব্যঞ্জন তাহাকে গাইতে দিয়া আপনি উপবাস করিয়া থাকিতেন। তাঁহার সরলতাও লোভ শৃন্নতার দৃষ্টান্ত এইরূপ শুনা যায়,—চন্দ্রমণি দেবী রুদ্ধাবস্থায় দক্ষিণেশ্র কালীবাড়ীতে কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীরামরুষ্ণের নিকটে গঙ্গাবাস করিয়াছিলেন। রাণী রাসমণির জ্ঞামাতা মথুরা-

\* হলধারী ভাঁহার পিতৃব্য পুত্রের নাম। ভাঁহার প্রকৃত নাম রামতারক, রামকৃষ্ণ হলধারী বলিতেন।



বন্ধংসাদারের জুবাং

#### জন্মকথা।

নাথ বিশ্বাস তাঁহার আহারাদির জন্ত সমস্ত ধরচ প্রদান করিতেন।
একদিন দক্ষিণেখরে অবস্থান সময় মথুরবাবু তাঁহাকে জিজাসা
করেন, যদি তাঁহার কোন অভিলাষ থাকে তিনি তাহা পূর্ণ
করিতে প্রস্তত। অনেকক্ষণ চিস্তা করিয়া নিজের কোন
সাধই ব্ঝিতে পারিলেন না। মথুরবাবু পুনরায় বিশেষ অমুরোধ
করাতে, কে মতে ছাড়িবেন না দেখিয়া বলিলেন,—"তবে
একপাতা দোক্রা দিও"। মথুরবাবু শুনিয়া অশ্রুদম্বরণ করিতে
পারিশেন না, বলিলেন,—'এমন মা না হলে এমন ছেলে হয়!'

দরিদ্রেব পর্ণকৃটীরে চিরদিন অরকষ্ট পীড়িত সংসারে এইরূপ দেবোপম জনক জননা ও সজনগণের ক্রোড়ে গ্রামক্ষের প্রথম জ্ঞানোন্যেষ হয়। নিয়ে আমরা খুদিরাম চট্টোপাধ্যায়ের বংশাবলী প্রদান করিলাম।

মানিকরাম চট্টোপাধ্যায়

খুদিরাম রামণীলা নিধিরাম রামকানাই (কন্তা)

রামকুমার কাত্যায়নী রামেখর রামকৃষ্ণ দর্বামক্ষলা রামভারক (হলধারী)

বামঅক্য

রামলাল লক্ষ্মী শিবরাম

বংশাবলী হইতে দেখা যায়, শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার পিতার তৃতীয়
পুত্র। শ্রীরামকৃষ্ণের জন্ম সমন্ন তাঁহার পিতার বয়স, ৬১
বৎসর ও মাতা চন্দ্রমণি দেবীর ৪৫ বৎসর বয়স হইনাছিল।
বংশাবলীতে আরও দৃষ্ট হইবে যে, শ্রীরামকৃষ্ণ জন্মিবার পর
থুদিরামের আর এক কন্সা জন্মগ্রহণ করে। শ্রীরামকৃষ্ণের
জ্যেষ্ঠ লাতা রামকুমার, রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত ৮ কালীমাতার
প্রথম পূজারী ছিলেন। প্রায় এক বংসর পূজার পর তাঁহার
দেহত্যাগ হইলে, শ্রীরামকৃষ্ণের পিতৃবা পুত্র রামতারক (হলধারী)
কালী মন্দিরে পূজক হন। শ্রীরামকৃষ্ণের আত্মীয় ও জানুগত
সহচর হাদয়রাম ম্থোপাধ্যায় তাঁহার পিতৃষ্সা রামনীলার দৌহিত্র।
স্কুতরাং সম্পর্কে হাদয় তাঁহার ভাগিনেয় হইতেন।

শীরামককের জন্ম বৎসর সম্বন্ধে মতভেদ আছে। আসদ কোটী নই হওয়াতে ১২৮৬ সালে আম্বিকা আচার্য্যের হারা যে কোটী প্রস্তুত হয় তাহাতে জন্ম বৎসর ১৭৫৬ শক, ও ১০ই ফাল্পন বুধবার শুক্রা হিতীয়া জন্মদিন বলিয়া লিখিত আছে। শীরামকক এই কোঠীতে ভূল আছে বলিতেন। কোঠী সংশোধনের জন্ম ২০০০ সালে ক্ষেত্রনাথ জ্যোতিরত্ন গণনা করিয়া জন্ম বৎসর ১৭৫৪ শক স্থির করেন, কিন্তু দিন ও তারিখ তাহার সহিত অম্বিকা আচার্য্যের কোন ভিন্নতা নাই। অবশেষে শীরামককের নিজ মুখের কথা অবলম্বন করিয়া স্বানী সারদানন্দ বিশেষ অনুসন্ধান পূর্বক শীরামককের জন্ম বৎসর ১৭৫৭ শক নিরূপণ করিয়াছেন। এই জন্ম বৎসর ধরিয়া নারায়ণ জ্যোতিভূষণ যে নৃতন কোঠী গণনা করিয়ালহন তাহাতে শীরামক্ষের জন্ম, ১৭৫৭ শক ৬ই ফাল্কন বুধবার

#### জন্মকথা।

শুক্লা দ্বিতীয়া ব্রাহ্মমূহূর্ত্ত অর্দ্ধ ঘণ্টা রাত্তি থাকিতে হইয়াছিল। আমরা এই গ্রন্থে উক্ত বিশুদ্ধ গণনা অবলম্বন করিয়াছি এবং শ্রীরামক্ষণ্ডশীবনের ঘটনা সকল ১৭৫৭ শক ধরিয়া নির্মাপিত হইয়াছে।

বিশেষ কারণ বশতঃ পিতা তাঁহার গদাধর নাম রাখিয়া-ছিলেন। আত্মীয়ক্ত্রন ও গ্রামের সকলেই তাঁহাকে গদাধর বলিয়া ডাকিত। শ্রীরামক্ষ্ণ যে তাঁহার বংশাতুক্র**মিক নাম ডা**হা तः भावनौ ार्मिश्ल है वृक्षा यात्र वाभी मात्रमानक निथित्राष्ट्रिन (य, তাঁহাব পিত। তাঁহার রাশি নাম শস্তুচন্দ্র রাথিয়াছিলেন। কিন্তু অন্বিকা আচার্যোর ও নারায়ণ জেগতিভূমিণের প্রস্তুত কোষ্টাতে তাঁহার রাশি নাম শস্ত্রাম লিখা আছে। কোষ্টা করিবার সময় জ্যোতিধীগণ জাতকের রাশি অনুসারে কোন একটী নাম রচনা করিয়া থাকেন। অম্বিকা আচার্যোর কোষ্টী শ্রীরামরুক্টের জন্ম সময়ের গণনা নয়, ই**হা** ৪•।৪: বৎসর পতে তাঁহার পীড়ার সময় প্রস্তুত হইয়াছিল। শ্রীরামক্ন্যু কুম্ভরাশিতে জন্মগ্রহণ করেন, এজন্ম জ্যোতিষ মতে তাঁহার নামের আত জক্র গ বা শ ত্রুটী বর্ণের একটা হওয়া উচিত। স্থুতরাং তাঁহার রাশি নাম শন্তুরাম হইতে পারে এবং গদাধর ও হইতে পারে। পিতা তাঁহাব নামকরণের সময় বিশেষ কারণবশতঃ গদাধর নাম রাথেন, তাহাতে তাঁহার রাশি নামেই নামকরণ হইয়াছে। পিতা কর্ত্রক তাঁহার যে শভুরাম বা শভুচন্দ্র নাম রাথা হইয়াছিল তাহার কোনও প্রমাণ পাওয়া যায় না।

# বাল্যসংস্কার ও পাঠাভ্যাস।

সকলেই বিশেষ সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে। মাতাপিতার সকল সন্তান একরূপ হয় না। প্রত্যেকটীর প্রকৃতি ভিন্ন। এই জ্বাহ্তমিক প্রকৃতি সম্বন্ধে আধুনিক পাশ্চাতা পণ্ডিতেরা ও ভারতের প্রাচীন তত্তজ্জেরা একমত। তবে এদেশীয় তত্তবিদ্গণ এই প্রকৃতির কারণ, মানুষের স্বোপার্জিত পূর্বজনাত্বত কর্ম বলিয়া অবধারণ করেন। তাঁহারা স্বীকার করেন যে, মানুষ যদিও তাহার দেহমাত্র মাতাপিতার নিকট প্রাপ্ত হয়, কিন্তু মাতা পিতার মানসিক সংস্থার, সংসর্গ বশতঃ সন্তানের মনে সংক্রমিত হইয়া থাকে, এবং জন্মগ্রহণের পরও সে যেক্সপ সংসর্গের মধ্যে থাকে তাহার মনে সেই সংস্গজনিত ভাব ও সংক্রমিত হইয়া যায়। এইরূপ সংসর্গ প্রাপ্তি ও তাহার পূর্বকর্ম জ্বনিত। স্থতরাং তাঁহাদের মতে মানুষের চিত্তই তাহার সংস্কারের আধার এবং তাহার প্রকৃতির কর্ত্তা দে নিজে। পাশ্চাত্য দার্শনিক পূর্বজন্ম স্বীকার করেন না। তিনি বলেন মানুষের সংস্কারসমষ্টি তাহার পূর্ব্বপুরুষ পরম্পরাগত দেহবীজ আশ্রয় করিয়া থাকে। মাতা পিতার শোণিত শুক্রোৎপন্ন সন্তানের দেহেই তাহা হক্ষরূপে স্থিতি করে। মানুষ স্বয়ং তাহার প্রেক্তির কর্ত্তা নয়। যাহা হউক, আমরা নিজে নিজে অমুভব করিয়া থাকি যে, অনিচ্চা সঙ্গেও মনের এক অজ্ঞাত আবেগে আমরা কার্যো প্রবৃত্ত হই, বিচার

## বাল্যসংস্কার ও পাঠাজ্যাস।

করিয়াও সেই বেগ ফিরাইতে পারি না। স্বতঃ উৎপরের স্থায়
এই মানসিক বেগই আমাদের জন্মগত সংস্কার, প্রকৃতি বা স্বভাব।
এই প্রকৃতির বশীভূত হইয়াই আমরা সকল কার্য্য অনুষ্ঠান করিয়া
থাকি। গ্লাধর কি প্রকৃতি লইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন ? কি
জন্মগত সংস্কারের বশীভূত হইয়া তিনি সকল কার্য্য করিতেন ?
এই প্রশ্নের উত্তর তিনি নিজেই দিয়াছেন। ভাল মন্দ জ্ঞানশৃস্থ
পাচ বৎসরের বালকের স্বভাব ও পরমহংসাবস্থা একইরূপ ইহা
বর্ণনা করিতে গিয়া তিনি নিজ বাল্যসংস্কারেরই ছবি আঁকিয়াছেন।

"ঈশ্বরলাভ হলে পাঁচ বছরের বালকের স্বভাব হয়।
বালকের 'আমি' পাকা আমি। বালক কোন গুণের বশ
নয়। ত্রিগুণাতীত। সত্ত্বরুঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।
দেথ, ছেলে তমোগুণের বশ নয়। এইমাত্র স্বগ্রুণা মারীমারি কর্লে, আবার তৎক্ষণাৎ তারই গলা ধরে কত্ত ভাব
কত থেলা। রজ্যোগুণের ও বশ নয়। এই থেলা হর
পাত্লে, কত বন্দোবন্ত, কিছুক্ষণ পরেই সব পড়ে রইল,
মার কাছে ছুটেছে। হয়ত একথানি স্থলের কাপড় পরে
বেড়াছে; গানিকক্ষণ পরে কাপড় খুলে পড়ে গেছে, হয়
কাপড়ের কথা একেবারে ভুলে গেল, নয় বর্গলদাবায়
করে বেড়াছে। যদি ছেলেটাকে বল—বেশ কাপড়থানি
কার কাপড় রে? সে বলে—আমার কাপড়, আমার
বাবা দিয়েছে,—না আমি দেব না। তারপর ভুগিয়ে

পাঁচ টাকা দামের কাপড়খানা তোমায় দিয়ে চলে যাবে।

আবার পাঁচ বছরের ছেলের সন্থানের ও ,আঁট নাই।

এই পাড়ার পেলুড়েদের সঙ্গে কত ভালবাসা, একদণ্ড
না দেখল্লে থাকতে পারে না, কিন্তু বাপ মার সঙ্গে যখন
অন্ত জায়গায় চলে গেল, তথন ন্তন পেলুড়ে হল, তাদের
উপর তথন সব ভালবাসা পড়ল, পুরাণো খেলুড়েদের
একরকম একেবারে ভূলে গেল। তারপর জাতি অভিমান
নাই। মা বলে দিয়েছে ও তোর দাদা হয়, তা সে ধোল
আনা জানে বে এ আমার দাদা, তা একজন যদি
বামুনের ছেলে হয় আর একজন যদি কামারের ছেলে
হয়, তো একপাতে বসে ভাত থাবে। আর শুচি অশুচি
নাই, হেগো পোঁদে থাবে। আবার লোক লজা নাই,
টোচাবার পর যাকে তাকে পেছন ফিয়ে বলে—দেখ
দিকি আমার টোচান হয়েছে কি না ?"

বালাভাবের ঈদৃশ স্বরূপ অভিনয় কি চক্ষে দেখা যায় ?
কিরূপ মনে ইহার জীবস্তছবি অকিত হয় ? কিরূপ জ্ঞানে,—
বালক ত্রিগুণাতীত, এরূপ তথ্যের প্রত্যক্ষ হয় ? ষদি আমরা
সেই চক্ষু লইয়া দৃষ্টি করি আমরা বৃঝিতে পারি যে, পাঁচ বৎসরের
বালকের মন সকলকেই বিশ্বাস করে, তাহার আত্মপর জ্ঞান
থাকে না, সে যাহা কিছু কাজ করে সমস্ত তাহার সরল স্বরের
প্রেরণায়, সে কামনা করিয়া কোন কাজ করে না, সে স্বার্থজ্ঞান
শৃত্যা, ভাহার ভালবাসায় মায়ার টান নাই, তাহার রাগের ভিতর
মোহের সংস্পর্শ নাই, তাহার হর্ষ শোক অর্থহীন, সে আপনার

#### বাল্যসংস্কার ও পাঠাভ্যাস।

আনন্দেই মন্ত, থেলার পুতুলটীকেও সে জীবস্ত ভাবিয়া আদর করে, তাহার কাছে সব চৈত্তখ্যয়!

বৃদ্ধির উন্মেষের সঙ্গে মান্তুষের বাল্যভাবের এই জগৎ-স্থপ্ন ভাঙ্গিয়া যায় : ক্রমশঃ তাহার ইন্দিয়জ জ্ঞানের উদয় হয়, জামিত্বের ফুর্ত্তি হয়, বিচার বৃদ্ধির বিকাশ হইয়া মানুষকে প্রজ্ঞাবানের আসনে অধিরোহণ করায়। কিন্তু মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশে যে অবস্থা উপস্থিত হয় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে তাহা বলিয়াছেন,—

"মনোগত সকল প্রকার কামনা সম্পূর্ণ পরিত্যাগ করিয়া আপনার অন্তরাত্মাতেই যে তুই তাহারই প্রজ্ঞা অর্থাৎ অপরোক্ষ অন্তভিক্রপ পূর্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হঃথ প্রাপ্তিতে যাহার চিত্ত উদ্বিগ্র হয় না, যাহার বিষয় তৃষ্ণা নাই, যাহার আসন্তি ভয় কোধ মন হইতে বিগত হইয়াছে সেই সন্মাসীই পূর্বজ্ঞানী। যে ব্যক্তি সকল পদার্থেই আসক্তি রহিত, যাহার শুভ হইলেও হয় নাই অশুভ হইলেও হয় নাই তাহারই প্রজ্ঞা অর্থাৎ পূর্বজ্ঞান প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। \*

উক্ত গুণ সকল প্রাকৃত মুখ্যাথের লক্ষণ,—ইহাই পূর্ণজ্ঞানীর অবস্থা, ইহাকেই জীক্মুক্ত বা পরমহংস অবস্থা বলে। মানুষের বাল্যভাব এই অবস্থার প্রতিরূপ। এইরূপ জীক্মুক্তি লাভ করিবার জন্মই বৈদিক শিক্ষার প্রবর্তন। এই শিক্ষার মূলে প্রান্ধা—বালকের মত বিশ্বাস। গুরুসেবা, ব্রহ্মচর্যা, ইন্দ্রিয়সংযম, সদাচার পালন, সিশ্বরোপাসনা, স্বাধ্যায় ও ধ্যান্যোগ অবলম্বন, এই অবস্থা প্রাপ্তির সাধনা। ইহার ফল ব্রহ্মজ্ঞান, জীব্মুক্তি রূপ

<sup>\*</sup> গীডা—বিভীয় **অধ্যায় ৫৫—**৫৭ ক্লোক।

## **बीतामकृष्ठ** (१व ।

মনুষ্যত্বের পূর্ণ বিকাশ। কিন্তু সে বৈদিক যুগ নাই, সে বৈদিক সমাজ্বও নাই। বর্তমান কালে এরূপ শিক্ষা-প্রণালীর পুনর্ব্বার প্রতিষ্ঠা অসম্ভব। কিরূপ শিক্ষাপদ্ধতি প্রবর্তন হইলে হিন্দুর এই জ্বাতীয় আদর্শে পৌছিতে পারা যায়, হিন্দুর জ্বাতীয় ভাব রক্ষা পায় ইহাই এ যুগের প্রবল সমস্তা।

সরল বিশ্বাস, সকলের প্রতি ঐকান্তিক ভালবাসা, সদানন্দ ভাবও শুদ্ধদন্ধ হাদয়ের বশে কার্যাাল্রক্তি ইহাই গদাধরের বালাদংস্কার। বাল্যকাল হইতেই এই বাল্যভাব তাঁহার জীবনের
নিত্য সহচর। তাঁহার জীবনের কার্য্য সকল লক্ষ্য করিলে
তাঁহার উক্ত বাল্যভাবের আবেগই দেখিতে পাওয়া যায়। বিচার
বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়া কোন কার্য্য করা তাঁহার প্রকৃতি বিরুদ্ধ।
তাঁহার শুদ্ধ সরল হাদয়, কি কাজ করিতে হইবে বা কি না
করিতে হইবে তাহা দেখাইয়া দিত এবং তিনিও তাঁহার হাদয়ের
পূর্ণ অনুরাগে সেই কর্ম্মে নিযুক্ত হইতেন। তাঁহার বাল্য কিশোর
যৌবন বা প্রোড় কোন কালেই তিনি বাল্যভাব বিযুক্ত ছিলেন
না। তিনি নিজ মুখে বলিয়া ছিলেন,—"আমি কাঁদ্তাম আর
বল্তাম—মা, বিচার বৃদ্ধিতে বক্তমাত দাও।"

পাঁচ বৎসর বয়স হইলে গদাধর লোকিক প্রথা অনুসারে বিতারেন্ত কাল উপস্থিত বলিয়া পাঠশালায় গমন করিয়াছিলেন। তাঁহার পাঠশালার শিক্ষা লাইয়া নানা কল্পনার স্প্রেই ইয়াছে। সকলেই তাঁহাকে মূর্থ বলিয়া জানিত এবং তিনি নিজেও আপনাকে মূর্থ বলিয়া পরিচয় দিতেন। স্ক্রোং সহজেই মনে হইল, তিনি পাঠশালায় নিশ্চয়ই পাঠে অমনোযোগী থাকিতেন, পাঠ-

### বাল্যসংস্থার ও পাঠাভ্যাস।

শালার প্রধান শিক্ষা যে মানসাক্ষ ও গণিত তাহাতে তাঁহার বৃদ্ধি কোন মতেই প্রবেশ করিও না, এবং পাঠশালার নাম করিয়া বাটী হইতে বাহির হইয়া সহপাঠীগণের সঙ্গে হাটে মাঠে বাল্য-থেশায় অধিক সময় ব্যয় করিতেন। এই সকল মীমাংসা শুনিতে পাওয়া যায়।

পাঠশালার শিক্ষা এদেশের জনসাধারণের প্রাথমিক শিক্ষা। গ্রামের কোন বিশিষ্ট ব্যক্তির দালানে বা চণ্ডীমগুপে ইহার অধি-বেশন হইত। গুরুমহাশয়ের বৃত্তি ব্রাহ্মণেরা প্রায় গ্রহণ করিতেন না, অধিকাংশ স্থানে কায়স্থ বর্ণের হস্তে ইহা থাকিত। পাঠ-শালায় বালকের শিক্ষা সাধারণতঃ পাঁচ বৎসর বয়সে আরম্ভ হইয়া চারি পাঁচ বংসর পরে শেষ হইত। বালক প্রথমে হাতে <u>পড়ির পর, তালপাতায় বর্ণমালা ও বানান লিখিতে আরম্ভ করিত,</u> আর সকল বালকে মিলিয়া সমস্বরে মানসান্ধ, কড়া গণ্ডা দশক নামতা বলিতে বলিতে এই সকল তাহার মুখস্থ হইয়া যাইত। পরে. তালপাতায় ঐ সকল অঙ্ক লিখন অভ্যাস করিয়া কলাপাতায় তেরিজ জ্বাথরচ প্রভৃতি ও নাম ধাম পত্র লিথিবার ধারা এবং সর্বশেষে কাগজে, হাতে লেখা পুঁথি দেখিয়া প্রতিলিপি লিখন ও পুঁথি পাঠ শিক্ষার পর পাঠশালার শিক্ষা সম্পূর্ণ হইত। তুই চারিজন কায়স্থাদি উচ্চবৰ্ ব্যতীত শুভঙ্গরীনিয়ম মাসমাহিনা স্থদক্ষা জমাবনী থৎ লেখা মহাজন ও জমিদারের থতিয়ানখাতা লিখন প্রভৃতি অপর কেহই শিক্ষা করিত না। অর্থোপার্জন এই শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল না, কোনরূপ বিস্থা উপার্জ্জন ও ইহার বিষয় ছিল না। পাঠশালায় পড়িলে বিশেষ গৌরব হইত না, আর এরূপ

শিক্ষার হ্রাস বৃদ্ধিতে সমাজের উরতি বা অবনতি নির্ভর করিত না। এরপ শিক্ষার উদ্দেশ্য ছিল, যাহাতে কি গৃহস্থ কি, রুষক কি দোকানী ও কি মহাজন সকলেই আপনার দৈনিক কার্য্য অনায়াসে নির্ব্বাহ করিতে পারে; যাহাতে সকলেই নিজের কেনা বেচা ও দেনা পাওনার হিসাব, আত্মীয় স্বজনের সংবাদের জন্ত পত্র শেখা, আর অবসর থাকিলে রামায়ণ মহাভারত প্রভৃতি ভাষা-পুঁথি পাঠ করিয়া শাস্তের মর্ম্ম গ্রহণ ও শ্রদ্ধাভক্তি লাভ করিতে পারে। ইংরাজ অধিকারে যে প্রাথমিক শিক্ষার প্রবর্তন হইয়াছে তাহা পুরাতন পাঠশালার শিক্ষা অপেকা কোন অংশে উরত হয় নাই বরং তাহার অবনতিই হইয়াছে।

কেবল অন্তান্ত জাতি ব্যতীত গ্রামের ব্রাহ্মণ শুদ্র সকল বর্ণের বালককেই পাঠশালার একস্থানে বিদ্যা মিলিত ভাবে শিক্ষালাভ করিতে হইত। কিন্তু ব্রাহ্মণ বালকের উপন্যন হইবার পর অপর বর্ণের সংসর্গ হইতে তাহাকে পৃথক থাকিতে হয় বলিয়া, শিক্ষা সম্পূর্ণ না হইলেও সে বাধ্য হইয়া পাঠশালা পরিত্যাগ করিত। স্থতরাং গলাধরের নয় বৎসয় বয়সে উপনয়ন হইবার পরও যে তিনি পাঠশালায় যাইতেন ইহা সন্তব বলিয়া বোধ হয় না। বিশেষতঃ এই বয়সেই পাঠশালার শিক্ষার উদ্দেশ্য যে তাঁহার সম্পূর্ণ হইয়াছিল তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ করিবার কারণ নাই। তিনি স্বহস্তে যোগাতার পালা, স্থবাহুর পালা এক্সপ চই তিনথানি পুঁথি নকল করিয়াছিলেন। যোগালার পালা লেথার শেষে নিজের নাম সাক্ষর করিয়া,—ইতি সন ১২৫৫ সাল তারিথ ২৯শে মান্থ শনিবার—লিথিয়াছেন। স্থতরাং এই পুঁথি ভাঁহার ত্রয়োদশ

#### বালাসংস্কার ও পাঠাভাাস।

বৎসর বয়সের লেখা। এ সময় তাঁহার হস্তাক্ষর কিন্ধপ পরিপুষ্ট হটয়াছিল তাহা পুঁথিখানি দেখিলেই বুঝিতে পারা যায়। পাঠক-গণের অবগতির জ্বন্য তাহার প্রতিশিপি প্রদত্ত হটল।

তিনি অবশ্য বলিতেন যে, "পাঠশালায় শুভন্নরী ধাঁ ধাঁ
লাগিত।" কিন্তু এ কথায় এরপ অনুমান অনুচিত যে অন্ধ শিক্ষায়
তাঁহার মানসিক তুর্বলতা ছিল, এবং বহু চেষ্টায় তিনি গণিত
আয়ত্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার হাতের লেখা হিসাব
দেখিলে ইহাও সত্য বলিয়া বোধ হয় না। ৭৮ বৎসর বালকের
পক্ষে হেঁয়ালি ছন্দে শুভন্ধরী নিয়ম, দর্শনশাস্ত্রের স্ত্তেব স্থায় ব্যাথ্যা
বাতীত বোধগমা না হওয়া তাঁহার মৃত্তা প্রকাশ করে না
অনেক বৃদ্ধ শুভন্ধরের ও তাহা বুঝিতে ধাঁ ধাঁ লাগিয়া যায়।
মতরাং আমরা বুঝিতে পারি যে, নবমবৎসর ব্যুসেই গদাধরের
পাঠশালার শিক্ষার উদ্দেশ্য সফল হইয়াছিল। তিনি পুঁথি
লেথা ও পুঁথি পাঠ শিক্ষা করিয়াছিলেন।

কিন্তু শিক্ষার প্রকৃত উদ্দেশ্য চরিত্র গঠন। বাল্যকালেই এই
শিক্ষা লাভ করিবার প্রকৃত সময়। এ দেশের পাঠশালা সেই
শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে স্থাপিত না হইলেও গদাধরের চরিত্রের
বিকাশ পাঠশালায়ই আরম্ভ হয়। পাঠশালায় উচ্চ নীচ দরিদ্র ধনী
সকলকেই একসঙ্গে লেখাপড়া খেলা গল্প সমস্তই করিতে হয়।
বিশেষতঃ কামারপুকুরে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরই বাস। দরিদ্র
হীনবর্ণ বালকগণের সহবাসে তাঁহার বাল্যস্থভাব প্রফুটিত
হইবার অপুর্ব স্থ্যোগ পাইয়াছিল। তাঁহার সরলবিশাসী

ু আত্মপরজ্ঞানহীন ক্ষেহময় সদানক বাল্যসভাব এই একপ্রাণ্ডার আকর্ষণের মধ্যে পড়িয়া একটী হাদয়ে আর রুদ্ধ গাকিতে পারিল না! বালকের চক্ষু আপনার পর দেখে না, উচ্চ নীচ বুঝে না, তাহার ভালবাসার টানের ভিতর কোন ভেদবৃদ্ধি থাকে नाः शर्माध्यतत्र मत्रम हरकः मुभवराक महशाही वान्यकक्षा कांभात কুমার তেলি মালীর ছেলে নয়, তাহারা তাঁহার খেলুডে আপনার লোক প্রাণের বন্ধ। তিনি নিজের হৃদয়ের ভালবাস। দিয়া সকলেরই ভালবাসা আকর্ষণ করিয়াছিলেন - তিনি নিজ জননীর কাছে তাহাদিগকে সঙ্গে করিয়া আনিতেন: জননী চন্দ্রমণি আনন্দে তাহাদের সকলকে প্রীত করিয়া খাওয়াইতেন। আবার গদাধর যথন তাহাদের বাড়াতে যাইতেন, সকল স্ত্রীলোক মিলিয়া কি করিয়া তাঁহাকে আপনাদের প্রস্তুত মিষ্টারাদি আহার করাইয়া সুখী করিবে ইহাই চিস্তা করিত। তাঁহার সদানন্দ ভাব স্থুমিষ্ট কথা মধুরকঠের গান গ্রামের আবাল-বুদ্ধ বনিতাকে মুগ্ধ করিয়াছিল। এই সকল দরিক্র নিম জাত য়-দিগের স্থুপ চু:থ দোষ গুণ তিনি প্রাণে অনুভব করিতেন। ভাহাদের সঙ্গে মিশিয়া একপ্রাণ হইয়াছিলেন। এই অনুক্রণ ইতর সহবাসের সাক্ষী, তাঁহার অল্লীল কথা উচ্চারণ, যাহার জন্ম আধুনিক শিক্ষিত ভদ্রসমাজ তাঁহাকে অভিযুক্ত করিয়াছিল; আর তাহার সাক্ষীনীট দরিদ্রের জন্ম তাঁহার আজীবন অম্ভূত সহানুভূতি।

তিনি বাল্যভাবে কিরূপ পরিচালিত হইডেন, তাঁহার স্নেহময় হৃদয় কিরূপ আত্মপর বিবেচনা ও উচ্চ নীচ বিচারশূঞ ছিল,



क्टिंड श्रहाव भागान

#### বাল্যসংস্কার ও পাঠাভ্যাস।

তাঁহার উপনয়ন সময়ের ঘটনা দেখিলে বৃঝিতে পারা উপনয়ন সংস্থারকার্য্য শেষ হইলে উপনীত বালককে মাতা বা মাতৃবন্ধুগণের নিকট প্রথম ভিক্ষা চাহিতে হয় : স্মৃতি বলেন,—"মাতা বা ভগিনী, অথবা মাজার সহোদরা ভগিনী অথবা যে স্বীলোকের ব্রজনারীকে প্রভ্যাখ্যান দ্বাবা অবমাননা করিবার সন্থাবনা না গাকে, ইহাদের নিকট ব্রন্সচারী প্রথমে ভিক্ষা যাচ এগ করিবেন।" \* কিন্তু গদাদৰ জাঁহার মাতাৰ নিকট ভিজা না লইয়া কাঁহার ধারী কামাবকলা ধনীব নিকট প্রথম ভিক্ষা লইবেন বলিয়া সম্বল্প প্রকাশ করেন। তাঁহার জোর্চ ভ্রাতা শ্রাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ মশাস্ত্রীয় ও ফুলপ্রথা বিবোধী বলিয়া তাঁহাকে বুঝাইতে দেয়া করিলেও গদাধর সকলের অস্থ্রতিতে ধনীর নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। নব**ম** বদীয় বালকের এক্লপ শাস্ত্র ও ফুলপ্রথা বিগহিত কার্যা করিবার कांत्रण कि १ (क्ट (क्ट वालन, धनी श्राप्त शंनाधवाक छेशनग्रन সময় তাহার কাছে প্রথম ভিক্ষা লইবেন এইরূপ প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়াছিল। সেই প্রতিজা পালন করিবাব জন্য তাঁহার এরপ আচার বহিভুকি কার্যোব আচরণ। কিন্তু প্রশ্ন হইতে পারে, ধনীর ঈদৃশ উৎকট অভিলাবেব কি কাবণ ছিল ? এই ব্রান্সণ্সংসার কিরূপ আচাবনিষ্ঠ সে জানিত; সে গ্লাধ্রেব বাত্ৰী, –গৰাধৰ তাহাকে মাতৃ সম্বোধন কৰে, তাহাকে মাতৃৰৎ ভক্তি করে তাহাও জানিত। তথাপি উপনয়ন কালে শৃদ্রের ভিকা গ্রহণ করাইয়া পরিজন সকলকে সন্তাপিত করিলে, নিজে

মনুদ°হিতা, দিতায় অধ্যায় ৫৫ ক্লোফ।

অত্যে ভিক্লা দিয়া মাতাকে বঞ্চিত করিলে তাহার কি অধিক ইটলাভ হইবে ? আবার এই নিরর্থক অভিলাষ পূর্ণ করিবার জন্য গোপনে পূর্বাহ্নে বালককে প্রভিজ্ঞাবদ্ধ করা,—ধর্মাভীরু জীলোকের মনে এরূপ কুটিলতা ও ঘুণা স্থার্থপরতার উদয় হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। উপনয়ন কালে গদাধরের শৃদ্রের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ, তাঁহার পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি পালন করিবার নিমিত্ত বিচারবৃদ্ধি প্রস্তুত দৃঢ়পণ বলিয়া বোধ করা যায় না, এবং সামা ও ভ্রাতৃভাবের বশবর্তী হইয়া তাঁহার দারা বর্ণধর্মা ও শাস্ত্রবিধির অসারতা প্রদর্শন ও মনে করা উচিত নয়। তিনি তিরজ্ঞাবন সর্ব্বান্তঃকরণে শাস্ত্রবিধি মানিয়া চলিতেন, কথনও ইচ্ছা-পূর্ব্বক শাস্ত্র বাক্যা লভ্যন করেন নাই।

আমাদের অনুমান হয়, ধনী গদাধরের উপনয়ন কালে তাঁহার একজন ভিকা দাতা হইবে. এই মাত্র অভিলাষ প্রকাশ করিয়া থাকিতে পারে। কিন্তু গদাদর জাঁহার সহজ্ব বালাভাবের আনেশেই মাতার নিকট কিন না লইয়া ধনীর নিকট প্রথম ভিকা ঘাচ্ত্রু করেন। তাঁহার সবল বিশ্বাসী বালকের চকে ধনা শুদ্র কুলোদ্ভবা নীচ জাতাঁয়া স্না নয়। ধনী তাঁহার ধাত্রী,—প্রস্বান্তে ধনীই তাঁহাকে প্রথম ক্রোড়ে লইয়াছিল। জননীর মুথে শুনিয়াছিলেন যে ধনীও তাঁহার মা; তিনিও বুঝিয়াছিলেন ধনী তাঁহার ধোলা আনা মা। ধনীর অকপট ক্ষেহ তিনি প্রাণে প্রাণে বুঝিতেন। সেই ভালবাসার আক্রমণ আলজ্যা শাস্ত্রবিধিও দৃঢ় আচার্যনিষ্ঠা ভাসিয়া গেল, তাঁহার অনুপ্রমাত্রজিও তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারিল না, তিনি ধনীর

## বাল্যসংস্কার ও পাঠাভ্যাস।

সমুথে—'ভবতি ভিক্ষাং দেহি' বলিয়া অঞ্জলি পাতিয়াছিলেন। যতদিন না মানুষ এক্কপ বালকের মত সমদর্শিতা লাভ করে, ততদিন মানুষের ভাতৃভাব কেবল কথায় থাকিয়া যায়।

## হৃদয়ের বিকাশ

শ্রীরামক্ষের স্থললিত কণ্ঠের প্রাণমনমুগ্ধকারী গান অনেকেই শুনিয়াছেন। যে একবার শুনিয়াছে তাহার মোহিনী আকর্ষণ কথন ভুলিতে পারে নাই। এই স্থমধুর গানের উৎস বাল্যকালে তাঁহাতে স্বতঃই উনুক্ত হইয়াছিল। রাম্যাত্রা ক্বক্টবাত্রা রামরস।য়ণ চণ্ডীরগান হরিসঙ্গীর্ত্তন এড়তি গ্রামে ্রাহা হইত গদাধর তাহা গুনিতে গাইতেন। তাঁহার শ্বরণ-শক্তি এরপ স্থতীক্ষ ছিল যে, একবার যাহা শুনিতেন তাহা ক্ষ্মান্ত বিশ্বত হইতেন না, আর ধ্রেরপ শুনিয়াছেন অবিকল তাহা গাহিয়া দিতে পারিতেন। গান শিথিয়া সেই পান मकलात काष्ट्र शाहिया विष्नां शाहिरत श्राम वानाकीषा। স্তরাং আমরা সহজে বুঝিতে পারি কেন সদানন্দ, প্রিয়দর্শন বালক গদাধর শৈশবেই গ্রামের ইতর ভদ্র সকলেরই স্নেহ ভাজন হইয়াছিল। তাঁহার মুখে গান ভনিবার জন্ম সকল धरतहे उंशिक आमत कतिया नहेया गाहे छ। ममनयुक वागरकता তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত। গ্রামের নিকটে প্রান্তর বেষ্টিত মাণিকরান্তার স্থলর নির্জন আমকানন, ইহার পার্শ্বেই গোচারণ ভূমি। রাথাল বালকেরা প্রত্যহ এইস্থানে গরু চরাইতে আসিত। গদাধরকে দেখিতে পাইলে তাহারা গরুগুলি গোচারণ মাঠে ছাড়িয়া দিয়া আমবাগানের ভিতর গদাধর ও তাঁহার

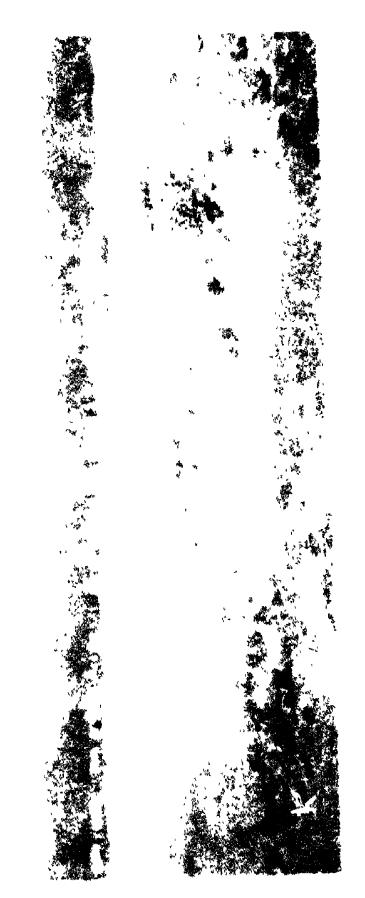

しゅうてん かんかい ショフライバスラ

#### श्रुप्तराह्म विकाश ।

সহচরদের সঙ্গে মিলিয়া কথন গান ব কীর্ত্তন কোন যাত্রার পালা অভিনয় করিয়া থেলা করিত। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, এই বাল্যক্রীড়ার ভিতর দিয়া গদাধরের ভাবময় চরিত্র কিরূপ ফুটিয়া উঠিতেছে। কেমন তাঁহার সঙ্গীত ও অভিনয় অমুরাগ, ভগবৎ অমুরাগের দিকে তাঁহাকে ধীরে ধীরে লইয়া যাইতেছে। সর্বাক্ষণ ভগবৎ গুণামুকীর্ত্তনের অমোঘ ফল—ভগবৎ ভক্তি, তাঁহার কোমল অন্তর কেমন অলক্ষো পূর্ণ করিতেছে।

গদাধরের নিজ্প গৃহও তাঁহার হাদয় বিকাশের অপর একটা
পুণ্যক্ষেত্র। জ্ঞানোদ্রেকের সঙ্গে তিনি সর্বাক্ষণ একাত্র চিত্তে
দেখিতেন, তাঁহার পিতা কিরুপ শুদ্ধমন্ত ভাবে ইপ্তদেব রঘুবীরের
সেবার আয়োজন করিতেছেন, স্বহস্তে ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিয়া
শ্রীবিগ্রহকে মাল্যচন্দনে বিভূষিত করিতেছেন, কি ভক্তিপূর্ণ
হাদয়ে পূজা জ্বপ ধ্যান স্তবপাঠ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া
রহিয়াছেন, নিমিলিত নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু বিগলিত হইতেছে!
তাঁহার সৌমা তেজ্বঃপূর্ণ মূর্ত্তি কি অপূর্ব্যরাগেরঞ্জিত! জীবনের
প্রত্যুষে তাঁহার নির্মাল মানসপটে এই পবিত্র চিত্র দৃঢ় অক্কিত
হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"আমার বাবা রামের উপাসক ছিলেন। আমিও রামাৎমন্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি যথন আমার বাবার ভক্তির কথা ভাবি,—তিনি ফুলগুলি লইয়া তাঁর ইষ্টদেব রঘুবীরের পূজা করিতেছেন, তথন আবার যেন আমার হৃদয়ে সেই ফুলগুলি ফুঠে উঠে, আমাকে দিবা সৌরভে পূর্ণ করে।"

### জীরামকৃষ্ণ দেব

কিন্তু তাঁহার পিতার নিকট হইতে এই পবিত্র শিক্ষালাভ তাঁহার ভাগ্যে অতি অল্প দিনই ঘটিয়াছিল। সাত বংসর বয়সে তিনি পিতৃহীন হন। মনে হইতে পারে জীবনস্বরূপ পিতার দেহাবসানে তাঁহার স্থেহময় হাদ্য কিরুপ শৃত্যময় ও সহায়হীন বোধ করিয়া আপনার ভবিষ্যৎ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়াছিল। কিন্তু আমরা দেখিতে পাই যে, বালকের মন ভাব প্রবণতা বশতঃ সংসারের এইরূপ হুর্ঘটনায় সে সাময়িক অধৈষ্য হইলেও, তাহার চিন্তু বিচারপ্রবণ হয় না; স্থুথ হুংথের ভবিষ্যৎ বিচারে তাহার মন চিন্তুাকুল হইতে চাহে না। আমরা জানি, বাল্যভাবই গদাধরের হাদ্যের বিশেষত্ব। স্কুরাং তাঁহার দ্য়াপূর্ণ অন্তরে মায়া কিরুপে দীর্ঘকাল স্থান পাইবে ? পিতার অদর্শনে তাহার হাদ্যের শোকাগ্নি

কামারপুক্র গ্রামের জমিদার লাহাবাবুদের, গ্রামের ভিতর অতিথিশালা আছে। আমরা দেখিয়াছি, বর্দ্ধমান হইতে প্রীপর্যন্ত একটা পাকারান্তা কামারপুকুরের নিকট দিয়া গিয়াছে। প্রীয়াত্রী অনেক সাধু সল্ল্যাসী জগলাথ দর্শন করিতে যাইবার এবং দর্শনান্তে ফিরিবার সময় এই অতিথিশালায় বিশ্রাম করিবার জন্ত আগমন করিয়া থাকেন। গলাধরের পিতৃবিয়োগের কিছুদিন পরে ঘটনাবশতঃ গ্রামের অতিথিশালায় অনেক সাধু সল্ল্যাসীর সমাগম হয়। গলাধর অবকাশ সময় অতিথিশালায় সাধু দর্শন করিতে যাইতেন। পুর্বেতিনি বেল্লপ পিতার শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিতে রঘুবীর বিগ্রহের পূজাদি দেথিয়া অন্ত কাজ ভূলিয়া বাইতেন, এই সাধুদের গান ভজন পাঠ পূজা দেথিবার জন্ত

#### হাদয়ের বিকাশ।

সব ভ্লিয়া তাহাদের নিকট বসিয়া থাকিতেন। তিনি নিবিষ্ট মনে কাহারও শাস্ত্রপাঠ ও ভজন প্রবণ করিতেন, কাহারও স্থানাদি প্রাতঃরুত্য সমাপন, অঙ্গে বিভূতি লেপনাদি কর্মা প্রাত্রহের সহিত পর্যাবেক্ষণ করিতেন, কাহারও বা ইষ্ট-বিগ্রহ পূজার জন্ম দ্রবাদি সহস্তে আহরণ করিয়া তাহাকে সাহায্য করিতেন। এ সময় সাধুদের নানাভাবে সেবা করিতে দেখিয়া মনে হয়, গদাধরের জীবনের আকাজ্জা যেন এক অভিনব ত্রেজনার বশে পূর্ণ হইবার স্থযোগ পাইয়াছে। তিনি বলতেন,—

"ছেলে বেলায় লাহাদের ওথানে সাধুরা যা পড়্তো, বুঝ্তে পার্তাম, তবে একটু আঘটু ফাঁক যায়। কোন পণ্ডিত এসে যদি সংস্কৃতে কথা কয় তো বৃশ্বতে পারি, কিন্তু নিজে সংস্কৃত কথা কইতে পারি না।" (ক)

তাঁহার এই কয়টী কণা হইতে বুঝা বায় যে, তাঁহার একাগ্রতা কিরপ গাঢ় ছিল। অপঠিত গীতাদি সংস্কৃত গ্রন্থপাঠ অনন্তমনে শ্রবণ করিয়া তিনি এই বাল্যবয়সেই তাহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারিতেন। তাঁহার এই কথাগুলির নির্দেশে আমরা যেন মানসচক্ষে দেখিতে পাই, কি গভীর অনুরাগে তিনি সাধুসন্ন্যাসী বেষ্টিত হইয়া তাহাদের পূজা দেখিতেছেন, ভজন শুনিতেছেন, তাহাদের ক্রিয়াকলাপে অবহিত চিত্তে যোগ দিয়া আপনাকে তাহাদেরই একজন বলিয়া বোধ করিতেছেন। শুনাবার, একদিন তিনি নিজ পরিধেয় বস্ত্র ছিঁড়িয়া সাধুদের লায় ডোর কৌপীন ধারণ ও অঙ্গে বিভৃতি লেপন করিয়াছিলেন। অতিথিশালা

হইতে এইরপে সাধুবেশে সজ্জিত হইয়া গৃহে আগমন ও জননীকে তাহা আনন্দে প্রদর্শন,—তাঁহার বাল্যক্রীড়া মাত্র বলিয়া মৃনে হয় না। ইহাতে তাঁহার অন্তরের সরল বিশ্বাস ও অনুরাগই দেখিতে পাওয়া যায়।

নবম বংসর বাসে তাঁহার উপনয়ন ও পাঠশালার শিক্ষা সমাপন হইলে তিনি গৃহদেবতা রঘ্বীরের পূজার ভার প্রাপ্ত হন। ইতঃপূর্ব্বে কিরুপে দেবপূজা ও জপধ্যানাদি করিতে হয়, তিনি পিতা এবং সাধুসরাাসীগণের আচার দেখিয়া শিক্ষা করিয়াছিলেন। এখন স্বয়ং দেবপূজায় নিযুক্ত হইয়া তাঁহার অন্তরের অভিলাষ পূণ করিবার সময় পাইয়াছেন। তিনি কায়মনোবাক্যে রঘুর্বারের পূজা-কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। মনে হইতে পারে যে, দেশে সর্বব্যাপী সাম্প্রদায়িকতা ও ধর্মবিদ্বেষের মধ্যে তাঁহার অন্তরে,— সকল ধর্মাত সত্য,—এই উদাবভাব কোন সময় উদয় হইয়াছিল ও ভাবিয়া দেখিলে বোধহয় যে, বালাকালেই গৃহদেবতা পূজাকালীন তিনি উক্তরূপ অসাম্প্রদায়িক তথাে উপনীত হন।

আমরা দেখিতে পাই, তাঁহার পিতা গৃহদেবতা বিকুশিলা রঘুবার ও রামেশ্বর শিবমূতি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। কিন্তু এই সজে তিনি শীতলাদেবীর ঘট স্থাপনা করিয়া তাঁহার নিতা পূজা করিতেন এবং অঙ্গনে রোপিত সাজবৃক্ষে মনসাদেবীর পূজা হইত। এই শিতলা ও মনসাপূজা বিশেষ অবধান যোগা। যদিও স্থানে স্থানে শীতলাদেবীর সভন্ত পূজার বাবস্থা আছে, কিন্তু যথায় ধর্ম্মাকুরের পূজা হয়, প্রায় সেই স্থানেই শীতলাদেবীরও পূজা হইয়া থাকে। কেহ কেই অনুমান করেন যে, বৌদ্ধভান্ত্রিকদিগের

# रामध्यक लि।

পূজিত শিশুরক্ষাকারিনী, ত্রণনাশিনী হারীতীই একলৈ শীক্ষারূপে পূজা পাইতেছেন। ধর্মঠাকুরের ন্তায় শীতলা পূজকেয়াও অতি নিমুদ্ধাতীয়। ইহাদের শীতলা পণ্ডিত বা ডোম পণ্ডিত বলে। নাতলা পণ্ডিতেরা অনেক সময়ে নাতলা মুর্ত্তি হাতে শইয়া দ্বারে বারে নাতলার মানংপূজা সংগ্রহ করিয়া বেড়ায়। ব্রাহ্মণাদি উচ্চ বর্ণের গৃহত্তেরা বসস্তরোগ নিবারণের জ্বন্থ শীতশার পূজা দেন বটে কিন্তু কোন আহ্মণকেই শীতলা মূর্ত্তি পূজা করিতে দেখা যায় না। ঘট স্থাপন করিয়া দদ্বান্মণ গৃহে শীতশার নিতঃ পূজা আর কোথাও আছে কিনা আমরা অবগত নহি। কিন্তু শাস্তাত্মনা আচারবান্ খুদিরামের নিত্য শীতলা পুজায় তাঁহার উদার ধর্মভাবের পরিচয় প্রদান করে। বিশেষতঃ গ্রামে যে ধর্মাঠাকুর প্রতিষ্ঠিত আছেন, তাঁহার উৎসবে গ্রামের আপামর সাধারণের মত তিনিও ভক্তিপূর্বক যোগদান করিতেন, ইহাই সম্ভব বলিয়া বোধ হয়। মনসাদেবী ও গ্রাম্য দেবতার মধ্যে পরিগণিত এবং নিম্নজাতির ভিতর ইহার প্রতিষ্ঠা। ব্রান্যণের গৃহে ইহার নিভাপুজাও দেখিতে পাওয়া যায় না। শীতশা ও মনসাদেবীর উপর খুদিরামের ভক্তি ও বিশ্বাসের উদার ভাব, বালক গদাধরেও যে সংক্রমিত হইবে তাহা বুঝিতে পারা যায়।

গৃহে পূজাকানীন গদাধরের সহজ বাল্যভাব ও এই
নহাসতা ধারণা করিতে তাঁহাকে সাহায্য করিয়াছিল। তাঁহার
সরল আত্মপর দৃষ্টিহীন মন, পাঠশালায় শিক্ষার সময় সহপাঠীদের
িভিতর বেমন উত্তম ও অধম ভাব দেখিতে পায় নাই, গৃহ

দেবতা পূজাকালে বিষ্ণু শিব ও শক্তি প্রভৃতি বিভিন্ন দেব দেবী মূর্ত্তি সমভাবে তাঁহার অনুরাগ আকর্ষণ করিত, এবং শ্রেষ্ঠ নিরুষ্টরূপ বিদ্বেষ ভাব তাঁহার ভক্তিরসঙ্গিক হৃদয়ে প্রবেশ করিতে পারিত না। তিনি যেমন সমবয়য় বালকদিগকে লইয়া প্রমন্ত ভাবে রামলীলা ও রুষ্ণলীলা অভিনয় করিতেন সেইরূপ কমলাকান্ত ও রামপ্রসাদের শিব গ্রামা বিষদক গান করিতেও তাঁহার স্বিশেষ আনন্দ হইত। তাঁহার পিতার আদর্শ এবং নিজ বালাভাব অনুরক্তিত পূজা ও কীর্ত্তনাদি তাঁহাতে সাম্প্রদাযিক বৃদ্ধি উৎপন্ন হইতে দেয় নাই।

শ্রুত হওয়া যায়, এই সময় দেবপূজা ও সাংসারিক কর্মের অবসরে তিনি অধিক সময় প্রতিবেশীদিগের গৃতে গান ও কার্জনানন্দে অতিবাহিত করিতেন। আময়া দেপিয়াছি তিনি পুঁথি লিণিতে ও পড়িতে শিথিয়াছিলেন। তাঁহার ভক্তির সহিত মধুরস্বরে একান্ত মনে প্রহুলাদ চরিত্রে, দাতাকর্ণ প্রভৃতি পুঁথিপাঠ ভনিতে স্ত্রাপুরুষ, বালকর্দ্ধ সকলেই সমবেত হইত। সায়ংকালে গ্রামের মধু জুগী, শ্রীনিবাস শাঁথারি, সীতানাথ পাইন প্রভৃতির বাটীতে প্রতিবেশীগণ মিলিত হইয়া পরমানন্দে গদাধরের গান ও পুঁথিপাঠ শ্রুবণ করিত। সদানন্দ বালক গদাধরেক গ্রামের সকলেই কিরপে প্রীতির চক্ষে দেখিত সীতানাথ পাইনের কন্তা রুক্মিণীর কথাঁয় তাহার আভাস পাওয়া যায়। রুক্মিণী বলিয়াছিলেন,—"গদাধর বাড়ীর অন্দরে আসিয়া আমাদিগকে কত পুরাণ কথা বলিতেন, কত রঙ্গ পরিহাস করিতেন। আমরা প্রায় প্রায় কিনতে ভনিতে

#### হৃদয়ের বিকাশ।

আনন্দে গৃহকর্ম দকল করিতাম। তিনি যথন আমাদের নিকট থাকিতেন তখন কত আনন্দে যে দময় কাটিয়া যাইত তাহা একমুথে আর কি বলিব। যে দিন তিনি না আদিতেন দে দিন তাহার অহুথ হইয়াছে ভাবিয়া আমাদের মন ছট্ফট্ করিত। তাহার প্রত্যেক কথাটী আমাদের অমৃতের ভায় বোধ হইত। সেজ্ঞ তিনি যে দিন আমাদের বাটীতে না আদিতেন, দেনি তাঁহার কথা লইয়াই আমরা দিন কাটাইতাম।\*\*

গদাধর জন্ম হইতেই পিতা পিতৃব্য ও অনেক সাধুসন্নাসী সংসর্গে মহাসাধুসঙ্গ লাভ করিয়াছিলেন। সেই মহাজন সংসর্গে তাঁহার সহজাত ধর্মভাব উদ্দীপিত হইয়া তাঁহাকে পূজা জপ বাান ভজনে সর্বাদ। মত্ত করিয়া রাখিত। কখন দেবপূজা, কখন ভগবৎ গুণামুকীর্ত্তন, কখন পুঁথিপাঠ, কখন দেবলীলা অভিনয়, এইরূপে তিনি কালক্ষেপ করিতেন। বাল্যকাল হইতেই ভগবৎ শারণ মনন কীর্ত্তনই যেন জীবনের একমাত্র কার্যা বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। বাল্যকালেই গদাধরে আমরা নব লক্ষণা ভক্তি উদ্ভাসিত দেখিতে পাই। এ সাধনের কি কোন ফল নাই ও ভগবান প্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে বলিতেছেন,—

"হে উদ্ধব! শ্রদালু ব্যক্তি আমার মঙ্গলজনক ও পবিত্রকারী চরিত্র কথা শ্রবণ, আমার লীলা সকল গান ও স্মরণ, বারংবার আমার জন্মাদি অভিনয় ও আমার আশ্রিত হইয়া এবং আমার সেবার জন্ম ধর্মা অর্থ ও কাম আচরণ করিয়া, সনাতন প্রুষ যে আমি আমাতে নিশ্চলা ভক্তি লাভ করে। এইরূপে

<sup>\*</sup> नौनाश्रमः, পूर्वकथा।

দৎসঙ্গ হইতে প্রাপ্ত ভক্তির দারা, সেই শ্রদ্ধালু ব্যক্তি আমার উপাসক ভক্ত হন এবং সাধুগণ আমার যে পদ দর্শন, করিয়া থাকেন তাহা অনায়াসে লাভ করেন।"\*

শ্রীরামকৃষ্ণ নিজ মুথে বলিয়াছিলেন,—

"নারদ বল্লেন,—আর কিছু চাই না, কেবল ভক্তি। এই ভক্তি কিরপে হয় ? প্রথমে সাধুসঙ্গ কর্তে হয়। সৎসঙ্গ কল্লে ঈশ্রীয় বিষয়ে শ্রদ্ধা হয়। শ্রদ্ধার পর নিষ্ঠা,— ঈশ্র কথাবই আর কিছু শুন্তে ইচ্ছা করে না, তাঁরই কাজ কর্তে ইচ্ছা করে। প্রথমে গ্রীর যেমন স্বামীতে নিষ্ঠা আছে, সেইরূপ একটী-নিষ্ঠা ঈশ্বরেতে হয় তবেই ভক্তিহয়। নিষ্ঠার পর ভক্তি। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা এলে কেবল তাঁর কথা কইতে ইচ্ছা করে। যে যাকে ভালবাসে তার কথা শুন্তে ও বল্তে ভাল লাগে। সংসারী লোকদের ছেলের কথা বলতে বলতে লাল পড়ে।

"ভক্তি মানে কি—না কায়মনবাকো তাঁর ভজনা। কায়,—অর্থাৎ হাতের ঘারা তাঁর পূজা ও সেবা; পায়ে তাঁর স্থানে যাওয়া; কাণে তাঁর ভাগবত শোনা, নাম গুণ কীর্ত্তন শোনা; চক্ষে তাঁর বিগ্রাহ দর্শন। মন— অর্থাৎ সর্বাদা তাঁর ধ্যান চিন্তা করা, তাঁর দীলা শ্বরণ মদন করা; বাকা—অর্থাৎ তাঁর স্তব স্তৃতি, তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, এই সব করা। তাঁকে ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কল্লে, তাঁর নাম গুণ সর্বাদা কীর্ত্তন কল্লে, তাঁর

শ্রীমন্তাগবন্ত, একাদশক্ষর, একাদশ অধ্যায়, ২৩—২৫ শ্লোক ।

#### হৃদয়ের বিকাশ।

উপর ভালবাসা ক্রমে হয়। আন্তরিক ব্যাকুল হয়ে তাঁর নাম গুণ গান কর, প্রার্থনা কর, ভগবান্কে লাভ কর্বে কোন সন্দেহ নাই।" (ক)

কিরূপ মনের অবস্থায় ঈশ্বর দর্শন হয় তিনি বলিতেছেন,—

"ভক্তিতে প্রাণ মন ঈশ্বরেতে লীন হয়। ভক্তি পাক্লো ভাব। ভাব হলে দচিদানন্দকে ভেবে মানুষ অবাক্ হয়ে যায়। ভক্তিতে বায়ু স্থির হয়ে যায়। ভক্তিতে কুস্তক আপনি হয়। একাগ্র মন হলেই বায়ু স্থির হয়ে যায়। যেমন বন্দুকে গুলি ছোড়বার সময় যে ব্যক্তি গুলি ছোড়ে সে বাক্শুল হয় ও তার বায়ু স্থির হয়ে যায়। ভাব হলে বায়ু স্থির হয়, কুস্তক হয়। (ক)

গদাধরের বাল্যজীবনে ভগবানের নাম গুণ কার্ত্তনের ফল অবিলম্বে উপস্থিত হইয়াছিল। তাঁহার নিশ্চলা ভক্তিবশে একদিন তাঁহারও মনপ্রাণ ঈশ্বরে লীন হইয়াছিল। একদিন তাঁহারও মন সচিদানন্দকে ভাবিয়া অবাক্ হইয়াছিল। তিনি বলিয়া-ছিলেন,—

"ছেলে বেলাই তাঁর আবির্ভাব হয়েছিল, দশ এগার বছরের সময়, বিশালাকী দেখ তে গিয়ে মাঠের উপর কি দেখ লাম! একেবারে বাহ্য শৃষ্য! সবাই বল্লে বেহুঁস হয়ে গিছ লাম, কোন সাড় ছিল না। সেইদিন থেকে আর এক রকম হয়ে গেলাম! নিজের ভিতর আর একজনকে দেখতে লাগ্লাম। যথন ঠাকুর পূজা কর্তে যেতাম, হাত্টা অনেক সময় ঠাকুরের দিকে

না গিয়ে নিজের মাথার উপর আস্তো, আর ফুল মাথায় দিতাম। যে ছোক্রা কাছে থাক্তো, সে আমার কাছে আস্তো না, বল্ডো,—তোমার মুথে কি এক জ্যোতিঃ দেথ্ছি, তোমার বেশী কাছে যেতে ভয় হয়।" (ক)

কামারপুকুরের নিকট আর্ড গ্রামে, বিশালাক্ষী দেবীর স্থান।
ক্ষেকজন প্রতিবেশিনী স্ত্রীলোকের সঙ্গে দেবীর পূজা উপলক্ষে
প্রান্তর পার হইয়া যাইতেছিলেন। হঠাৎ মাঠের উপর তাঁহার
অপূর্ব ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হয়। গদাধরের ইহাই প্রথম ভাবসমাধি। ভাবসমাধি হইলে তাঁহার কিরূপ অবস্থা হইত, ব্রাক্ষভক্তের ও প্রতাপচন্দ্রের কথায় পূর্বে তাহা উল্লিখিত হইয়াছে।
শ্রীম, তাঁহার ভাব সমাধির এরূপ বর্ণনা করিয়াছেন,—

"ঠাকুর রামকৃষ্ণ স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন। নরেজ্র গান করিতেছেন।..... মাষ্টার আসিয়া গান শুনিতে লাগিলেন। ...হঠাৎ ঠাকুরের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া অবাক হইয়া রহিলেন। দেখিলেন, ঠাকুর দাঁড়াইয়া নিম্পন্দ, চক্ষের পাতা পড়িতেছে না। নিশ্বাস প্রশ্বাস বহিছে কি না বহিছে। জিল্ঞাসা করাতে একজন ভক্ত বলিলেন, এর নাম সমাধি। মাষ্টার এরূপ কথনও দেখেন নাই, শুনেন নাই! অবাক্ হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন,—ভগবানকে চিন্তা করিয়া মানুষ কি এত বাহ্জান শৃত্য হয়? না জানি কতদ্র বিশ্বাস ভক্তি পাকিলে এরূপ হয়! গান্টী এই,—

"চিন্তায় মম মানস হরি চিদ্যান নিরঞ্জন। (কিবা) অনুপম ভাতি, মোহন মূরতি, ভকত-হাদয়-রঞ্জন। নব রাগে রঞ্জিত, কোটী শশী বিনিন্দিত ;

(কিবা) বিজ্ঞা চমকে সে রূপ-আলোকে পুলকে শিহরে জীবন।"
গানের এই চরণটা গাহিবার সময় ঠাকুর রামরুষ্ণ শিহরিতে
লাগিলেন। দেহ রোমাঞ্চ, চকু হইতে আনন্দাশ্রু বিগলিত
হইতেছে। মাঝে মাঝে যেন কি দেখিয়া হাসিতেছেন। এরই
নাম কি ভগবানের চিনায়ক্রপ দর্শন ? কত সাধন করিলে, কত
তপস্থার ফলে, কতথানি ভক্তি বিশাসের বলে এক্রপ স্থার দর্শন

"হৃদি কমলাসনে ভঞ্জ তাঁর চরণ,

হয় ? আবার গান চলিতেছে,—

দেখ শান্ত মনে প্রেম নয়নে অপক্রপ প্রিয় দর্শন।"

আবার সেই ত্বন মোহন হান্ত—শরীর সেইরপ নিম্পান, স্তিমিত লোচন, কিন্তু কি যেন অপরপ রূপ দর্শন করিতেছেন,— আর সেই অপরপ রূপ দর্শন করিয়া যেন মহানন্দে ভাসিতেছেন। সমাধি ও প্রেমানন্দের এই অন্তুত ছবি হৃদয়ের মধ্যে গ্রহণ করিয়া মাষ্টার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে লাগিলেন।" ক)

কথিত আছে যে, অনেকাংশে এবংবিধ দিব্যদর্শনের উপর

থ্রীইন্ধর্ম প্রচারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। যিশুথ্রীষ্টের ভক্তদিগকে উৎপীড়ন করিবার জ্বন্স যথন সল্ নামক কোন খ্রীষ্ট
বিদ্বেষী দামাস্কাস্ নগরে যাইতেছিলেন, পথে এক দিবা জ্বোভিঃ
দর্শন করিয়া তিনি অভিভূত হইয়া পড়েন। সল্ দিব্যম্বর শুনিতে
পাইলেন, কে যেন তাঁহাকে বলিতেছে,—সল্! সল্! কেন
আমাকে পীড়ন করিতেছ ? সল্ বলিলেন,—প্রভূ! আপনি কে ?
উত্তর শুনিলেন—আমি যিশু যাহাকে তুমি পীড়ন করিতেছ।

# **बीतामकृष्य** (त्रव ।

পরে ইনিই সেণ্ট পল্ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন এবং তৎকালীন সমগ্র গ্রীস ও রোম সামাজ্যে খ্রীষ্টধর্ম প্রচার করেন।

3, 7

সংশয়বাদী প্রশ্ন করেন,—"ঈশ্বরকে কি দেখা যায়'?"
শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভূতি হইতে অবিশ্বাসীর বিশ্বাদের
জন্ম সকল সন্দেহ নিরসন করিয়া বলিয়াছেন,—

"হা, অবশ্য দেখা যায়— সাকার রূপ দেখা যায় জাবার 
সরপণ্ড দেখা যায়। ঈশ্বরের কথা থদি কেউ বলে,
লোকে বিশ্বাস করে না। যদি কোন মহাপুরুষ বলে,—
"আমি ঈশ্বরকে দেখেছি", তব্ও সাধারণ লোকে সেই
মহাপুরুষের কথা লয় না। লোকে মনে করে, ও যদি
ঈশ্বর দেখেছে,—আমাদের দেখিয়ে দিক্। কিন্তু একদিনে
কি নাড়া দেখতে শেখা যায় ? বৈজ্যের সঙ্গে অনেকদিন
ঘুরুতে হয়, তখন কোন্টা কফের নাড়ী, কোন্টা বায়ুর
নাড়ী, কোন্টা পিত্রের নাড়ী বলা যেতে পারে। যাদের
নাড়ী দেখা ব্যবসা তাদের সঙ্গ করতে হয়।" কে)

দিব্য দর্শন লাভ হইলে কিরূপ অনুভব হইয়া থাকে তাহা বর্ণনা করিয়াছেন.—

> "জ্ঞান হলে তাঁকে আর দ্রে দেখা ধায় না। তিনি আর তিনি বোধ হয় না, তথন ইনি,—হদয়ের মধ্যে, অন্তর্যামী-রূপে দেখা যায়। তিনি সকলেরই ভিতর আছেন, যে খুঁজে সেই পায়।" (ক)

একাদশ বংসর বয়সে হাদয়ের তীব্র অনুরাগে সচ্চিদানন্দময়ী ধার দিবাদর্শন লাভ করিয়া তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, মা

#### क्रमरय़त्र विकास ।

তাঁহার অন্তরে সর্বাক্ষণ বিরাজ করিতেছেন। এখন হইতে তাঁহার দৃষ্টি সর্বদাই অন্তমুথী। তাঁহার অনুরাগের বস্ত এখন তাঁহার নিজের হৃদয় মধ্যে দেখিতে লাগিলেন। তাঁহার অন্তমুখীতা মাঝে মাঝে এত তীব্র হইত যে, তিনি অন্তর্যামীর সহিত তন্ময় হইয়া নিজের স্বতন্ত্রতা ভূলিয়া ঘাইতেন,—তাঁহার আমিত্ব জান লোপ হইত। স্থতরাং বিশেষ উদ্দীপনা হইলে তাঁহার শুদ্ধ**সত্ত** নির্মাল হাদয়-দর্পণে যে ভগবানের দিবাকাপ দর্শন করিবেন তাহাতে আশ্চর্যা কি ! এরূপ শুনা যায় যে, এই সময় গ্রামের বালকেরা মিলিত হইয়া একটা যাত্রার দল করিয়াছিল। গদাধর এই যাত্রা-ৰলের একজন বিশিষ্ট অধিনায়ক ছিলেন। শিবরাত্রি উপলক্ষে সীতানাথ পাইনের বাটাতে সমস্ত রাত্রি ব্যাপী অভিনয় হইবার কথা। গদাধরের স্যাঙাত (স্থা), গ্রামের জ্মিদার ধর্মদাস লাহার পুত্র গয়াবিষ্ণু, বেশকারী হইয়া তাঁহাকে শিবের বেশে সাজাইয়া দিল। গদাধর শিব সাজিয়া আসরে আসিবামাত্র শিবের আবেশে তাঁহার গভীব ভাবসমাধি হইয়া সমস্ত রাত্রি সংক্রাশৃত্য হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে অমুরাগের প্রাবন্য হইলেই এরূপ ভাব সমাধি তাঁহার মধ্যে মধ্যে হইত।

এই কালের আর একটা জনশ্রুতি তাঁহার সম্বন্ধে প্রচলিত আছে। ঘটনাটা অভ্যন্ত অসাধারণ বলিয়া সহজে বিশ্বাস না হইবার কথা। জনশ্রুতি এরপ যে, কোন সময় গ্রামের জমিনার লাহাবাবুদের বাটীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সমাগম হয়। সমবয়ক্ষ বালকগণের সঙ্গে গদাধরও শ্রাদ্ধসভা দেখিতে গিয়াছিলেন। উপস্থিত অধ্যাপকমগুলী বিশেষ কোন

শান্ত বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া প্রকৃত মীমাংসায় উপনীত হইতে জক্ষম হইয়াছিলেন। গদাধর নিবিষ্ট মনে সমস্ত শুনিতে ছিলেন। হঠাৎ তাঁহার মুথ হইতে এরূপ কথা বাহির হইল যে, পণ্ডিভগণের সকল সন্দেহ দূর হইয়া তাঁহারা শান্তের প্রকৃত মর্ম্ম বুঝিতে পারিলেন। রামক্কফ চরিত লিখিতে গিয়া অধ্যাপক মাকস্ মূল্যর্ইহাকে ভক্তগণের কাল্পনিক অতিরঞ্জিত গল্প বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন। কিন্তু গদাধরের দিব্যদর্শনের প্রকৃত তথ্য হাদয়লম করিলে ইহাকে গল্প বলিয়া মনে হয় না। প্রীরামকৃষ্ণ নিজ্পের দিব্যভাবাবস্থা সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"সম্বরের পাদপদ্ম চিন্তা কল্লে আমার একটা অবস্থা হয়। পরণের কাপড় পড়ে যায়, শিড়্ শিড়্ করে পা থেকে মাথা পর্যন্ত কি এক্টা উঠে। তথন সকলকে ভূণজ্ঞান হয়। পঞ্জিতের যদি দেখি বিবেক নাই, ঈশ্বরে ভালবাসা নাই, থড়্ কুটো মনে হয়। সেজবাবুর \* সঙ্গে এক জায়গায় গিছ্লাম, অনেক পঞ্জিত আমার সঙ্গে বিচার কর্তে এসেছিল। আমি ত মুখা। তারা আমার সেই অবস্থা দেখ্লে, আর আমার সঙ্গে কথাবার্তা হলে বল্লে, মহাশ্য়, আগে যা পড়েছি তোমার সঙ্গে কথা কয়ে, সে সব পড়াবিল্লা সব পৃহয়ে গেল। এখন বুঝেছি তাঁর রূপা হলে জানের অভাব থাকে না, মুথ বিদ্যান্ হয়, বোবার কথা ফোটে। ভাই বল্ছি বই পড়লে পঞ্জিত হয় না।" (ক)

<sup>\*</sup> দ্বাণী রাসমণির জামাভা মথুরানাথ বিশ্বাস। রাণীর সেজজামাতা বলিয়া সকলে সেজবাবু বলিত।

# হৃদয়ের বিকাশ।

এই কথা হইতে বুঝা যায় যে, এ সময় গদাধরের মনে
দিব্যভাবের আবেশ হওয়াতেই শ্রাদ্ধসভায় বালকের নিকট পণ্ডিতগণ নিকত্তর হইয়াছিল। উপরোক্ত ঘটনাগুলির সভ্যতা সম্বন্ধে
আমরা তাঁহারই কথায় এইমাত্র বলিতে পারি,—

"তাঁর কুপা না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। আত্মার সাক্ষাৎকার না হলে সন্দেহ ভঞ্জন হয় না। তাঁর কুপা হলে আর ভয় নাই। বাপের হাত ধরে গেলেও ব্রং ছেলে পড়তে পারে, কিন্তু ছেলের হাত যদি বাপ ধরে আর ভয় নাই। তিনি কুপা করে যদি সন্দেহ ভঞ্জন করেন, আর দেখা দেন, আর কষ্ট নাই।" (ক)

কি প্রগাঢ় ধ্যানযোগে মন নিমগ্ন হইলে, কীদৃশ প্রবল স্বরাহ্রাগ ও অব্যভিচারী ভক্তি বশে ভগবৎ প্রেমের বলা রদমে প্রবাহিত হইলে, একাদশ বৎসরের বালক স্বর দর্শনের অধিকারী হয় ? ইহা পৌরাণিক উপল্ঞাস নয়, কবি কল্পনা নয়, ভক্তগণের অভ্যক্তিপূর্ণ অযৌক্তিক রটনা নয়, কিন্তু এই অলৌকিক রহন্ত এক শুদ্ধনা স্বার্থলেশশ্ল সত্যমূর্ত্তি, বালকবৎ সরল প্রমাতমের শ্রীম্থ হইতে ব্যক্ত হইয়াছে। তাহার ভাবোন্মন্ত প্রেমানন্দ অবস্থা, উনবিংশ শতাকীর ক্তবিল্প বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক পঞ্জিত্বণ দেখিয়াছেন এবং বিশেষ পরীক্ষা করিয়া স্বীকার করিয়াছেন যে, ইহা তাঁখাদের মনোবৃদ্ধির অগম্য; ইহার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহের লেশ মাত্র নাই। জগতের ইতিহাসে এরপ আর কয়টী জীবন আম্রা দেখিতে পাই!

# বুদ্ধির উন্মেষ

আভ শৈশব হইতেই গদাধরের বৃদ্ধিবৃত্তির বিকাশ আরম্ভ হইয়াছিল৷ যে বিষয়ে তাঁহার অনুরাগ, মন সহজেই তাহাতে একাগ্রভাবে সংযুক্ত হইত। তিনি যথন যাহা চিস্তা করিতে বসিতেন তাহাতেই তন্ময় হইতেন। তাঁহার একাগ্রতা সম্বন্ধে এক্লপ একটী ঘটনা শুনা যায়,—বর্ষাকাল একদিন প্রভাত সময় ক্ষ্যেকটী প্রতিবেশী বালক মিলিয়া মাঠের আলি পথে যাইতে ষাইতে চুবজ়ি হইতে মুজ়ি লইয়া থাইতেছিলেন। সহসা একথানি মেষ উঠিয়া গাঢ় অন্ধকারে আকাশ আচ্ছন্ন করিতে লাগিল। গদাধর দেখিলেন, এক ঝাঁক বক সেই সময়ে উড়িয়া ধাইতেছে। তাঁহার মনে হইল যেন কালমেছের কোলে শ্বেতপুষ্পের মালার স্থলর শোভা হইয়াছে। একাগ্রমনে দেখিতে দেখিতে এরপ ধ্যানমগ্ন হইলেন যে, জ্ঞানশৃন্ত হইয়া মাঠে পড়িয়া গেলেন। তখন তাঁহার বয়স সাত বৎসর মাত্র। ঘটনাটী ভিনি নিজে বলিয়াছিলেন। এরপে সহজে যে চিত্ত একাগ্রভাবে তন্ময় হইতে পারে, অজ্ঞাত সত্য সেই চিত্তই আবিষ্কার করিতে সমর্থ, সেই চিত্তই অলৌকিক তত্ত্ব প্রতাক্ষ করিবার অধিকারী।

তিনি সহস্তে ঠাকুর গড়িয়া পূজা করিতে ভাল বাসিতেন।

এ প্রকার প্রবাদ যে, তিনি শির ও ভালা মূর্ত্তি প্রক্তুত করিয়া
লোপচারে পূজা করিয়াছিলেন। গ্রামে পূজোপদক্ষে যে গৃহে

প্রতিমা নির্মাণ হইত গদাধর যাইয়া নিবিষ্ট মনে তাহা দেখি-তেন। কিরুপে প্রতিমা নির্মাণ করিতে হয় তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন,—

"চালচিত্র একবার বৈষ্টামুটি এঁকে নিয়ে ভারপর বসে বসে রং ফলায়। প্রতিষা প্রথমে একমেটে, ভারপর দোমেটে, ভারপর থড়ি, ভারপর বংক্র প্রের্পরে কর্তে হয়।" (ক)

অল্পনিই তিনি স্থান বৈষ্ট্র গঠন করিছে নিম্নিত হোল । তাঁহার সহস্ত নির্মিত দেবমূর্ত্তি কেহ কেই দেখিয়াছেন। তাঁহার ভাগিনের হালয় বলিতেন যে, তাঁহার হাতের প্রস্তুত শিব্দির মৃর্ত্তি দেখিয়া রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাব্র দৃষ্টি তাঁহার উপর্মা আরুই হয়, এবং কালাবাড়ীর মন্দিরের পূজা কার্য্যে তাঁহাকে নিযুক্ত করিতে সঙ্কল্ল করেন। তাঁহার সহস্তে দেবমূর্ত্তি গঠন করিবার সার্থকতা আমরা পরে দেখিতে পাইব।

চিত্রকর চক্ষে সৌন্দর্য্য দর্শন করেন, মানস পটে সেই সৌন্দর্য্য ধারণ করেন, পরে তাঁহার তুলিকা সেই সৌন্দর্য্য চিত্রপটে প্রতিক্ষিত করে। তিনি বলিতেন, 'ভিতরে ভক্তি না থাক্লে চাল-চিত্র আঁকা যায় না।' কিরূপ দেবভাবে তন্ময় হইয়া তিনি দেব-মূর্ত্তি নির্মাণ করিতেন তাঁহার উক্ত কথায় তাহা প্রকাশ পায়। যে প্রতিভা বলে মহান্ সৌন্দর্য্য-ছবি মানস্নেত্রে ধারণ করিয়া অসাধারণ ধীসম্পন্ন চিত্রকরের আলৌকিক টিত্র জীবস্তবং দৃষ্ট হয়, গদাধরের অন্থপম্ সৌন্দর্যালুর চিত্তে তাহা বিশেষ ভাবে বিভাষান ছিল। তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—

# **बीतामकृष्ध** (मरा

"যোগীর মন সর্বাদাই ঈশবেতে থাকে,—সর্বাদাই আত্মন্থ। চক্ষু ফ্যাল্ ফেলে, চক্ষু দেথ লেই বুঝা যায়। যেমন পাথী ডিমে তা দিছে। সব মনটা সেই ডিমের দিকে, উপরে নাম মাত্র চেয়ে হয়েছে। আছো, আমায় সেই ছবি দেথাতে পার? (ক)

অতুলনীয় রাফাএলের দৈব তুলিকায় এই চিত্র চিত্রিত হই-বার যোগ্য!\*

গদাধরের দৃষ্টিশক্তি এক্লপ স্ক্রভাবগ্রাহী ছিল যে, কোন বিষয় দেখিলে তাহার সর্বাঞ্চীন ক্লপ সহজে গ্রহণ করিতে পারিতেন এবং স্থৃতিপটে দৃঢ়ক্লপে মুদ্রিত করিয়া রাখিতেন। আবার যথন তাঁহার সরল প্রাণম্পর্শা ভাষায় তাহা বর্ণনা করিতেন, তাহার স্বাভাবিকতা সকলকেই মুগ্ন ও চমৎক্রত করিত। মনীষা ও প্রতিভার অন্ত্রত সমাবেশ নটকুলরবি গিরিশচন্দ্র বলিতেন, "মদি ঠাকুরকে আমাপেকা কোন ও বিষয়ে থাটো দেখিতাম, গুরু বলিয়া তাঁহার কাছে মাথা নো ওয়াইতে পারিতাম না। অভিনেতা বলিয়া আমার কিছু থ্যাতি আছে, কিন্তু তিনি সময়ে সময়ে আমাকে যে সকল অভিনয় দেখাইয়াছেন, তাহা হাদয়ে জীবস্ত ভাবে মাথা রহিয়াছে। বিল্বমঙ্গলের সাধকের চরিত্র তিনি ষেত্রপ অভিনয় করিয়া দেখাইয়াছিলেন, আমি নাটকে তাহার ছায়া মাত্র তুলিয়াছি। আমার মন্তিক্ষ নিতান্ত গুর্নল নহে; একদিন তাঁহার শ্রীমুধে বেদান্তের কথা শুনিতে শুনিতে আমি তাঁহাকে

<sup>\*</sup> রাফাএলে ইটালির ক্ষণজনা চিত্রকর, মেরি কোলে যিশুপ্রীষ্টের দৈবী মুর্ন্তি চিত্রিত করিয়া জগতের অদ্বিতীয় চিত্রকর বলিয়া প্রাসিদ্ধ হইয়াছেন।

বলিতে বাধ্য হইয়াছিলাম,—মহাশ্য়, আর বলিবেন না, আমার মাথা টন্ টন্ করিতেছে, আর ধারণা করিতে আমি অক্ষম।"

কিন্তু তাঁহার দৃষ্টিশক্তির অপূর্ব স্ক্ষভাবগ্রাহিতা তাঁহার চিত্তর্তির যথেষ্ট পরিচয় নয়। বাহ্ন জগতের সামান্ত দৃষ্টবিষয় হইতে, অশ্রুতপূর্ব তত্ত্বের উদ্ভাবন একমাত্র প্রতিভারই কার্যা। একটা আপেলের পতন বা একথানি অস্থিওও দর্শন করিয়া মহা বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের আবিকার, নিউটন ও ডারবানের মন্তিষ্ক হইতেই প্রস্তুত হয়। মনোরাজ্যের অপৌকিক দার্শনিক তত্ত্ব ভগবান কপিল ও পতঞ্জলির মানস ক্ষেত্রে উদয় হয়। মানব চরিত্রের মহায়সী মহত্ব মহর্ষি বাল্মীকি ও ব্যাসের লেখনী চিত্রিত করিতে পারে। আর অত্যক্তিয় আধাত্মিক তত্ত্ব মন্ত্রজ্ঞা ঋষিই প্রস্তুত্ত পরেন।

অতীন্ত্রিয় জ্ঞানরাশি, অনাদি বর্ত্তমান বেন, কিভাবে বৈদিক ঝিষ স্নায়ে আবিভূতি হইয়াছিল এই বহিঃশিক্ষা পরিশৃত্য মুর্থ ব্রাহ্মণ ভাহা দেখাইয়াছেন। অলোকিক অধ্যাত্ম তত্ত্ব স্কল যে রূপে ভাঁহার চিত্তে প্রকাশিত হইত ভিনি ভাহা বলিয়াছিলেন,—

আগে প্রত্যক্ষ দর্শন হতো,—এই চক্ষু দিয়ে, যেমন তোমায় দেথ ছি, এখন ভাবাবস্থায় দর্শন হয়।" (ক)

শ্রুতিতে উল্লিখিড,—

দ্বা স্থপণা সম্প্রা সথায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে। ত্যোরতাঃ পিপ্লবং স্বাদ্বত্যনশ্লন্যোহভিচাকশীতি।

"সূহবর্ত্তি ও সমান স্বভাব তুইটা পক্ষা (জীবাত্মা ও পরমান্দ্রা) একই বৃক্ষে সংযুক্ত রহিয়াছেন ; তত্ত্তয়ের মধ্যে একটা (জীব স্বাত্ত্ৰ-

### প্রামকৃষ্ণ দেব।

কর্মফল ভোগ করেন; আর অপরটি (পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া দেশন করেন মাত্র।" জীবাত্মা ও পরমাত্মার এই মহান্ উপমা, তিনি ঈদৃশ সাকার ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। অধ্যাত্মতক্ষের যে সকল প্রত্যক্ষ অনুভূতির কথা তিনি বলিতেন তাহা যথান্থানে বিরুত হইবে।

গদাধরের চক্ষু সকল বিষয়ই স্ক্রাতুস্ক্সভাবে পর্যাবেক্ষণ করিত; তাঁহার চিত্ত এই সকল দৃষ্টবিষয়ের প্রকৃত ভাব সহজেই অবধারণ করিত ; এবং তাঁহার ধ্যাননিষ্ঠ বুদ্ধি তন্ময় হইয়া খাস-প্রশাসের স্থায় অতীন্ত্রিয় আধ্যাত্মিক তত্ত্ব প্রতাক্ষ করিত। এই প্রকার মানসিক বিকাশ প্রতিভার চরমোৎক্ষ। কি শিক্ষা-প্রণালী অবলম্বন করিয়া তিনি এক্লপ মানুসিক উৎকর্ষ লাভ করিয়াছিলেন ? বালককালের শিক্ষা হইতে আমরা যে সংস্কার সঞ্ম করি, হাদয়ে তাহা দুঢ়রূপে মুদ্রিত হইয়া থাকে,—জীবনান্ত পর্যান্ত তাহার শক্তি অনুমাত্র ক্ষীণ হয় না। বালকের কোমল চিত্ত দ্রবীভূত স্বর্ণের ভাষে যেক্সপ ছাঁচে ঢালিবে সেইরূপ আকারই ধারণ করিবে। বালকের চিত্ত আবেগময়ী নব প্রাণের স্পলনে স্কাদাই চঞ্চল। বালকের বাল্যক্রাড়া ও কার্যান্ত্রাগ সেই চঞ্চলতা প্রকাশ করে। বাশককে তাহার ক্রীড়া ও অমুরাগের ভিতর দিয়া শিক্ষা দিতে হইবে, অক্তথা দেই শিক্ষা ফলবতী হইবে না। গদাধরের*্র* পাঠশালার কোন প্রকৃত শিক্ষালাভ হয় নাই। ্রুবর্ণ, সেকালের পাঠশালা বৃদ্ধি বিকাশের স্থান ছিল না। যে কোন পাঠ পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করিয়া বর্ণমালা ও গণিতের অভ্যাস, আর দাগা বুলাইয়া হস্তাক্ষর শিক্ষা, পাঠশালার চরম



大江東 なんしん かいき

উদ্দেশ্য ছিল। সেইজ্বন্স পাঠশালার শিক্ষা শেষ করিয়াও গদাধর আপনাকে মূর্থ বলিয়া জানিতেন।

কিন্তু তাঁহার শিক্ষার স্থান ছিল, যেথানে যাত্রাগান কীর্ত্তন; তাঁহার শিক্ষার স্থান, যেথানে হরিৎ তৃণাচ্ছাদিত বিস্তীর্ণ প্রাস্তর; যেখানে প্রথম রৌদ্রতাপিত ঘর্মাক্ত ক্লমক কর্মিত ভূমি; যেখানে পাদপ-ছায়া-শীতল, পক্ষীকৃঞ্জিত, গুলালতা পরিবৃত নির্জ্জন উপবন ; যেখানে ত্র্বাদলপূর্ণ গোচারণের মাঠ ; যেখানে শস্তগ্রামনা দিগন্ত-ব্যাপী ধান্তক্ষেত্র; আর তাঁহার শিক্ষার স্থান ছিল, ধূপ-গন্ধ-স্থাসিত, ফল-পুপ্প-স্থানেভিত পুণা দেবগৃহ। পাবত বায়ু সেবন করিয়া সাধারণ আহারে পুষ্ট হইয়া, অনাবৃত মাঠে কাননে খেলা কবিয়া, ঠাহার শরীর স্তস্থ ও বলিষ্ঠ ছিল। মধুর সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া তাঁহার কর্ণবিবর মধুরম্বর এবণ করিবার জন্ম ব্যাকুল হইত, একবার যাহা শুনিত, ভুলিতে পারিত না। প্রকৃতির মনোহর শোভা দেথিয়া তাঁহার চকু সৌল্যা দর্শনে লোলুপ হইত, দেখিবার সাধ মিটিত না। স্থমধুর কীর্ত্তন গান করিয়া তাঁহার স্থকণ্ঠ স্থমিষ্ট বাক্য ভিন্ন অন্ত কথা বলিত না। তাঁহার হস্ত অনুরাগের আবেশে স্কুন্দর দেবমূর্টি গড়িয়া সৌন্দর্য্যের প্রতিমা স্বষ্টি করিত। এইরূপে তাঁহার সৌন্দ্র্যা-লিপ্ত ইন্দ্রিয়গ্রাম নিশ্মল চিত্তপটে শুদ্ধ-ভাবের ছবিই আঁ।কিত। তীব্র ভণবং অনুরাগ, অটলু একাগ্রতা, ও অথও স্মৃতি বেগবতী স্রোত-স্বিনীর ভারে প্রবলতম হইয়া, তাঁহার চিত্তভূমি হইতে স্ক্-প্রকার অবিদা। ও বাসনা বিধৌত করিয়াছিল। এবং সর্বাবভাসক অমল নিক্ষলক্ষ সন্ধ্ত্তণ, অসাধনলক ধ্যাননিষ্ঠা সহযোগে, তাঁহার অমানুষিক প্রাতিভক্তান উন্মেষপুর্বাক অসাধারণ চরিত্রের বিকাশ করিয়াছিল।

Œ

গদাধর প্রবল ঈশ্বামুরাগ লইয়া জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে সর্ব্যাধারণের সহিত তাঁহার প্রেমপূর্ণ পৌহার্দ্ধ সেই অনুরাগেরই প্রতিচ্ছায়া! তিনি ইতর ভদ্র সকলকেই আপনার ভাবিয়া দেখিছেন। তাঁহার পেলার সহচর যুগী, কামার, জেলে, মালা, ভাঠাদের সঙ্গে তিনি সরল প্রাণে মিশিয়া ছিলেন, তাহাদের দোবটা পর্যান্ত নিজের করিয়াছিলেন। তাহাদের কাছে অল্লাল কথা শিক্ষান্ত তাঁহার এই সহান্তভূতির ফল। কিন্তু তাঁহার অল্লাল বাক্য উচ্চারণ, দেহের মলমূত্রের ক্যায় বাহিরেই সংলগ্ন থাকিত,— তাঁহার নির্মাণ চিত্তে কথনও স্থান পায় নাই। তান বলিয়াছিলেন,—"মা! তুমি উনপ্রাণ বর্ণক্রপিণী, তুমি বেদে আছ, তুমি কি পেউড়ে নাই ?" অল্লান থেঁউড়ও তাঁহার মনে ঈশ্বরভাব উদ্দীপিত করিত। যে অল্লীন কথা গোপনে বলিতে জিহ্বা কুঞ্চিত হয়, জাহা উচ্চারণ করিবামাত্র তাঁহার সমাধি দর্শন করিয়া এক্দিন মহা পাগও নাস্তিকও কাদিয়াছিল। 'শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্' নাম তাঁহাতেই প্রযুক্ত হতৈ পাবে।

দাধারণ মানব স্বার্থ ভিন্ন আর কিছু শিক্ষা করে না। সে যাহা দেখে, যাহা করে দমস্তই স্বার্থ জড়িত। কাজে কাজে তাহার মন সার্থ ছাড়া অন্ত কিছু চিস্তা করিতে পারে না। কিছু পাঁচ বংসরের বালকের ন্তায়, গদাধরের মনের ভিতর স্বার্থের লেশমাত্র ছিল না। আর তাঁহার শিক্ষার মধ্যে তিনি কেবল শিথিয়াছিলেন ঈশ্বরে ভক্তি ও মনুযো প্রীতি। স্কুতরাং যেথানে সাধারণ মানবমন স্বার্থ দেখিতে পায়, গদাধর তাহার ভিতর পরমার্থ দর্শন করিতেন। যে সকল বিষয়ের অনুশীলনে কেবলমাত্র

#### বুদ্ধির উন্মেষ।

লোকিক জ্ঞানের উদয় হয়, তাহার মধ্যে গদাধব তত্ত্বজ্ঞান দেখিতে পাইতেন। সেই নিমিত্ত টেকিশালায় ধান ভাঙা, দোকানীর বেচাকেনা, জ্লেলের মাছধরা, কুমানের হাঁড়ীগড়া, মহাজনের ধানমাপা প্রভৃতি সাধারণ দৈনন্দিন ব্যাপারের উপমায়, কত গভীব তত্ত্বভাহার উক্তিতে, ঝিন্তুকের মধ্যে মৃক্তার ভায় প্রবিষ্ট রহিয়াছে।

তাঁহার বাল্যচরিত্রে আর একটী বিচিত্র অন্নয়াগের বিষয় দেখিতে পাওয়া যায়,—তাঁহার মেয়ে সাজিয়া থাকিবার অভিলাষ। সময়ে সময়ে তিনি মেয়ে শক্তিয়া মেয়েদের ভিতর থাকিতেন, তাহাদের দঙ্গে তাহাদেরই মত গৃহকর্ম. কথাবার্ত্তা, ক্রাড়াকৌতুকে নিযুক্ত হইতেন। পল্লির অনেকের অন্ত:পুণে এই ভাবে গান অভিনয় করিয়া **অনেক সময় কটোইতেন**। ভাগতে বাটীর কর্ত্ত-পক্ষেরা অনেকেই হর্ষপ্রকাশ করিতেন, কেহ কেহ আপত্তি উত্থাপন, কেহ বা উপেক্ষা করিতেন। তাঁহার স্ত্রীবেশের অঙ্গভঙ্গী, সাজসজ্জা, চলন বলন এক্লপ স্বাভাবিক দেখাইত যে, পুরুষ বলিয়া কেহ সন্দেহ করিত না। স্ত্রীভাবের অভিনয় তাঁহার কিরূপ অরুত্রিম, তৎসম্বন্ধে এরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত মাছে।—গ্রামে তুর্গাদাস পাইন নামে একজন গৃহস্থ ছিলেন। বোধংয় অবস্থাপর বলিয়া বাটীর স্ত্রীলোকদের অপর কাহারও সহিত আলাপ করিতে দিতেন না এবং গদাধর অন্ত:পুরে গিয়া গান ও কৌতুক করেন তাহা তিনি পছন করিতেন না। একদিন সন্ন্যাকালে তুর্গাদাস বাহিরের অঙ্গনে বসিয়া আছেন, এমন সময় গ্রাধের স্ত্রীবেশে আসিয়া তাঁহাকে নিবেদন করিলেন যে, তি<sup>ন</sup> খেন কোন দুর

গ্রামের বিপনা স্ত্রীলোক, ভদ্রগৃহত্বের বাটীতে রাত্রের জন্ম আশ্রেম চাহিতেছেন। তুর্গাদাস কোনরূপ সন্দেহ না করিয়া গদাধরকে অন্তঃপুরে যাইতে জনুমতি দিলেন। গদাধর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া বাটীর গৃহিণী ও অন্তান্ম স্ত্রীগণের সহিত এরূপ সহজ্ঞ ভাবে মিশিয়া কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন যে, প্রায় প্রহরেক কাল এইরূপে ব্যাপৃত থাকিলেও কেহই তাঁহার ছদ্মবেশ বুঝিতে পারিল না। ইত্যবসরে তাঁহার মধ্যমন্ত্রতা তাঁহার অন্বেষণে আসিয়া নিকটে কোন স্থানে থাকিতে পারেন ভাবিয়া, উচ্চঃশ্বরে তাঁহার নাম ধরিয়া ডাকিতে লাগিলেন। গদাধর লাতার কঠন্বর শুনিবামাত্র—যাই গো দাদ। বলিয়া উত্তর দিলেন, এবং ফ্রেডপদে হুর্গাদাসের সম্মুথ দিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

দক্ষিণেশ্বরে অবস্থানকালে তাঁহার স্ত্রীভাবে অভিনয় অনেকেই দেথিয়াছেন। একদিন তাঁহার স্ত্রীলাকের নানারূপ হাবভাবের অক্লব্রণ দেথিয়া কোন উপস্থিত স্ত্রীলোক বলিয়াছিলেন,—"স্মোথার কাপড় টানা, কাণের পাশে চুল সরিয়ে দেওয়া, বুকের কাপড় টানা, চং করে নানারূপ কথা কওয়া,— একেবারে হুবহু ঠিক।" তিনি নিজ মুখে বলিয়াছিলেন,—

"আমি একজন কীর্ত্তনীয়াকে মেয়েকীর্ত্তনীর চঙ্ সব দেখিয়ে-ছিলাম। সে বল্লে—আপনার সব ঠিক্ ঠিক্; আপনি এসব জান্লেন কেমন করে?" (এই বলিয়া তিনি সকলকে মেয়ে-কীর্ত্তনার চঙ্ দেখাইতে লাগিলেন। কেহই হাস্থ সংবরণ করিতে পারিলেন না )। (ক)

কিন্তু মনে হইতে পারে, গদাধরের জ্রীবেশ ধারণ করিয়া

### বুদ্ধির উন্মেষ।

স্ত্রীদিগের স্থায় আচরণ করিবার অস্বাভাবিক অভিক্রচির কারণ কি ? বাল্যক্রীড়াবশে স্ত্রাবেশ ধারণপূর্বক স্ত্রীলোকের ভিতর থাকিবার কারণ অনুসন্ধান করিলে, আমরা তাঁহার প্রীতিপূর্ণ হৃদয়ের অক্ত্রিম ভালবাসাই দেখিতে পাই। স্ত্রীক্ষাতির প্রতি ঐকাস্তিক সহাত্মভূতিই স্ত্রীদিগের মধ্যে স্ত্রীভাবে থাকিতে তাঁহার প্রবৃত্তি উত্তেজিত করিয়াছিল। স্ত্রীলোকের মনোভাব বুঝিতে গেলে স্ত্রী হইতে হইবে,---কেবল মনে মনে বুঝা নয়, তাহাদের সহিত সম্পূর্ণ ভাবে এক হইতে হইবে,—বেশভূষায়, কথায়কৌতুকে, মনেজানে,—তবে স্ত্রীজীবনের স্থ তুঃথ, আশা আকাজ্ঞা, অন্তরের ত্র্বলতা, হাদয়ের বেদনা বুঝিতে পারিবে। যে সরল হাদরের ভালবাসার টানে গ্রামের দরিদ্র নীচ বালকদিগকে আপনার করিয়াছিল, তাহারই আকর্ষণে এখন তিনি স্ত্রাভাবে ভাবিত হইয়া স্ত্রী-পুরুষ-ভেদজ্ঞান বিরহিত হইলেন। ভারতের দরিদ্র পতিত নীচ-বর্ণের ও অজ্ঞানাচ্ছর স্ত্রীজাতির চুর্বলতা, একদিন এই দরিদ্র ব্রাহ্মণ অস্তর প্রাণে প্রাণে অনুভব করিয়াছিল, এবং তাহাদের সকল প্রকার বাাধি ও যন্ত্রণার একমাত্র ওষধ,—ভগবৎ ভক্তি জানিয়া, তিনি তাহা অকাতরে বিতরণ করিয়াছিলেন।

গদাধরের স্ত্রীভাবে থাকিবার অপর একটা উদ্দেশ্য, আমরা তাঁহার কামিনীকাঞ্চন তাাগের জন্য সাধনার কথা চিস্তা করিলে বুঝিতে পারি। মানুষ যতকিছু সংস্কার লইয়া জন্মগ্রহণ করে, দেহস্থের জ্ঞান তাহার মধ্যে অত্যস্ত প্রবল। অজ্ঞান বাল্যকাল অতীত হইয়া যতই বুদ্ধির বিকাশ হইতে থাকে, দেহস্থাভিলাষ ততই প্রভাব বিস্তার করে। এই চুর্দ্মণীয় সংস্কার বশীভূত না

থাকিলে সকল শিক্ষাই ব্যর্থ হয়। সেইজন্ম প্রাচীনকালে শিক্ষার্থার প্রতি ব্রহ্ম ও ইন্দ্রিয়সংঘমের বিধান। গদাধরের স্থীভাব অবলম্বন, তাঁহার অভালিত নিফলঙ্ক ব্রহ্মচর্য্যের সাধনসক্ষপ হইয়াছিল।

আমরা গদাধরের মানসিক, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বিকাশের বিষয় কথঞিৎ আলোচনা করিলাম। কিন্তু তাঁহার চরিত্রের অপর একটা বিশেষত্ব আলোচিত হওয়া আবগুক,—ইহা তাঁহার মানবভাব। তিনি বাল্যকাল হইতেই কি স্ত্রা কি পুরুষ, কি বালক কি বদ্ধ সকলেরই সহিত কিরূপ সরল মনে মিশিতে পারিতেন আমরা দেখিয়াছি। বাল্যকালেই তাঁহার সরস রসিকতায় লোকে প্রেক্সিত হইত; তাঁহার অকপট রঙ্গ পরিহাসে হাস্তের স্ত্রোত বহিত; তাঁহার জিহ্বাত্রবন্ত্রী স্থমিষ্ট কথার উত্তর শুনিয়া পণ্ডিতও মুগ্ধ ইইত। স্ত্রীলোকের হাবভাব, চাটুভাষীর তোষামোদ প্রেভৃতির অন্থকরণে তিনি কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন গ্রামের সকলেই তাহা জ্ঞানিত। ক্রীড়া কৌতৃকে তিনি কাহারও ন্যুন ছিলেন না। গদাধরকে ছাড়িয়া থাকিতে কাহারও ইছা হইত না।

আনন্দময়ীর দিবাদর্শন লাভ করিবার ছই তিন বংসরের মধ্যে বিদিও তিনি অনুভব করিতে লাগিলেন যে, তাঁহার অন্তর ভিন ভাবে গঠিত হইতেছে, তাঁহার কচি ভিন্ন হইয়াছে, অন্তরের ভাব, ইচ্ছা আশা উদ্দেশু সমস্তই ভিন্ন পথে চলিতেছে,—তিনি আর সেগদাধর নাই, কিন্তু বাহিরে তাহার কোনরূপ প্রকাশ লোকে দেখিতে পাইত না। গৃহে রঘুবীরের পূজা করিতে গিয়া যদিও অন্ত কর্ম লয়া যাইতেন,—পূজা অপ ধ্যানে অধিক কাল কাটিয়া

#### বুদ্ধির উদ্মেষ।

যাইত, কিন্তু আবার গৃহকর্মেও তাঁহার কোনরূপ আলস্থ ছিল না। তাঁহার জ্যোষ্ঠভাত। রামকুমারের মাতৃহীন শিশুপুত্র অক্ষয়কে তিনি সকলো বক্ষণাবেক্ষণ কবিতেন এবং সংসারের প্রয়োজনীয় দ্রবাদির আহরণ ও অন্যান্থ কার্যা তিনি কখন অবহেলা করিতেন না।

স্তরাং এসময় মনেব মন্তঃপ্তলে ভাবান্তর উপস্থিত ইইলেও তাঁহার সহজ্ব মানব-ভাবের কোনরূপ বৈলক্ষণ্য লাকিত হয় নাই। তাঁহার স্বায় ক্ষেহভক্তি পূর্ণ। তাঁহার পিতৃভক্তি ও মাতৃভক্তি তুলনা রহিত। জনক জননীকে সাক্ষাৎ ঈশ্বর ঈশ্বরী জ্ঞান করিয়া তাঁহাদের সেবা করিতেন। তিনি বলিগ্রাছিলেন,—

"আমি মাকে ফুল চন্দন দিয়ে পূজা কর্তাম, সেই জগতের মাই, মা হয়ে এসেছেন,—ভাই কারু শ্রাদ্ধ শৈষে ইষ্টের পূজা হরে দাঁড়ায়। যতক্ষণ নিজের শরীরের থবর আছে, ততক্ষণ মার থবর নিতে হবে। তবে যথন নিজের শরীরের থবর নিতে পাছিছ না তথন অন্য কথা,—তথন ঈশ্বই সব ভাব লন। যে বাপমাকে ফাঁকি দিয়ে ধর্ম কোর্লে তাব ছাই হবে। বাপ মা কত বড় বস্তা!" (ক)

ভাতৃগণের আত্মগতো তাঁহার কথন ক্রটি, ছিল না। সমবয়স্কদিগকে,—সকলেই তাহারা দরিদ্র নীচ কুলোছব—তিনি প্রাণ
ভরিয়া ভালবাসিতেন। বিবাহ হইবে, শশুরালয়ে যাইবেন, সাধ
আহলাদ করিবেন, এরূপ অভিলাষও তাঁহার অন্তরে বিদামান
ছিল। প্রাতবেশী স্ত্রীপুরুষ তাঁহাকে যেরূপ আন্তরিক ভালবাসিত
ভতোধিক অরুত্রিম ভালবাসা তিনি প্রত্রপণ করিভেন। তিনি
বিলিয়াছিলেন,—

"দেশে শ্রীরাম মল্লিককে জাতিতে গন্ধবণিক ) কত ভালবাসিতাম। কিন্তু এথানে যথন এলো ছুঁতে পারলাম না।
বিষয়ী লোক এখন দেখ্লে ভয় হয়। শ্রীরামের সঙ্গে ছেলে
বেলায় খুব প্রণায় ছিল। রাত দিন এক সঙ্গে থাক্তাম, এক সঙ্গে
শুয়ে থাক্তাম। তথন ১৬।১৭ বংসর বয়স। লোকে বল্তো,—
এদের ভিতর এক জন মেয়ে মানুষ হলে চজনের বিয়ে হতো।
তাদের বাড়ীতে যখন চজনে খেল্ভাম, তখনকার সব কথা মনে
পড়্ছে। তাদের কুটুম্বেরা পান্ধী চড়ে আস্তো, বেয়ারাগুলো
হিঞ্চোড়া হিঞ্চোড়া বল্তে থাক্তো।" (ক)

গদাধরের মানব-ভাব তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবকে এরপ আবরণ করিয়া রাণিয়াছিল যে, তাঁহার সাময়িক দেবভাব ও সমাধির অবস্থা, কোনরূপ রোগের উপসর্গ বিশয়া সাধারণ লোকে মনে করিত। আত্মীয় বন্ধু প্রতিবেশী কেইট তাঁহার প্রকৃত অবস্থা ব্রিজে পারে নাই।

আমরা গদাধরের বালাবিস্থাব সমালোচনা শেষ করিলাম।
এখন আমরা বৃথিতে পারি, তিনি কিরূপ সংস্থার লইরা জন্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি, শৈশবে জ্ঞানোল্যেদের সহিত
যাত্রাগান ভজনাদি শ্রবণ করিয়া ঈশ্বরাত্বরাগের বীজ তাঁহার
হদয়ে অঙ্কুরিত হয়: সাধুমুখে শাস্ত্রব্যাখ্যা, ভগবং গুণামুকার্তন
শ্রবণ ও ভক্তিরসাধাদ করিয়া তাহার পৃষ্টি হইতে থাকে; জপ ধ্যান
পূজাদিতে ময় থাকিয়া সেই অমুরাগের বুদ্ধি সাধন হয়, এবং
সারণ মনন ও ভগবং লীলাভিনয় ছারা, ভগবৎ ভাবে তন্ময় করিয়া,
তাঁহার সহেতুক ঈশ্বরপ্রেম, তাঁহাকে স্চিদানক্রম্মীর দিব্য দর্শন

লাভে অধিকারী করে। একণে তিনি অনগুভক্তিবলে অন্তর্গৃষ্টি সম্পন্ন হইয়া ভগবানকেই একমাত্র লক্ষা স্থির করিয়াছেন।

আমরা দেখিয়াছি, তাঁহার বালাভাবের আত্মপরজ্ঞানহীন ভালবাদা, কিরূপ গ্রামা পাঠশালা হইতেই পরিপুষ্ট হইয়াছিল; উচ্চনীচ ভাব তাঁহার হৃদয়ে আদৌ জ্ঞাগিতে না দিয়া, তাঁহাকে দরিদ্র নীচবর্ণের সহিত একপ্রাণে মিলাইয়াছিল; স্মেহের আকর্ষণে কঠোর আচারনিষ্ঠ কুলে, নীচ শুদ্রকেও ব্রাহ্মণের অগ্রে বদাইয়াছিল; এবং অন্তুক সহাত্মভূতির আবেশে দ্রীপুরুষ ভেদজ্ঞান রহিত করিয়া, মানবত্বের অপূর্ব্ধ বিকাশ দেখাইয়াছিল।

আমরা আরও দেখিয়াছি, তাঁহার সৌন্দর্যা স্পৃহা কিরূপ আসাধারণ! তাঁহার সৌন্দর্যা দৃষ্টি একদিকে ক্রাড়াপ্রসঙ্গে তাঁহাকে দেবমর্ত্তি গঠনে সিদ্ধহস্ত ও অপরদিকে তাঁহাকে একাগ্রতা শিখাইয়াও ধ্যানযোগ পরায়ণ করিয়া,—কঠোর তপস্থারও অপ্রাপ্য, দিব্য সমাধির অধিকারী করিয়াছিল। একণে তাঁহার সেই অন্সযোগও অব্যতিচারী ভগবংভক্তি, তাঁহার ভবিশ্বৎ প্রাতিভজ্ঞান উৎপাদনের ভিত্তিস্কর্মণ হইয়াছে।

তাঁহার জ্যেষ্ঠন্রতা রামকুমার এখন প্রোঢ় হইরাছেন, সংসার প্রতিপালনের ভার তাঁহার উপর মৃত্ত, কিন্তু তাঁহার অর্থোপার্জন সামান্তই ছিল। নিষ্ঠাবান্ ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া, যে কোন রুত্তি অবলম্বন পূর্ধক গ্রাসাচ্ছাদন নির্বাহ করিবার তাঁহার উপায় নাই। বিশেষত: তিনি ব্রাহ্মণর্ত্তির অনুক্রপ বিভাই শিক্ষা করিয়া-ছিলেন। তিনি স্থৃতি ও জ্যোতিষে স্থপিতে। স্বদেশে তাঁহার বিভা ও ক্রতিত্বের কোনক্রপ সফলতা না দেখিয়া তিনি ইত:পূর্বে

কলিকাতায় একটা চতুপাঠা স্থাপন পূর্ব্যক অধ্যাপনায় নিযুক্ত হন। অধ্যাপনা কার্য্যে তিনি কিন্ধপ সফলতা লাভ করিয়াছিলেন তাহা কেহ জ্ঞাত নহেন। কিন্তু কিছুদিন পরে তিনি স্থাদেশে আসিয়া গদাধরকে সমভিব্যাহারে লইয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। গদাধর যখন কলিকাতায় আগমন করেন, তগন তাঁহার বয়স ১৭১৮ বৎসর (১২৫৯—৬০ ।।

# কলিকাতাবাদ ওদক্ষিণেশ্বরে পূজারম্ভ।

গদাধর যথন কলিকাতার প্রথম আগমন করেন, রামকুমারের চতুপাঠী তথন আহারীটোলা নাথের বাগানে ছিল। নিকটেই পতিতপাবনা গঙ্গা। হিন্দু মাত্রেই বিশেষতঃ দূর পলিগ্রামের হিন্দু সাধারণের গঙ্গাভক্তি অত্যন্ত প্রবল। হিন্দুর বিশ্বাস, গঙ্গায় সজ্ঞানে মৃত্যু মোক্ষ প্রশায়ক। দূর দেশন্ত জনেরা অনেক ক্লেশ ও অর্থবায় স্বীকার করিয়া, গঙ্গাভালে মৃত্যু পিতৃগণের অন্তি সমর্পনি করিছে আসিয়া থাকেন। যোগ বিশেষে ও গ্রহণ সমর্গ গঙ্গাঞ্জান উপলক্ষে কত দূরদেশ হইতে গঙ্গাভীরে কিরূপে অর্গণন যাগ্রী সমাগত হয়, তাহা সকলেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। সাধারণ হিন্দুর ন্তায় গদাধরের ও অচলা গঙ্গাভক্তি। তিনি প্রতাহই গঙ্গাস্থানে আসিত্রন। গঙ্গান্ধান করিতে আসিয়া কলিকাতার ক্রাসমাজে কিরূপ অবিশাস ও ধর্মহানতা প্রবেশ করিয়াছে, তিনি তাহা লক্ষ্য করিতেন। তিনি বলিতেন,—

"কেউ হয়তো গঙ্গান্ধান কর্ত্তে এসেছে, সে সময় কোণা ভগবান চিন্তা কর্বে,—গল্প কর্ত্তে বসে গেল। যত রাজ্ঞার গল্প।—তোর ছেলের বিয়ে হলো, কি গয়না দিলে ?—অমুকের বড় ব্যাম,—অমুক শ্বন্তর বাড়ী থেকে এসেছে কি না;—অমুক কনে দেখ্তে গিছ্লো, তা দেওয়া থোওয়া, সাধ আহলাদ খুব কর্বে,—হরিশ আমার বড়

ন্তাওটো, আমায় ছেড়ে এক দণ্ড থাক্তে পারে না;—এত দিন আস্তে পারিনি মা,—অমুকের মেয়ের পাকা দেখা, বড় ব্যস্ত ছিলাম। বিধবা পিদী বল্ছে,—মা, হুর্গা পূজা আমি না হলে হয় না,—প্রীটী গড়া পর্যান্ত! বাড়ীতে বিয়ে থাওয়া হলে, সব আমায় কর্ত্তে হবে মা, তবে হবে। এই ফুল-শ্যাার যোগাড়,—থয়েরের বাগানটী পর্যান্ত! দেখ দেখি, কোথায় গঙ্গান্তান কর্ত্তে এসেছে, যত সংসারের কথা! বিশ্বাস নাই অথচ পূজা অপ সন্ধ্যাদি কর্ছে তাতে কিছু হয় না।" (ক)

জোষ্ঠলাতার যজমান-গৃহে পূজা করিতে ঘাইয়া বাটীর স্ত্রীলোক-দিগের ধর্মহানতা দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—

> "ছাদের উপর ঠাকুর ঘর. নারায়ণ পূজা হচ্ছে, পুজার নৈবেজ, চন্দনঘদা এই দব হচ্ছে,—ঈশ্বরের কথা একটী নাই! কি রাঁধতে হবে,—আজ বাজারে কিছু ভাল পেলে না,—কাল অমুক বাঞ্জনটা বেশ হয়েছিল,—ও ছেলেটা আমার থুড়তুত ভাই হয়,—হাারে ভোর দে কর্মটী আছে ?—আর আমি কেমন আছি,—আমার হরি নাই! এই দব কথা। দেও দেখি ঠাকুরঘরে পূজার দময় এই দব কথাবার্ত্তা।"

> "অনেকে আফ্লিক কর্বার সময় যত রাজ্যের কথা কয়, কিন্তু কথা কইতে নাই, ভাই ঠোঁট বুজে যত প্রকার ইসারা কর্ত্তে থাকে। এটা নিয়ে এস, ওটা নিয়ে এস,—হ্, উছ, এই সব করে। আবার কেউ মালা জপ কর্ছে,

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারম্ভ।

তার ভিতর থেকেই মাছ দর করে,—জ্বপ কর্ত্তে কর্তে হয়তো আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়,—ঐ মাছটা। যত হিসাব সেই সময়!" (ক)

উত্তম বৈহা রোগের লক্ষণ বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করেন। অন্ত লোকে দেখিতে পায় না, কিন্তু বৈহাের চক্ষে রোগীর শাননের ভাব, নিশ্বাদের গতি, অতি সামান্য উপসর্গ মাত্র দেখিয়া রোগটী কি বুঝিতে পারেন। প্রত্যহ গঙ্গার ঘাটে, প্রত্যহ ঠাকুর পূজার সময়, প্রত্যহ ঘরে ঘরে এই অবিশ্বাস ও ধর্ম হীনতার দৃশু! আর যে বৈহাের চক্ষে রোগের লক্ষণ এরূপ স্পাইভাবে দৃষ্ট হয়, তিনি যে প্রকৃত ভব-রোগ-বৈহা তাহাতে সন্দেহ কি ?

নাথের বাগান হইতে রামকুমার তাঁহার চতুপাঠী ঝামাপুকুর গোবিন্দ চাটুযোর বাড়া স্থানান্তরিত করেন। এথানে অধ্যাপনা ছাড়া অনেক সং শুদ্রের গৃহে যাজকতা করিতেন। এই উপলক্ষেগদাধরের, ঝামাপুকুরের প্রসিদ্ধ দিগন্বর মিত্র, আঁটপুর নিবাসী রামচক্র মিত্র প্রভৃতির বাটীর পরিজ্ঞানের সহিত পরিচয় হইয়াছিল। অনেক গৃহস্থ গৃহে যাতায়াত করিতে করিতে, তাঁহার স্থানেশের সাধারণ লোকের গ্রাম্য সরলতা ও ধর্ম নিষ্ঠার সহিত, এই সকল সংসারী লোকের বিষয়ামুরাগের প্রাবল্য ও ঈশ্বর বিমুখতা, অত্যন্ত বিসদৃশ বোধ হইত। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সংসারী লোক এত শোক তাপ পায় তবু কিছু দিনের পর যেমন তেমনি। স্ত্রী মরে গেল, কি অসতী হল, তবু আবার বিয়ে করকে! ছেলে মরে গেল, কত শোক পেলে, কিছু-দিন পরেই সব ভূলে গেল! তবু আবার বছর বছর ছেলে

#### -শ্রীরামকৃষ্ণ দেব :

হবে! সেই ছেলের মা, যে শোকে অধীর হয়েছিল, আবার কিছুদিন পরে চুল বাঁধলো, গয়না পরলো। এরকম লোক, মেয়ের বিয়েতে সক্ষোন্ত হয়, আবার বছর বছর তাদের মেয়ে ছেলেও হয়। বলে কি কোরবো অদৃষ্টে ছিল! মোকদ্দমা কোরে সক্ষান্ত হয়, আবার মোকদ্দমা করে। যা ছেলে হয়েছে তাদের খাওয়াতে পারে না, পড়াতে পারে না, ভাল ঘরে রাখ্তে পারে না, আবার বছর বছর ছেলে হয়।"

"সংসারে কিছুই নাই, কেবল ঝগড়া কোঁদল হিংসা তারপর, রোগ শোক দারিদ্র আবার স্তার সঙ্গে মিল নাই, ছেলে হয় ত মূর্থ, গৌয়ার, মাতাল, গাঁজাপোর, অবাধ্য। বিভার সংসার ছচারটা। দেখে বলাম,— মা। এই বেলা মোড় ফিরিয়ে দাও।" (ক)

বর্ত্তমান হিন্দু সমাজে কি স্ত্রী, কি প্রুব অধিকাংশের ভিতর উক্তরূপ অবিশ্বাস ও ধর্মাহানতা দিন দিন প্রবল হইতেছে। ধর্ম এখন কেবল মুখ্স,—কতকগুলি বাহ্ম আচারে আবদ্ধ। ধর্মা কর্মা এখন অন্তঃসারশূন্ত, লক্ষাশূন্ত,—করিতে হয় বলিয়া কেবল আচরণ করা হয়। এই ধর্মাহীনতার কারণ, ধর্মা শিক্ষার অভাব। একদিকে আধুনিক বালক ও বালিকা বিন্তালয়ে যে ভাবে শিক্ষা প্রেল্ড হইতেছে, তাহ'তে ধর্মাভাব দূরে থাক্, জাতায়তা পর্যান্ত লোপ হইতে বসিরাছে। বালাকালে যেরূপ শিক্ষালাভ হইবে, ভবিষ্যৎ জীবনের সংস্কার তদক্রেপ হইবে। বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর অনিষ্টকর ফল নিবারণের জ্বন্ত ইহার বিশেষ পরিবর্ত্তন আবশ্রক।

#### কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারন্ত।

মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত চক্রকান্ত তর্কালভার মহাশয়, বর্ত্তমান শিক্ষা প্রণালীর বিষময় ফল লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,—"ইংরাজী শিক্ষার উপযোগিতা ও উপকারিতা বিষয়ে মতদ্বৈধ নাই। কিন্ত ইহা আমাদিগের নিরবচ্ছিন শ্রেয়স্করী হয় নাই। ছাত্রগণ প্রকৃত-পক্ষে প্রচ্ছন্ন বৈদেশিকরূপে পরিণত হইতেছেন। কিছুদিন পরে হিন্দুজাতির অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে। হিন্দু সমাজের সর্কনাশ হইবে। ইংরাজী শিক্ষা সমার্জের তথাবিধ অনিষ্টপ্রস্থ বিষয়া, ইহা হইতে সর্বতোভাবে বিনির্মুক্ত থাকা কর্ত্তবা নহে। ইংরাজী শিকা, ইংরাজী ইতিহাস, বিজ্ঞান, জ্যোতিষ প্রভৃতি আমাদের অবশ্য শিক্ষনীয়, অপরিহার্যা ও নিতান্ত কর্ত্তবা। কিন্তু আমাদের চিরন্তন আচার ব্যবহারের সংস্কার ও উন্নতির প্রয়োজন। সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে এই অত্যাবশুক প্রয়োজন স্থাসিদ্ধ হইতেছে না। পক্ষান্তরে ইংরাজী শিক্ষা অলুকাভাবে আমাদের চির্ভন আচার বাবহার-গুলিকে বিকৃত বা তৎস্থলে নূতন আচার ব্যবহার স্থাপিত করিতেছে। খাচারের সহিত জাতীয় ভাবের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ। সংস্কৃত শিক্ষার অভাবে আমরা সেই জাতীয় ভাব হইতে ক্রমে ক্রমে দূরে পড়িতেছি এবং ইংরাজী শিক্ষা প্রভাবে বিজাতীয় ভাবের সমুখীন হইতেছি। আমরা যতই জাতীয় রীতি নীতি পোষণ করিব ততই জাতীয় ভাবের অন্তিত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম হইব।"\*

অপর দিকে ধর্ম শিক্ষার অভাবে ছোর সাংসারিকতা, ধর্ম-হীনতা ও অশান্তি সমাজের অন্তিমজ্জায় প্রবিষ্ট হইতেছে। এই

মহামহোপাধ্যায় চক্রকান্ত তর্কালয়ার প্রণীত—''শিক্ষা'।

সাংসারিকতা ও ধর্মহীনতার উচ্ছেদ করিবার কি উপায় আছে ?
বাঁহাদের হতে ধর্ম শিক্ষার ভার সেই গুরু ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের,
কয়লন ভক্তি ও বৈরাগ্য যুক্ত হইয়া শিক্ষা দানে সক্ষম ? অধ্যাপক
ব্রাহ্মণসমাজ শাস্ত্রের কূটার্থের বিচারেই জ্বীবন কর করিতেছেন।
শাস্ত্রের মর্মার্থ অবধারণ করিয়া ধর্ম শিক্ষায় ও ধর্ম সাধনায় কয়জন
অগ্রসর ? শাস্ত্রাধারনের উদ্দেশ্য কির্মণ বিপরীতগামী হইয়াছে
তাহা লক্ষ্য করিয়া স্বদেশবৎসল, বিস্তা ও ধর্মান্তরাগী ভূদেব চক্র
মুখোপাধ্যায় লিথিযাছিলেন,—"এখনকার ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ঠাকুরেরা
শাস্ত্রেক ফল এবং সিদ্ধান্তের প্রতি অল্ল দৃষ্টি করিয়া বিচার-মল্লতার
প্রশ্রের দিয়া থাকেন। ইহাতে তথ্যজ্ঞানের প্রতি ক্রমশঃ অমনোবোগ হইয়া পড়ে, এবং সভ্যোপলন্ধির ক্ষমতা নান হইয়া যায়।
বিন্থাবন্তা এবং বৃদ্ধিয় আপেক্ষাও তথ্যোপলন্ধি উচ্চতর শক্তি।
উহাই বৃদ্ধিয়তার পরিপাক।"

উহাই বৃদ্ধিয়তার পরিপাক।"

ত্রাহার বৃদ্ধিয়তার পরিপাক।"

ত্রাহার বৃদ্ধিয়তার পরিপাক।

ত্রাহার বৃদ্ধিয়তার পরিপাক।

স্বাহার বৃদ্ধিয়তার প্রিপাক।

স্বাহার বৃদ্ধিয়ার পরিপাক।

স্বাহার বৃদ্ধিয়ার পরিপাক।

স্বাহার বৃদ্ধিয়ার বিচারের স্বাহার বিদ্ধান্ত বিদ্ধান্ত

শাস্ত্রাধ্যয়নের উদ্দেশ্য এখন ধর্মশিকা ও ধর্মসাধনা হইতে বহুদুরে অবস্থিত। অর্থোপার্জন ও সংসার প্রতিপালনই শাস্ত্রাম্থ-শীলনের মূল প্রয়োজন বলিয়া অবধারিত হইয়াছে। রামকুমারও এই উদ্দেশ্যে গদাধরকে কলিকাতায় আনিয়াছিলেন। তিনি স্থির করিয়াছিলেন যে, গদাধরকে ব্রাহ্মণের উপযুক্ত শিক্ষাদান করিয়া সংসার প্রতিপালনে মনোযোগী করেন। গদাধরের মেধা স্থভীক্ষ, সে অধ্যবসায় সহযোগে প্রসিদ্ধ অধ্যাপক পঞ্জিত হইতে পারিবে ইহাই তাঁহার আশা। স্থায় অলঙ্কারাদি অধ্যয়ন করিয়া পাণ্ডিত্যের পরিচয় না দিতে পারিবে অর্থাগমের স্থবিধা হয় না। স্থভরাং

<sup>\*</sup> সামাজিক প্রবন্ধ।

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূজারন্ত।

্যাহাতে গদাধর স্থপগুত হন, রামকুমার তাঁহাকে সেইরূপ শিক্ষা-দান করিবার জন্ম সঙ্গল্ল করিয়াছিলেন।

রামকুমার গণাধরকে নিজ অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। কিছু
গণাধরের হৃদয়ে ঈশ্রচিন্তা বাতীত এ সময় অন্ত কোন বিষয়ই
স্থান পাইতে ছিল না। নিজের জীবিকা সংস্থান ও পরিবার
প্রতিপালনের জন্ম ভগবৎ আনন্দ ত্যাগ করিয়া, ন্থায় কাব্য
অলক্ষার ও স্মৃতির অনুশালন তাঁহার বিষবৎ বোধ হইল। যে বিপ্তায়
প্রেম ও ভক্তির সাহায্য করে না, যে বিপ্তায় বিবেক বৈরাগ্যের
স্থান নাই, তাহা কিরূপে শিক্ষা করিবেন ? একমাত্র ভগবানেরই
দাসত্ব করিতে তাঁহার অন্তর প্রস্তুত, সংসারের দাসত্ব কি করিরা
করিবেন ? তিনি বলিয়াছিলেন;—

"রাথালকে বল্লাম, ঈশ্বরের জন্ম গ্রাগ দিয়ে মরেছিস্ একথা বরং শুন্বো, তবু কারুর দাসত্ব করিস্, চাকরি করিস্ একথা যেন না শুনি।"

"নেপালের একটা মেয়ে এসেছিল। বেশ এস্রাক্স বাজিয়ে গানকল্লে—হরি নাম গান। কেউ জিজ্ঞাসা কল্পে, তোমার বিবাহ হয়েছে ?—তা বল্পে, আবার কার দাসী হব ? এক ভগবানের দাসী আমি।" (ক)

আমরা পূর্বে দেখিয়াছি, কামারপুকুরে অবস্থান কালে, একাদশ বৎসর বর্ষস হইতেই তাঁহার অন্তর এক অভিনব আবেগে উদ্বেশিত হইতেছিল। দিবাদর্শনের পর হইতেই হাদয়-মধ্যে অন্তর্যামীরূপে আর একজনকে দেখিতেছিলেন। এখন তাঁহাকেই তিনি জীবনের একমাত্র লক্ষ্য করিয়াছেন। এসময়

তাঁহার প্রাণের আকান্ডা নিধ্বের উক্তিতে প্রকাশ করিয়া-ছিলেন,-—

> "ভগবানের আনন্দলাভ কল্লে সংসার আলুণি বোধ হয়। শাল পেলে আর বনাত ভাল লাগে না।"

> "যারা 'সংসারে ধর্ম 'সংসারে ধন্ম' কর্ছে, তারা একবার যদি ভগবানের আনন্দ পায়, তাদের আর কিছু ভাল লাগে না,—কাজের সব আঁট কমে যায়,—ক্রমে যত আনন্দ বাড়ে, কাজ আর কর্ত্তে পারে না,—কেবল সেই আনন্দ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়। ভগবানের আনন্দের কাছে বিষয়ানন্দ আর রমণানন্দ। একবার ভগবানের আনন্দের আনন্দের আনন্দের আন্তায়, তথন সংসার থাকে আর যায়।"

"চাতক, তৃফায় ছাতি ফেটে যাছে,— সাত সমুদ্র যত নদী পুষরিণী সব ভরপূর, তবু সে জ্বল থাবে না! ছাতি ফেটে যাছে তবু থাবে না! স্বাতী নক্ষতের বৃষ্টির জ্বলের জ্বন্থ হাঁ করে আছে,—বিনা স্বাতীকি জ্বল সব ধুর।" ক)

স্তরাং শাস্ত্রাধ্যয়নের জন্ম জার্চ প্রতার আদেশ তিনি রক্ষা করিতে পারিলেন না। তাঁহার হৃদয়ের অন্তঃস্থল হইতে কে যেন তাঁহাকে নিবারণ করিল। গদাধর স্বোষ্ঠ প্রতাকে বলিলেন,— "চাল কলা বাধা বিল্লা আমি শিখিতে পারিষ না।" বিল্লা শিকার দার এই থানেই তাঁহার জীবনে চিরদিনের মত রুদ্ধ হইল।

পিতৃত্ব্য জ্যেষ্ঠ প্রতির কথা প্রত্যাখ্যান করা তাঁহার অবজ্ঞা

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশরে পূজারম্ভ।

বা রাঢ়তার পরিচয় নয়। ইহা তাঁহার অনন্ত ভপবৎভক্তির নিদর্শন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "ঈশরের জন্ম গুরুজনের বাক্য লঙ্ঘনে দোষ নাই। ভরত রামের জন্ম কৈকেয়ীর কথা শুনে নাই; গোপীরা ক্ষের জন্ম পতিদের মানা শুনে নাই; প্রহলাদ ঈশ্বরের জন্ম বাপের কথা শুনে নাই; বলি ভগবানের প্রীতির জন্ম শুক্রাচার্য্যের কথা শুনে নাই; বিভীষণ রামকে পাবার জন্ম জ্যোষ্ঠ লাতা রাবণের কথা শুনে নাই। তবে ঈশ্বরের পথে যেওনা একথা ছাড়া সব কথা শুন্বি।" (ক)

অবিভার সংসারে কামিনাকাঞ্চনে আসক্ত বন্ধজীবের যন্ত্রণা ও আশস্তি দেখিয়া, গদাধরেব সংসার বিরাগ যেমন বৃদ্ধি ইইতেছিল, তাঁহার ভগবৎ প্রেম ফুটতর ইইয়া,—তিনি যে ঈশ্বরের হস্তে যন্ত্র-মাত্র, এই অন্তত্ত্ব তাঁহার বন্ধমূল হইতে লাগিল। তিনি বিলয়াছিলেন,—

"যাদের চৈত্র হয়েছে, যাদের ঈশ্বর দর্শন হয়েছে, তাদের অহন্ধার (অহং জ্ঞান) থাকে না; তারা জ্ঞানে ঈশ্বরই একমাত্র কর্ত্তা আরু দব অকর্ত্তা। তাদের ঈশ্বরের উপর এত ভালবাসা, যে-কর্ম্ম তারা করে সেই কর্মাই সৎকর্ম্ম, কিন্তু তারা জ্ঞানে ঐ কর্মের কর্ত্তা আমি নই,—আমি ঈশ্বরের দাস, আমি ষন্ত্র তিনি যন্ত্রী,—তিনি যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, যেমন চালান তেমনি চলি।" (ক)

ভগবান যাহা করাইবেন তাহাই করিব এই প্রকার ভাব

এসময় তাহার অস্তান জাগিয়াছিল। তাঁহার হাদয়ের এই বিশেষ ভাবটা লক্ষ্য না করিলে তাঁহার জীবনের ভবিশ্বৎ কার্যাগুলির অর্থ আমরা বৃঝিতে পারিব না। যে তাঁর বৈরাগ্যের তুমুল ঝড় তাঁহার জীবনে আট বৎসরকাল ব্যাপিয়া শীঘ্রই প্রবাহিত হইবে, তাহার ফ্রনা হইয়াছে। যে উৎকট সাধন যাহা প্রবণ করিয়া হালয় বিশ্বয়ে মগ্ন হয়, যে মহা সাধনযজ্ঞে তিনি নিজ দেহ মন অস্তরাত্মা পূর্ণাহৃতি প্রদান করিবেন, তাহার অনুষ্ঠানের সময় উপস্থিত। বাল্য ক্রীড়ায় তাঁহার ভক্তি, ধ্যান, জ্ঞান-দাক্ষা শেষ হইয়াছে। তাঁহার অস্ত্র্যামী এখন কি কার্য্যে তাঁহাকে আহ্বান করিতেছেন শীঘ্রই তিনি ব্ঝিতে পারিয়াছিলেন।

কলিকাতার আসিয়া তুই বৎসর যাবং জ্যেষ্ঠের নিকট অবস্থান করিয়া যজমান গৃহে পূজা ভিন্ন গদাধরের সম্বন্ধে অন্য কোন কথা শুনা বার না। ইহার পর আমরা তাঁহাকে ক্লোষ্ঠভ্রাতা রাম-কুমারের সহিত দক্ষিণেশ্বরে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে দেখিতে পাই। কলিকাতা জানবাজারের প্রসিদ্ধ মাড় বংশীয় রাজচন্দ্র দাসের পত্নী, স্বনাম ধন্তা রাণী রাসমণি, দক্ষিণেশ্বর গ্রামে গঙ্গাতীরে বিশুর অর্থবায়ে কালীমন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। দক্ষিণেশ্বর গ্রাম কলিকাতা হইতে প্রায় আড়াই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। গঙ্গা-তীরে ৫৫ বিঘা জ্বমির উপর মন্দির ও তৎসংলগ্ন ফল ও ফুলের বাগান এবং অট্টালিকাদি নির্মাণ প্রভৃতি কার্যো রাণীর তুই লক্ষ টাকার অধিক বায় হইয়াছিল।

গঙ্গা হইতে মন্দিরে যাইতে হইলে, বাধাঘাট দিয়া উঠিয়া---টাদনী। টাদনীর তই পার্শ্বে ছয়টী করিয়া তাদশ শিবের মন্দির।



वाला त्रामग्रिल मिम्स्लभ्द्रत कानौत हो।

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পুজারস্ত।

গঙ্গার উপর স্থানূর বিস্তৃত পোস্তা ও তাহার উত্তরে ও দক্ষিণে তুইটা নহবৎ থানা। চাঁদনীর মধ্য দিয়া যাইয়া টালি আছোদিত দীর্ঘ উঠানে পড়িতে হয় ৷ উঠানের প্রবাদিকের মধান্থলৈ নবচুড়া-বিশিপ্ত কালীমন্দির, মন্দিরের দক্ষিণে নাটমন্দির ও উত্তরে রাধা-কান্তের মন্দির.—ওইটীই সাত ফোকর দালানের আকারে নির্দ্মিত। মন্দিরশ্রেণীর পশ্চাতে একতালা গৃহ.—নৈবেছের ঘা, ভোগবর, ভাগুরি, রারাম্ব ও অভিথিশালা। বড় উঠানের দক্ষিণে ও উত্তরে ঐরপ একতালা ঘর,—মন্দিরের কর্ম্মচারী ও পুজারীদিগের থাকিবার স্থান। নবরত্ন মন্দির মধ্যে শ্রীশ্রীভবতারিণী কালী মাতার ক্ষণপ্রস্থার নির্মিত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত। রৌপ্য নির্মিত সহস্রদ্**ন** পদ্ম ও তত্তপরি শ্বেতপ্রস্তর নিন্মিত মহাদেবের উপর, নানা স্বৰ্ণালয়ারে সুশোভিতা হইয়া একালীপ্রতিমা দক্ষিণাস্তায় দণ্ডাযমান।। মন্দিরের ভলদেশ শ্বেত-রুষ্ণ মর্ম্মরপ্রস্তারে আচ্ছাদিত। শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে শ্রীশ্রীরাধাক্ষণবিগ্রহ সিংহাসনের উপর পশ্চিম মুখে বিরাজিত। উভয় মন্দিরে অরভোগের বাবস্তা, এবং স্দাব্রতে প্রভারী ও মন্দিরের কর্মচারী ব্যক্তীত, কাঙ্গালী অতিথি ও সাধু সন্নাসীগণের, তকালী ও রাধা ক্ষের প্রসাদ পাইবার বনোবস্ত আছে!

রাণী রাদমণি ১২৬২ সালে ১৮ই জ্যৈষ্ঠ স্থান থাতার শুভদিনে, দিন্দিণেশ্বরে নব নিম্মিত দেবালয়ে মহাসমারোহে দেবদেবী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করেন। নানাস্থান হইতে অধ্যাপক পণ্ডিতগণ নিমন্ত্রিত হুইয়া মহোৎদ্বে উপস্থিত হুন এবং যথোপযুক্ত দানাদি গ্রহণ করিয়াছিলেন। এই উপলক্ষে রামকুমারও বিদায়ের পত্র প্রাপ্ত

হন এবং গদাধরকে সমভিব্যাহারে লইয়া প্রতিষ্ঠার পূর্বদিন কালী বাড়ীতে আগমন করেন। রামকুমারের দক্ষিণেশ্বরে উপস্থিতির কারণ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন কথা গুলা যায়। তাঁহার ভাগিনেয় হাদয়রাম মুখোপাধায় বলেন যে, রাণী রাসমণি পপ্রতিষ্ঠিত দেব দেবীকে অনভোগ দিবার সম্বন্ধ করিছিলেন, কিন্তু শুদ্র প্রতিষ্ঠিত দেবালয়ে অনভোগ দিবার শাস্ত্রীয় বাবস্থাদান কবিতে কোন অধ্যাপক পণ্ডিত সম্মত হন নাই। রামকুমারই কেবল বাবহা প্রদান করেন যে, কোন ত্রাহ্মণের নামে প্রতিষ্ঠাকার্যা সম্পাদন করিলে অনভোগে দোশ হইবে না। রাণী এই বাবস্থার উপর নির্ভর পূর্বক, স্বীয় গুরুর নামে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজসম্বন্ধ সিদ্ধ করিতে সমর্থ হন। রামকুমার সকীয় প্রদন্ত বাবস্থার মর্যাদা রক্ষা করিবার জন্মই প্রতিষ্ঠাকায়ে ত্রতী হইয়া উৎসবে গমন করেন এবং দেবীর পূজায় কোন সদ্ ব্রাহ্মণ নিযুক্ত হইতে সম্মত না হওয়াতে, রাণীর বিশেষ অন্ধ্রোধে ৮ কালী মাতার পূজকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন।

কিন্তু রামকুমারের প্রাতৃষ্পুত্র রামলাল চটোপাধ্যায় অন্তর্মপ বৃত্তান্ত বলিয়া থাকেন। তিনি বলেন যে,—রামকুমারের সদেশের পরিচিত কোন ব্যক্তি রাণীর একজন উচ্চ পদস্থ কর্মচারী ছিলেন। তিনিই রামকুমারকে প্রতিষ্ঠার দিবদ বিদায় গ্রহণ করিবার জন্ত নিমন্ত্রণ পত্র প্রদান করেন। কৈবর্জজাতীয়া রাণীর দান গ্রহণ করিলে, পাছে দমাজে নিন্দিত হইতে হয় মনে করিয়া রামকুমার প্রথমে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু যথন দেখিলেন যে, তাঁহার স্থেণীর অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রিত এবং

# কলিক'তাবাস ও দক্ষিণেশরে পূজারন্ত।

তাঁহারা বিদায় গ্রহণ করিতে স্বীকার করিয়াছেন, তথন তিনি পত্র গ্রহণ করিয়া প্রতিষ্ঠার পূর্বাদিন কালীবাড়াতে উপস্থিত হয়েন। রামকুমাব মন্দিরে স্বাসিখা দেশত কোন কোন পরিচিত বাক্তিকে প্রতিষ্ঠা ও পূজা কার্য্যে নিযুক্ত দেখিতে পাইলেন। তিনিও সবিশেষ অনুক্রদ হইয়া প্রতিষ্ঠা কায়ো ব্রতা হন এবং পরে ৬ কালীমাতার নিতা পূজক হইতে কোন আপত্তি করেন নাই।

উল্লিখিত বিবরণ অধিক সম্ভব বলিয়া আমাদের অনুমান। কারণ, দেখিতে পাত্যা গায় যে, গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় আপ্তবৎ-সেবা মত অবলয়ন করিয়া শুদ্র প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহের মনভোগ দিতে কোনরূপ আগত্তি করেন না, এবং আর্ত্ত অধ্যাপকগণ ব্রাহ্মণের নামে উৎসর্গ হইলে শুদ্র দেবালয়ে মনভোগের ব্যবস্থা বহুকাল হইতেই দিয়া আসিতেছেন। স্বতরাং রামকুমারের পূর্ব্বে এরূপ বাবস্থা অপর কেহ প্রদান করেন নাই একথা প্রকৃত নহে, এবং রাণী যে অন্ত কোন প্রসিদ্ধ চতুম্পাঠী হইতে ব্যবস্থা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, কেবল রামকুমারের ব্যবস্থা বলে এই কার্য্যে অগ্রসর হইয়াছিলেন, তাহাও সত্য বলিয়া মনে হয় না।

তবে মনে হইতে পারে, রামকুমার কৈবর্ত্তের দেবালয়ে দেবলব্রাহ্মণের বৃত্তি গ্রহণ করিয়া শাস্ত্র ও সমাজ্বর্গাহিত কার্যাে কেন
নিযুক্ত হইয়াছিলেন ? ইহা যে তাহাকে উপায়ান্তর বিহান হইয়া
করিতে হইয়াছিল ইহা বুঝা যায়। রামকুমার সংসার প্রতিপালনের
নিমিত্ত অর্থাগমের কোনরূপ স্থবিধা করিতে দিন দিন অক্ষম
হইতেছিলেন। উপার্জ্জনের স্থবিধা হইতে পারে ভাবিয়া তিনি
স্থদেশ পরিত্যাগ করেন। চতুপাঠী প্রতিষ্ঠা করিয়া বিফল

মনোরথ হন। অশুদ্রযাজী আচার পরায়ণ কুলে জন্মগ্রহণ করিয়া।
তাঁহাকে শৃদ্রের যাজকতা বাধ্য হইয়া গ্রহণ করিতে হইয়াছিল।
কিন্তু তাহাতে ও কোনরূপ স্থাবিধা হইল না। অদৃষ্ট তাঁহার সম্পূর্ণ বিরোধী। দারিজ্ঞগুংশ নিবারণের জন্ম তাঁহার ভাগ্যে দেবলব্রাহ্মণের বৃত্তি বিধাতা কি অবশেষে লিখিয়াছেন ও রামকুমার অন্ত কোন উপায়ই দেখিতে পাইলেন না। চিরজীবন জ্যোতিষশান্ত আলোচনা কবিয়া রামকুমার যে আপনার ভবিষ্যুৎ বৃদ্ধিতে পারেন নাই, ইহা আমরা মনে করিতে পারি না। স্থাম্যনিষ্ঠ শরমজ্জে রামকুমার রঘ্বীরের ইক্তা বৃধিয়াই কৈবর্তের দেবালয়ে পূজারীর পদ গ্রহণ করেন। হুগবা, ইহা অব্টন-ব্টন-প্টীয়সী মহামায়ার জগৎ হিভার্থ মহাকার্য্য সাধনের পূর্বান্ত্র্যান !

যাহা হউক, গদাধর প্রতার সঙ্গে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া প্রতিষ্ঠার মহামহোৎসব দর্শন করিয়া প্রীত হইয়াছিলেন। চারিদিকে অগণন লোক সমাগ্রম, স্থানে স্থানে যাত্রাগান কীর্ত্তন ও কথকতা এবং রাত্রে মন্দির, প্রাক্ষণ ও উপবন নানাবিধ আলোক মালায় স্থাজিত দেখিয়া গদাধর বলিয়াছিলেন,—"রাণী যেন রক্ষত গিরি তুলিয়া আনিয়া এখানে বসাইয়াছেন।" উৎসব সন্দর্শনের পর অপরাত্র হইলে জ্যেষ্ঠ প্রানাকে প্রতিষ্ঠাকর্যো নিযুক্ত দেখিয়া গদাধর সেদিন একাকী কলিকাতায় চলিয়া আইসেন। শুনা যায় উৎসব ক্ষেত্রে কোনক্রপ আহার গ্রহণ না করিয়া, ক্ষুৎপিপাসা শান্তির নিমত্ত নিকটন্থ কোন মুদির দোকানে এক পরসার মুড্কী কিনিয়া খাইয়াছিলেন। রাত্রে জ্যেগ্রহাতা কলিকাতার বাসায় ফিরিলেন না দেখিয়া, পরদিন প্রত্যুধে সংবাদ গইবার জন্ম দক্ষিণশ্বরে

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশরে পূজারন্ত।

পুনরাগমন করেন এবং লাতাকে শ্রীকালী মাতার পূজা কার্যো ব্যাপৃত দেখিয়া প্রকৃত ব্যাপার জানিতে পারিলেন যে, রামকুমার শ্রী ভিবতারিণীর নিত্যপূজকের কর্ম স্বীকার করিয়াছেন। সেই দিন গদাধব বৃঝিলেন যে, তাঁহাদের কলিকাতায় অবস্থিতির কার্য্য শেষ হইয়াছে। তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিয়া, লাতা তাঁহার বিষয়ে কিরূপ বাবস্থা করেন জানিবার জন্ম অপেকা করিতে লাগিলেন। বোধ হয়, গদাধর কিছুদিন কলিকাতা ও দক্ষিণেশ্বরে যাতায়াত করিয়াছিলেন। অবশেষে, রামকুমার কলিকাতার বাসা তুলিয়া দিয়া গদাধরকে দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া থাকিতে অনুজ্ঞা করিলে, তিনি লাতার আদেশমত কালীবাড়ীতে অবস্থান করিতে সম্মত হন। কিন্তু মন্দির প্রতিষ্ঠার কতদিন পরে কালীবাড়ী তাঁহার নিবাসগৃহ হইয়াছিল, তাহা ঠিক জানা যায় না।

গদাধর দক্ষিণেশ্বরে রহিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর বিশেষ বেদনা অন্তর করিতে লাগিল। তাঁহাদিগকে অবশেষে যে দেবলব্রাহ্মণের রত্তি অবলম্বন করিতে হইল, ইহা ভাবিয়া তিনি
মর্মাপীড়িত হইলেন। দেবল ব্রাহ্মণের রত্তি অতি হীনরত্তি বলিয়া
শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। স্মৃতিতে আছে,—"চিকিৎসক,
প্রতিমাপরিচারক দেবল, মাংসবিক্রয়ী এবং নিন্দিত বাণিজ্ঞা দ্বারা
জীবিকা নির্বাহক ব্রাহ্মণ, ইহাদিগকে হব্যক্ষের নিমন্ত্রণ করিবে
না।'\* মহাভারতের শান্তিগর্কে লিখিত আছে,—"দেবল, নক্ষত্র
শাজক, গ্রাম্যাজক ও শুল্কগ্রাহক ব্রাহ্মণগণ চণ্ডাল তুল্য।" দেবল
ব্রাহ্মণ নিন্দিত হইবার কারণ এই যে, বেতন গ্রহণ করিয়া দেবপূজা

মনুসংহিত , তৃতীয় অধ্যায় ১৫২।

### শ্রীরামর এর দেব।

করিতে করিতে পুজক শ্রনাভক্তিহীন হয়,—ভগবানের পৃষ্ঠা বাবসায়ের মধ্যে আসিয়া পড়ে। বেতন স্বরূপে অর্থ গ্রহণ করিয়া, বিভাদান ও ধর্মদান করিলে ব্রাক্ষণের পাতিতা ঘটে। শুনা যায়, দ্রিদ্রেতা নিব্দন এইরূপ অশাস্ত্রীয় কর্ম্ম করিতে হইল মনে করিয়া, গদাধর ভোষ্ঠভাতার নিকট অশ্রুপাত করিয়াছিলেন। কিন্ত ভাতার ক্রায় তাঁহার ও ব্ঝিতে বিলম্ব হটল ন। যে, এ সমন্তই মার ইচ্ছা ! মা, তাঁহাদিগকে যেরপ করাইতেছেন, তাঁহাদিগকে সেইরপই ক্রিতে হইবে। মা, মন্ত্রী—ভিনি মার মন্ত্রস্ক্রপ,—ইতাই তাঁহার ঞ্চৰ বিশাস। বালকের ভায়ে মাকে কাদিয়া বলিলেন,—"মা। শেষে কৈবর্ত্তের অল গাওয়ালি " শিশুগ্রীই ক্রুশে বিদ্ধ হইবার মহাপরীকা উপস্থিত দেখিয়া ঈশ্বকে ভাকিয়াছিলেন, — হে পিতঃ! যদি স্ভাব হয়, এ দারুণ প্রাক্ষা হইতে আমাকে বক্ষা কর, কিন্তু আমার নয় প্রভু! ভোমারই ইচ্চা পূর্ণ হউক।" গদাধরও কাতর-কর্তে বলিয়াছিলেন,—"বেতনভোগী কইয়া, মা! তোমার পূজা করিতে হইল। তুমি ইচ্ছাময়ী। তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!" ইহাই গ্রাধ্বের মর্ম্মভেদী অশ্রুপাতের অর্থ। স্বামী বিবেকানন, 'মদীয় আচার্য্যদেব' প্রবন্ধে বলিয়াছেন,—"আমাদের দেশে অভি প্রাচীন কাল হটতে এইরূপ বিধান দেখা যায় যে, বিভাদানের ন্তায়,---ধর্ম দহরে ইহা অধিকতর সত্য, দেবল ত্রাহ্মণ দেবপ্রসায় বেতন গ্রহণ করিয়া পবিত্র বস্তুকে ব্যবসায়ে পরিণত করে। স্তরাং ইহা অনুভব করা যায় যে, এই বালক দরিক্রতা নিবন্ধন ষথন দেবল ব্রান্সণের বুত্তি ভিন্ন অপর কোন বুত্তি গ্রহণ করিবার নাই দেখিল, তথন তাহার অন্তর কিরূপ ক্ষুত্র হইয়াছিল !"

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পুজারস্ত।

গদাণর কালীবাড়ীতে জ্যেষ্ঠপ্রাতার নিকট অবস্থান করিতে লাগিলেন, কিন্তু আঁহার সম্বন্ধে অভ্যন্ত অস্থবিধা উপস্থিত হইল। তিনি মন্দিরে প্রদত্ত ভোগ গ্রহণ করিতে অসম্মত হইছেন। তাঁহাব আহার দম্বন্ধে এক্লপ নিষ্ঠা, অন্তদারতা ও কুসংস্কার সম্ভূত বলিয়া কেহ দোষাবোপ করিতে পারেন; কেহ বা এরপ কার্য্যে — দেবী প্রদাদ অগ্রাহ্য করাতে, ঠাঁহার ভক্তিহীনতা দর্শন করেন। উভয় কল্পাই তাঁহার প্রকৃত ভাব হইতে দূরে অবস্থিত। তাঁহার অহার সম্বন্ধে আচরণ শাহার৷ বিশেষ করিয়া দেখিয়াছেন ভাঁহারা জানেন যে, ভিনি অপরের উদ্দেশ্যে আফিত আহার্য্য দ্রব্য ভক্ষণ কবিতে পারিতেন না ৷ ইচ্ছা করিয়া গে এরপ করিতেন তাহা নহে, ইহা প্রতঃই ভাঁহাতে দেখা গাইত: মনিচরের নিবেদিত ভে:গরাগাদি, পূজারী, মন্দিরের কর্মচারী ও ভিক্ষুক অতিথির জন্মই নির্দিষ্ট। তিনি এথনও মনিংরের পুজক বা কম্মচারী নতেন, আর কাঙ্গালা অতিথির অল গ্রহণ করিয়া কেন ভাহাদিগকে বঞ্চিত করিবেন ৮ স্কুতরাং মন্দিরে নিবেদিত ভোগ আহার করিতে, সত:ই তাঁগার অপ্রবৃত্তি হইয়াছিল। যেদিন হইতে তিনি মন্দিরের পূজকের পদে নিযুক্ত হইলেন, সেইদিন হইতে প্রসাদ গ্রহণ করিতে তাঁহার আপত্তি রহিল না। সেইজ্ন্য শুনা যায় ্য, রামকুমার তাঁহাকে শিধা শইয়া প্রহন্তে পাক করিয়া আহার করিবার নিমিত্ত, সতন্ত্র বন্দোবন্ত করিয়া দিয়াছিলেন।

মন্দিরের প্রতিষ্ঠার দিন হইতেই, রামকুমার শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজা করিতে গাগিলেন, শ্রীশ্রীরাধাকান্তজ্ঞার মন্দিরে স্বতম্ত্র পূজক নিযুক্ত হইল। কিছুদিন পরে গদাধর কালীবাড়ীতে আসিয়া

অবস্থান করিলেন। গদাধর মন্দিরের পূজাদি সকল কার্যোই দর্শকভাবে উপস্থিত থাকিতেন, কিন্তু ইচ্চাপূর্বক কোন কার্য্যে প্রবুত্ত হইতেন না। এ সময় তাঁহার মনে একদিকে বিষয় বিরাগ, অপর দিকে ভীত্র ঈশ্বরাল্বরাগ, সর্ব্বোপরি ভাঁহার অন্তর্গামিনীর পাদপদ্মে আত্মসমর্পণ,—তাঁহার ইঙ্গিত ভিন্ন কোন দিকেই কোন স্থিরতর উদ্দেশ্যে তাঁহার মন পরিচালিত হইতেছিল না। এই ভাবে কতদিন তাঁহাকে অভিবাহিত করিতে হইয়াছিল, ভাষা জানা যায় না। এইমাতে ভুনা যায় যে, রাণী রাসম্পির জামাতা মণ্রা নাথ বিশ্বাস, এ সময় রাণীর প্রধান প্রামর্শ দাতা ও তাঁহাব অতুদ সম্পত্তির কার্যা নির্বাহকরূপে, দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন। মন্ত্রের সমস্ত কার্য্যে তিনিই একমাত্র হত্তা কর্ত্তা। দক্ষিণেধরে সর্বদাই আসিদেন এবং কৃঠিতে বৈঠকথানা বাড়ী) অবস্থান কবিয়া সম্ভ বিষয় ভ্রাবধান কবিভেন। গ্রাধর রামকুমারের কনিষ্ঠ ভাতা জানিতে পারিয়। মথুরবাবুর দৃষ্টি তাঁহার উপর পতিত হয় এবং ঘটনা ক্ষে গ্লাধরের প্রস্তান্ত স্থানর শিবমূর্তি দর্শন করিয়া, তাঁহাকে ও মন্দিরের কার্যে। নিযুক্ত করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন। কিন্তু গৰাধরের পূজাকার্যো অন্তিমত ব্ঝিতে পারিয়া, তিনি সে সঙ্গল্প পরি ত্যাগ করিয়াছিলেন।

কিছুকাল গত হইলে পর, মনিবে কোন দৈব প্র্যটনা অকস্মাৎ উপস্থিত হইয়াছিল। এ সময় গদাধর ভাহাব প্রতিকার করাতে রাণী কর্তৃক স্বিশেষ অন্তর্জ্জ হইয়া মনিবের কাষা গ্রহণ করিতে সম্মত হন। ঘটনাটা এইরূপ হইয়াছিল,—এক বংসর জনাষ্ট্রমী-ব্রহ ও পূজাদি ক্রিয়া সম্পন হইবার পর. শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর



শ্রীভ্রীপরাধাকান্তজী

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশরে পূজারম্ভ

পুজক শ্রীবিগ্রহকে শয়ন দিবার জন্ম শইয়া যাইবার সময় অসাবধানে পড়িয়া যান এবং শ্রীমূর্ত্তি হস্তচ্যুত হওয়াতে একটা পদ ভগ্ন হয় ৷ ভগ্ন ও অঙ্গহীন বিগ্রহের পূজা হইতে পারেনা; কারণ শাস্ত্র-ব্যাখ্যাতা, পদ্ধতিকারগণের মতে, ফুটিত, খণ্ডিত, দগ্ধ, ভ্রষ্ট, স্থান-চ্যত, যাগহীন, পশুস্পুষ্ট, হুষ্টভূমিতে পতিত, ভিন্ন মন্ত্রে অর্চিত, আর পতিতের স্পর্শাদ্যিত, এই দশ প্রকার দোষত্ত বিগ্রহের পূজা নিষিদ্ধ। স্বতরাং নৃতন বিগ্রহ মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা না হওয়া পর্যাত, পূঞ্ কাৰ্য্য কন্ধ হইবে দেখিয়া এবং ভজ্জানত অমজল আশক্ষা দুর করিবার নিমিত, গদাধর বিতাহের ভগ্নপদ এরূপ স্কৌশলে জুড়িয়া নিলেন যে, বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়াও ভগ্ন বিগ্রহ বলিয়া কেছ বুঝিতে পারিল না এবং নিত্য পূজারও কোন বাধা রহিল না। গদাধরের কার্যানিপুণতায় এই আকস্মিক বিপদ হইতে উদ্ধার পাইলেন বলিয়া, রাণী ক্লতজ্ঞ ও ভক্তিপূর্ণ চিত্তে গদাধরকে ্রাশ্রীরাধাকাম্বজীর নিতাপুজাকার্যা গ্রহণ করিতে বিশেষ অনুনয় করিতে লাগিলেন। গদাধরও সেইদিন হইতে শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর পূজায় ব্ৰতী হইলেন।

সামী সারদানন্দ অনুমান করেন যে, মন্দির প্রতিষ্ঠার বংসরই অর্থাৎ ১২৬২ সালের ভাজ মাসের জন্মান্তমী দিবসে এই ঘটনা হইয়াছিল এবং গদাধর এই সময় হইতে মন্দিরে পুজক পদ গ্রহণ করেন। কিন্তু অর্পর একটা বিবরণ এইরূপ শুনা যায় যে, গদাধর মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে স্থানেশে প্রত্যাগত হন এবং জ্যেষ্ঠ ভাতা রামকুমার কৈবর্তের মন্দিরে পূজারী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার যথেষ্ঠ নিন্দা শ্রবণ করেন। পরে, কামারপুকুরে কিছুদিন থাকিয়া

গদাধর সিপ্তড় গ্রামে, ভাগিনেয় হৃদয়ের বাটাতে গিয়াছিলেন।
সিপ্তড় গ্রামের নিকট গদাধরের ভবিষ্যৎ পত্নী সারদাদেবীর
মাতুলালয়। তিনি তাঁহার জননীর সহিত সেই সময় তথায় অবস্থান করিতেছিলেন। সারদাদেবীর তথন তিন বৎসর মাত্র বয়স।
একদিন গ্রামের কোন পল্লিতে বিশেষ কীর্ত্তনাদি উপলক্ষে অনেক
লোক সমাগম হয়। জননী কল্লাকে লইয়া গান শুনিতে আগমন
করেন। গদাধর ও হৃদয়েব সঙ্গে তথার উপস্থিত ছিলেন। কেহ
কৌতুক করিয়া বালিকাকে জিজ্ঞাসা করিলেন,—"এতগুলি পুরুষের
ভিতর কাকে বিয়ে করবে ?" বালিকা হাত তৃলিয়া গদাধরকে
দেখাইয়া দিল। কথাগুলি কতদ্র সত্য তাহা বলা যায় না, কিন্তু
গদাধর সে, কালীবাড়ী প্রতিষ্ঠার গর কিছুকাল স্থদেশে অতিবাহিত
করেন, সে সম্বন্ধে সন্দেহ করিবার কোন কারণ নাই।

এরপ বলা যাইতে পারে যে, প্রায় তিন বংসর হইল তিনি জন্মভূমি পরিত্যাগ পূর্বক, বিভাশিকাব জন্ম জ্যেষ্ঠ লাতার সহিত কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। তাঁহাদের সে আশা ফলবতা হয় নাই পূর্বের বাবস্থা সকল সম্পূর্ণ অন্তর্মপ হইয়া, এক্ষণে অবস্থার বৈগুণো জ্যেষ্ঠলাতাকে দেবল ব্রাহ্মণের বৃত্তি অবলম্বন করিতে হইয়াছে। তিনি এখন কি করিবেন কিছুই স্থিরতা নাই। স্কৃতরাং এইরূপ সম্পূর্ণ অনিশ্চিত অবস্থায়, তাঁহার মনে একবার স্বদেশে যাইবার ইচ্ছা হইবে, ইহা সম্ভব বলিয়া বোধ হয়।

কেই বিবেচনা করেন যে, মন্দির প্রতিষ্ঠার এক বৎসর পরে, ১২৬০ সালের জন্মষ্টিমীর সময় হইতেই গদাধর মন্দিরে পূজক হইয়াছিলেন। শ্রীম, 'কথামৃতে' লিথিয়াছেন,—"ঠাকুর রামক্ষের

# কলিকাতাবাস ও দক্ষিণেশ্বরে পূর্জাণেরস্ত।

জ্যেষ্ঠ প্রতি রামকুমার কালাবাড়ীর প্রথম পূজারী নিযুক্ত হইলেন। ঠাকুরও মাঝে মাঝে কলিকাতা হইতে আসিতেন ও কিছুদিন পরে নিজে পূজা কার্য্যে নিযুক্ত হইলেন। তথন তাঁহার বয়স ২১।২২ হইবে।" (ক)

স্থান শ্রীমর মতে গদাধরের পূজক পদ গ্রহণ করিবার সময় তাঁহার বয়স ২১ বংসর পূর্ণ হইয়াছিল। তাঁহার জন্ম-বংসর ১২৪২ সাল গ্রহণ করিলে পূজা কার্য্যে নিযুক্ত হইবার সময় ১২৬৩ সালই স্থির হয়, এবং তাহা হইলে তাঁহার স্বদেশ গমনের কিংবদন্তী সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না।

শীরামক্ষের জাবনের ঘটনা সকলের প্রকৃত সময় নির্ণয় করা অতিশয় কঠিন। বিশেষতঃ তাঁহার সাধনার সময় নির্দ্ধারণ ও কোন্ সময় কি সাধন করিয়াছিলেন তাহা স্থির করা, একরপ অসম্ভব বলিয়া মনে হয়। একণে আমরা তাঁহার মহাসাধনার দ্বার্দণে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছি। তাঁহার সাধনা এক অশুতপূর্ব্ব ব্যাপার! ইহার প্রত্যেক পদে মহাশক্তির থেলা! অল্পবৃদ্ধি মানবের দেহ মনের কায়্য কুদ্র গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ। সে যাহা প্রত্যক্ষ করে নাই, যাহা তাহার বিচার বৃদ্ধির মধ্যে আইসে না, সে তাহা বিশ্বাস করিতে চায় না। গদাধ্যের অমান্থ্যা সাধনায় অনেক অলোকিক ব্যাপারেব সংশ্রব আছে বলিয়া, অবিশ্বাসের সম্ভাবনা রহিয়াছে। আমরা সেইজন্ত, শ্রীম লিখিত কথামূত হইতে, তাঁহার নিজ মুগের কথা অবলম্বন করিয়া, তাঁহার সাধনক্ষা থতানুর সম্ভব পূর্ব্বাপর বিরত করিতে চেষ্টা করিব।

5t" "

# পুরাণমতে সাধন

গদাধর শ্রীশীরাধাকান্তের পূজক হইনা তাঁহার স্বাভাবিক অনুরাগে শ্রীবিগ্রহের পূজা করিতে আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিতেন—"সে সময় পূজা কর্ত্তে কর্ত্তে গরদের কাপড় পরে আনন্দ হতো—পূজারই আনন্দ।" কিন্তু যে পূজাদি কর্ম্ম এখন তিনি করিতেছিলেন তাহাকে বৈধকর্মা বা বৈধীভক্তি বলে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "কিন্তু ভক্তি অমনি কলেই ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। প্রেমাণজি না হলে ঈশ্বরলাভ হয় না। প্রেমাভক্তির আর একটা নাম রাগভক্তি। প্রেম অমুরাগ না হলে ভগবান লাভ হয় না। ঈশ্বরের উপর ভালবাসা না এলে তাঁকে লাভ করা যায় না।"

> "আর এক রকম ভক্তি আছে তার নাম বৈধীভক্তি। এত জ্ঞপ কর্ত্তে হবে, এত ধ্যান কর্ত্তে হবে, উপোস্ কর্ত্তে হবে, এত যাগ যজ্ঞ হোম কর্ত্তে হবে, তীর্থ যেতে হবে, এত উপচারে পূজা কর্ত্তে হবে, পূজার সময় এই এই মন্ত্র পাঠ কর্ত্তে হবে, এতগুলি বলিদান দিতে হবে— এ সব বৈধীভক্তি। এ সব অনেক কর্ত্তে কর্ত্তে তবে ক্রমে রাগভক্তি আসে। 'বিধিবাদীয়' ভক্তি, যেমন হাওয়া পানে বলে পাথা করা। হাওয়ার জ্লান্তে পাথার দরকান।

### পুরাণমতে সাধন।

ঈশবের উপর ভালবাসা আস্বে বলে তাই অপ্তপ্ উপবাস। কিন্তু যদি দক্ষিণে হাওয়া আপনি বয়, তা হলে পাথাগানা লোকে ফেলে দেয়। যদি ঈশবের উপর অনুরাগ প্রেম আপনি আসে, তা হলে অপ্তপ্কর্ম ত্যাগ হয়ে যায়। হরিপ্রেমে মাতোয়ারা হলে বৈধী-কর্ম কে কর্বে ?" (ক)

শ্রীমন্ত্রাগবতে পূজাদি বৈধকর্ম্ম কিরুপে করিতে হয় তাহা লিখিত আছে--

"যে ব্যক্তি শীঘ্র আপনার সদরগ্রন্থি ছেদন করিতে ইচ্ছা করে, তল্লোক্ত নিধির দারা কেশনের পরিচর্যা তাহার কর্ত্ব্য। আচার্যাের অমুগ্রহলাভ আর তাঁহার নিকট আগমার্থ জানিয়া নিষ্ঠা পূর্বক মহাপুরুষের মূর্ত্তিবিশেষ অর্জনা করিতে হয়। শুটি দেহে শ্রীমৃর্ত্তির সন্মুথে বসিয়া প্রাণায়াম ও ভূতশুকি দারা নিজ দেহ শোধন এবং জ্ঞাদাদি দাবা রক্ষাবিধান পূর্বক হরির অর্জনা করিবে। অর্জনাব পূর্বে ব্যালক উপচার, পূজার দ্রব্য, ভূমি, নিজ আত্মা ও শ্রীমৃর্ত্তি অর্জনা যোগ্য করিবা, বীয় আসনে জল প্রোক্ষণ, পাত্যাদি কল্পনা পূর্বক সন্মুথে স্থাপন, এবং সমাহিত চিত্তে অঞ্চলাদাদি সহকারে মূলমন্ত্র দারা অর্জনা করিতে হয়। অঙ্গ উপান ও পার্যদ সহিত বিগ্রহকে পাত্য, অর্ঘ্য আচমনীয়, আনীয়, বল্প, ভূমণ, গন্ধ মাল্য দ্ব্রা পূজা ধূপ দীপ ও নানা উপহার, মূলমন্ত্র দারা প্রদানপূর্বক পূজা করিয়া, বিধিবৎ গুবপাঠ ও হরিকে নমস্কার করিবে। আপনাকে তন্মযুরূপে ধ্যান করিয়া হরির শ্রীমৃত্তির গুজা, মন্তকে হরির নির্মান্য

ধারণ এবং দেবতাকে হৃদয়ে স্থাপন পূর্বক পূজা সমাপন করিবে।" \*

গুরুবাক্যে বিশ্বাস, নিজ ইষ্টমূর্ত্তিতে ঐকান্তিক নিষ্ঠা এবং একাগ্রচিত্ত ও তন্ময হইয়া পূজা জ্বপ স্তবপাঠ, নামগুণকীর্ত্তন এই সকল বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান করিলে, ভগবানে প্রেমাভক্তির উদয় হয় ও তাঁহাকে লাভ করিতে পারা যায়। বৈধ পূজাদিকর্দ্র নিষ্ঠাম হইয়া করিবার জ্বন্ত শান্তের বিধান। শ্রীরামক্ষেরে উক্তি—

"সংসারী লোকের পূজা জপ্তপ্দানাদিকর্ম প্রায় সকাম হয়ে থাকে। সে ভাল নয়। যে কর্মে কামনা আছে সে কর্ম কল্লেই ফল পেতে হবে। একটু ও আসক্তি থাক্লে তাঁকে পাওয়া যায় না। স্তার ভিতর একটু আঁস থাক্লে ছুঁচের ভিতর যাবে না।" (ক)

যাহারা কামনাপর হইয়া স্বর্গাদি লাভ করিবার জন্ত পূজা-যাগাদি কর্ম করে, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তাহাদের অবস্থা বলিতেছেন,—

"এয়ীবেদবিদ্ মানব সোমপানের ছারা পাপ হইতে মুক্ত এবং নানাবিধ যজ্ঞের ছারা আমাকে পূজা করিয়া স্বর্গামনে অভিলাষ করিয়া থাকে। তাহারা পুণ্যফলে স্বর্গ প্রাপ্ত হয় এবং দেবগণের ভোগ্য বস্তু উপভোগ করে। কিন্তু পুণ্য ফীণ হইলে সেই বিস্তীর্ণ স্বর্গলোক ভোগ করিয়া তাহাদিগকে পুনর্বার এই মর্ত্তলোকে প্রবেশ করিতে হয়। এই প্রকারে কাম্যকর্ম আশ্রয় করিয়া

শ্রীমন্তাগবত, একাদশস্কন, তৃতীয় অধ্যায়, ১৮-৫৫ শ্লোক।

### পুরাণমতে সাধন।

সেই কামকামীগণ এই সংসারে ক্রমাগত গতায়াত করিতে থাকে।" •

প্রীভগবান্ সেইস্বন্থ অনাসক্ত হইয়া কর্ম্ম করিতে বার বার বলিতেছেন,—

"ভগবানের প্রীতির জন্ম যে কর্ম্ম করা যায়, তাহা হইতে অন্থ কর্ম আচরণ করিলেই সেই কামনাপর পুরুষের কর্ম, বন্ধনস্বরূপ হইয়া থাকে। হে কুস্তীনন্দন! তুমি ভগবানের প্রীতির জন্ম কর্মফল লাভের প্রতি আস্তিক পরিত্যাগ করিয়া কর্মের অনুষ্ঠান কর।" †

#### শ্রীরামকক্ষের উক্তি-

"ঈশরে ফল সমর্পণ করে, নিক্ষাম হয়ে পূজা জ্বপ্
তপ্ অনেক কর্ত্তে কর্ত্তে ক্রমে ভগবানের প্রতি অমুরাগ
হয়। এই অমুরাগ বা রাগভক্তি যতক্ষণ না হবে, ততক্ষণ ঈশরলাভ হবে না। তাঁর উপর ভালবাদা চাই।
সংসার বৃদ্ধি একেবারে চলে যাবে, আর তাঁর উপর মোলআনা মন হবে তবে তাঁকে পাবে। যতক্ষণ না তাঁর
উপর ভালবাদা জন্মার ততক্ষণ ভক্তি, কাঁচা ভক্তি। তাঁর
উপর ভালবাদা এলে তখন দেই ভক্তির নাম পাকা
ভক্তি। ভক্তির ঘারাই তাঁকে দর্শন হয়, কিন্তু পাকা
ভক্তি, প্রেমাভক্তি, রাগভক্তি চাই। দেই ভক্তি এলেই
তাঁর উপর ভালবাদা আদে। যেমন ছেলের মার উপর



<sup>\*</sup> গীভা, নবম অধ্যায়, ২০-২১ শ্লোক।

<sup>+</sup> গীভা, তৃতীয় অধ্যায়, ১ স্লোক ৷

ভালবাসা, মার ছেলের উপর ভালবাসা, স্ত্রীর স্বামীর উপর ভালবাসা। এ ভালবাসা, এ রাগভক্তি এলে স্ত্রী পুত্র আত্মীয় কুটুম্বের উপর সে মায়ার টান থাকে না—' দয়া থাকে। আমার জিনিয় আমার জিনিয় বলে সেই সকল জিনিয়কে ভালবাসার নাম মায়া। সলাইকে ভালবাসার নাম দয়া। এ ভালবাসা এলে, সংসার বিদেশ বোধ হয়—একনি কর্মাভূমি মাত্র বোধ হয়। য়েমন পাড়ামায়ে বাড়ী কিন্তু কল্কাতায় কর্মাভূমি—বাসা করে থাক্তে হয়, কর্মা কর্বার জন্তা। ঈশরে ভালবাসা এলে, সংসারাসক্তি, বিয়য়বৃদ্ধি একেবারে যাবে। বিয়য়বৃদ্ধির লেশ মাত্র থাক্লে দর্শন হয় না। দেশ্লায়ের কাঠী যদি ভিজে থাকে, হাজার ঘনো কোন রক্মেই জল্বে না—কেবল এক্রাশ কাঠী লোকসান হয়। বিয়য়াসক্ত মন ভিজে দেশ্লাই।" (ক)

ভগবানের প্রতি অনুরাগের সঞ্চার হইলে, বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আপনি উপস্থিত হয়। ভক্তির বৈরাগ্য সহজ্ব বৈরাগ্য, এ বৈরাগ্য জোর করিয়া কিছু ভ্যাগ করিতে হয় না। মাতা পিতা স্ত্রী পুত্র গৃহ সংসার, ভক্ত কিছুই পরিভ্যাগ করেন না। পূর্বে বিষয়ের প্রতি যে ভালবাসা ছিল, ভাহা ক্রমে ক্রমে বিষয় হইতে সরিয়া যাইয়া ঈশরাভিমুণী হয়়। কাম ক্রোধাদি রিপুসকল ও ভগবান লাভের সহায় হইয়া থাকে। বিষয়াদিকি মন হইতে সম্পূর্ণ ভ্যাগ হইলে, ভক্তের হালয় ঈশ্বান্তরাগে পূর্ণ হইয়া যায়। "এই অনুরাগ এই প্রেম এই পাকাভক্তি এই ভালবাসা

#### পুরাণমতে সাধন।

য**দি এক**বার হয়, **ভা হলে** সাকার নিরাকার তুই সাক্ষাৎ**কার** হয়।"

ভক্তের অন্ধরাগের পাত্র সগুণ-ঈশ্বর। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ গীতায় সগুণ-ঈশ্বের স্বরূপ অর্চ্জুনকে বলিতেছেন,—

"আমার জড় ও জীবরাপা তুইটা প্রকৃতি সকল ভূতের উৎ-পত্তির হেতু। এইজন্ত সর্বজ্ঞ ও ঈশ্বর আমি, এই তুই প্রকৃতিকে দারস্বরূপ করিয়া সমস্ত বিশ্বেব উৎপত্তি ও বিনাশের কারণ হই। আমিই ঈশ্বর, আমা হইতে অন্ত কোন কারণান্তর নাই। হে ধনজয়! ঈশ্বর, আমাতে এই পরিদ্ভামান সকল বিশ্ব, স্ত্রেমনিগণ বেমন সাঁথা সেইরূপ সাঁথা রহিয়াছে।" \*

জগতের স্টিস্থিতিপ্রলয়কর্তা ঈশ্বর কি আকারে বিরাজ করিতেছেন, শ্রীভগবান্ ভাহাই বলিতেছেন,—

"আমার যে ইন্দ্রিরের অগোচর অব্যক্ত মূর্ত্তি, তাহার দ্বারা এই বিশ্ব ব্যাপ্ত রহিয়াছে। ব্রহ্মাদিস্তম্ব পর্যান্ত সকল ভূতই আমাতে অবস্থান করিতেছে, আমি কিন্তু অপরিচ্ছিন, সেইজন্ত সেই সকল বস্তুতে সংযুক্ত হইয়া অবস্থান করি না।" †

প্রাকৃতি অর্থাৎ মায়ার অধীশ্বর ভগবানের স্থান্ট স্থিতি ও প্রেলয়কারা অব্যক্ত মূর্ত্তি ব্যতাত, নরদেহে আবিভূতি অপর এক শুদ্ধদন্ত ব্যক্তমূর্ত্তি আছে। সাধারণ মানব তাহা বুঝিতে পারে না। শ্রীভগবান্ তাহাই বলিতেছেন,—

"সবৈধ্যাপূর্ণ জীবসমূহের ঈশ্বর আমি, মনুষ্য দেহ আশ্রয়

<sup>\*</sup> গীতা, সপ্তা অধ্যায়, ৬-৭ শ্লোক

<sup>†</sup> श्रीडा, নবন অধ্যায়, ৪ শ্লোক।

করিয়াছি বলিয়া, আমার পরমতন্ত্ব না বুঝিয়া মৃঢ় মানব আমায় অবজ্ঞা করে। কিন্তু যাঁহারা মহাত্মা, তাঁহারা দৈবী প্রেরুতি, প্রাপ্ত হইয়া অনভ্যমনে আমাকে—ভূতগণের আদি ও অব্যয় জ্ঞানিয়া ভজনা করেন। সর্বাদা আমার গুণকীর্ত্তন এবং যত্নপর ও দৃঢ়ব্রত হইয়া সেই নিতাযুক্ত ভক্তগণ, নমস্বার পূর্বাক আমার উপাসনা করিয়া থাকেন। অভ্য ভক্তগণ জ্ঞানযজ্ঞের দারা, ব্রহ্মা বিষ্ণু বা আদিত্যাদি নানা দেবতারূপে অবস্থিত বা বহুভাবে বিশ্ব-রূপে বিরাজিত আমাকে পূজা করিয়া উপাসনা করেন।" \*

ঈশ্বর কি কারণে ও কখন নরদেহ আশ্রয় করেন, তাহাই বলিতেছেন,—

"যে সময় ধর্মের গ্লানি উপস্থিত হয় এবং অধর্মের উদ্ভব হয়, হে ভারত! তথনই আমি মায়াবশে আত্মদেহ নির্মাণ করিয়া থাকি। সাধুগণের রক্ষা পাপকারীগণের বিনাশ এবং ধর্মের সমাক্ প্রকারে স্থাপন করিবার জন্ম, আমি যুগে যুগে আবিভূতি হই।" †

যিনি সগুণ-ঈশ্বর, যিনি নিত্য-শুদ্ধ-বৃদ্ধ-মুক্ত-শ্বভাব ও অব্যক্তমূর্তি, যিনি নানা দেবদেবীক্সপে ও বিশ্বরূপে বিরাজ করিভেছেন,
তিনিই লোককল্যাণের নিমিত্ত নরদেহে অবতীর্ণ হন,— পুরাণের
ঈশ্বরতত্ত্ব ইহাই প্রতিপাদন করে।

ভক্তের ভগবান্ কি স্বরূপ ? শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাই বলিতেছেন,—
"ভক্তের ভগবান্ ষড়ৈখ্য্যপূর্ণ সর্কাক্তিমান্ ভগবান্।

<sup>\*</sup> शीखा, नवम व्यथााय, ১১।১७।১৪।১৫ (श्रीकः।

<sup>†</sup> গীভা, চতুর্থ অধ্যার, ৭-৮ স্লোক।

#### পুরাণমতে সাধন ।

ভক্তের পক্ষে সগুণ ব্রহ্ম অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সগুণ,
— একজ্বন ব্যক্তি হয়ে, রূপ হয়ে দ্যাথা দ্যান। তিনিই
প্রার্থনা শুনেন। ভক্তের কাছে ঈশ্বর একজ্বন ব্যক্তি
বলে বোধ হয়, যে ব্যক্তি প্রার্থনা শুনেন, সৃষ্টি স্থিতি
প্রান্থ করেন, যে ব্যক্তি অনস্ত শক্তি।"

"পুরাণমতে ভক্ত একটা, ভগবান একটা; আমি একটা, তুমি একটী; শরীর সরা, এই শরীর মধ্যে মন বুদ্ধি অহ-ক্ষার রূপ জ্বল রয়েছে। ব্রহ্ম সূর্য্য স্বরূপ। তিনি এই জ্বল প্রতিবিশ্বিত হচ্ছেন। (এই প্রতিবিশ্ব সূর্যাই ব্রনা) ভক্ত তাই ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন করে। যতক্ষণ 'আমি' 'তুমি' আছে, যতক্ষণ আমি প্রার্থনা কি ধ্যান কচিচ এ জ্ঞান আছে, ততক্ষণ তুমি (ঈশ্বর) প্রার্থনা শুন্ছো এ জ্ঞান ও আছে, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বলে বোধ আছে। তুমি প্রভু আমি দাস, তুমি পূর্ণ আমি অংশ, তুমি মা আমি ছেলে, এ ভেদবোধ থাক্বে। এই ভেদ-বোধ—আমি একটী, তুমি একটী, এ ভেদবোধ তিনিই করাচেন। তাই পুরুষ মেয়ে, আলো অন্ধকার, এই সব ভেদবোধ হচ্ছে। যতক্ষণ এই ভেদবোধ ডতক্ষণ শক্তি (সপ্তণ্-ব্ৰহ্ম) **মান্তে হবে।** তাই যতক্ষণ—'**আমি'** আছে, যতক্ষণ ভেদবৃদ্ধি আছে, ততক্ষণ ব্ৰহ্ম নিগুণ বলবার যো নাই; ততক্ষণ দগুণ-ব্রহ্ম মান্তে হবে ৷ যতক্ষণ ভূমি নিজে সত্য, ততক্ষণ জগৎ ও সত্য, ঈশ্বরের নামরূপ ও সত্য, ঈশ্বরকে ব্যক্তি বোধ ও সত্য।"

### শ্রীরামকৃষ্ণ (পব।

"বেদে তাঁকে দাকার নিরাকার হুই বলেছে, সগুণ ও বলেছে নিগুণ ও বলেছে। কি রকম জান ? সচিদানন্দ যেন অনস্ত সাগর। ঠাণ্ডার গুণে যেমন সাগরের জল বরফ হয়ে ভাসে, নানারূপ ধরে বরফের টাই সাগরের জলে ভাসে, তেম্নি ভক্তিহিম লেগে সচ্চিদানন সাগরে সাকার ুর্টি দশন হয়। ভক্তের জন্ম সাকার—অর্থাৎ ভক্তের কাছে তিনি সাক্ষাৎ হয়ে, কথন কথন সাকারক্রপ হয়ে দ্যাথা দান। স্থাবার জ্ঞানস্থ্য উঠ্লে বরফ গলে যায়, আগেকার বেমন জল েতম্নি জ্প স্থঃ ইদ্ধ পরিপূর্ণ। তাহ শ্রীমন্তাগবতে সব স্তব করেছে,—ঠাকুর, তুমিই সাকার তুমিই নিরাকার। আমাদের সাম্নে তুমি মান্ত্ৰ হয়ে বেড়াচ্ছ, কিন্তু বেদে আবার তোমাকেই বাক্য মনের অতীত বলেছে। তবে বল্তে পার, কোন কোন ভক্তের পক্ষে তিনি নিত্য সাকার। এমন জায়গা আছে যেথানে বরফ গলে না, ফটিকের আকার ধারণ করে। নিত্য রুঞ্চ, তাঁর নিত্য ভক্ত। চিনায় খাম, চিনায় ধাম। হাঁ, ঈশ্বর সাকার আবার নিরাকার, আবার সাকার নিরাকারের ও পার । তাঁর ইতি করা যায় না।" (क)

সেই অপশুসচিদানন নররূপে অবতীর্ণ হন, শ্রীরামরুষ্ণ তাহাই বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—

> "মানুষ দেহ ধারণ করে ঈগর অবতীর্ণ হন। তিনি সর্ব-স্থানে সর্বা ভূতে আছেন বটে, কিন্ধু অবতার না হলে জীবের আকাজ্ঞা পুরে না, প্রয়োজন মেটে না। কি

### পুরাণমতে সাধন।

রকম জান ? গরুর যেখানটা ছোঁবে গরুকে ছোঁয়াই হয় বটে, শিংটা ছুঁলেও গাইটাকে ছোঁয়া হয়, কিন্তু আমাদের পক্ষে গরুর িতরের সার পদার্থ হচ্ছে তথা সেই তুন বাঁট দিয়ে আসে। সেইরূপ প্রেমভক্তি শিখাবার জন্ত, ঈশ্বর মানুষ দেহ ধারণ করে সময়ে সময়ে অবতীর্ণ হন। ঈশ্বর অনস্ত বটে, কিন্তু তিনি ইচ্ছা কল্লে তাঁর ভিতরের সার বস্তু প্রেমভক্তি মানুষের ভিতর দিয়ে আদ্তে পারে ও আসে। তিনি অবতার হন, এটা উপমা বারা বুঝান যায় না। অনুভব হওয়া চাই, প্রভাক্ষ হওয়া চাই। তাঁর অবতারকে দেশ লৈ তাঁকে দেশ হয়।"

"নরলীলায় অবতার হন। নরলীলা কিরপ জ্ঞান ? থেমন বড় ছাদের জ্ঞল, নল দিয়ে 'হুড়্ হুড়্ করে পড়্ছে। সেই সচিচদানন, তাঁরই শক্তি একটা প্রণালী দিয়ে— নলের ভিতর দিয়ে আস্ছে। তিনি অবতার হয়ে জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা দ্যান। মহাপুরুষেরা জীবের হংগে কাতর হয়ে ভগবানের পথ দেখিযে দ্যান। অর দানের চেয়ে জ্ঞানদান, ভক্তিদান আর ও বড়। চৈতল্পদেব তাই আচ্ঞালে ভক্তি বিলিয়েছিলেন।"

"অবতার যিনি তারণ কবেন। তা দশ অবতার আছে, চিকিশ অবতার আছে, আবার অসংখ্য অবতার আছে। যেখানে তাঁর বিশেষ শক্তি প্রকাশ সেইখানেই অবতার। তিনিতো আছেনই, তবে তাঁর শক্তি কোথাও বেশী প্রকাশ, কোথাও বা কম প্রকাশ। অবভারের ভিতর

তাঁর শক্তি বেশী প্রকাশ। সেই শক্তি কখন কখন পূর্ণ ভাবে থাকে। শক্তিরই অবতার।"

"বারই নিত্য ঠারই লালা। ভক্তের জন্ম লালা। তাঁকে
নররূপে দেখ্লে পরে, তবে ত ভক্তেরা ভালবাস্তে পার্বের,
তবেই ভাই ভগিনী, বাপ মা, সস্তানের মত ঈশরকে
স্নেহ কর্ত্তে পার্বে! তিনি ভক্তের ভালবাসার জন্ম
ছোটটী হয়ে লালা কর্ত্তে আসেন। যেমন ঠিক স্ব্যোদিরের সময়ে স্থা, সে স্ব্যিকে অনায়াসে দেখ্তে পারা
যায়,—চক্ষ্ ঝল্সে যায় না, বরং চক্ষের তৃথ্যি হয়।
ভক্তের জন্ম ভগবানের নরম ভাব হয়ে যায়। তিনি ঐশ্ব্যা
ত্যাপ করে ভক্তের কাছে আসেন।"

"অগ্নিতত্ব সব জায়গায় আছে, তবে কাঠে বেশী। ঈশ্বরতত্ব যদি থোঁজ মানুষে খুঁজুবে। তিনিই সব হয়ে-ছেন, তবে মানুষে তিনি বেশী প্রকাশ হন। যে মানুষে দেখ বে উর্জিতাভক্তি—প্রেমভক্তি উথ্লে পড়্ছে, ঈশ্বের জন্ম পাগল, তাঁর প্রেমে মাতোয়ারা, সেই মানুষে নিশ্চিত জেনো তিনি অবতীর্ণ হয়েছেন।" ক)

এই সচ্ছিদানন্দস্তরপ ষউড়শ্বর্য্যপূর্ণ সর্বাশক্তিমান্ ভগবান্কে অবতারের ভিতর দিয়া লাভ করাই পুরাণমত্বে সাধনার উদ্দেশ্য। শীরামক্বফ সাধন সম্বন্ধে বলিতেছেন,—

"ভগবান্কে লাভ কর্বার জন্ত সাধন চাই। ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। নানা জ্বিনিষ থেকে মন কুড়িয়ে এনে তাঁতে লাগাতে হয়। আর শাস্ত্র বল, দর্শন বল, বেদান্ত বল,

# পুরাণমতে সাধন i

কিছুতেই তিনি নাই। তাঁর জ্ঞান ব্যাক্ল না হলে কিছু হবে না। থুব ব্যাকুল হতে হয়। সাধনের থুব দরকার। ফদ্ করে কি ঈশ্বর দর্শন হয় ?"

"একটা কোন রকম ভাব আশ্রয় করে তাঁকে ডাক্তে ইয়, তবে ঈশ্র লাভ হয়। সনকাদি ঋষিরা শান্তভাব নিয়ে ছিলেন। তাঁদের অন্ত কিছু ভোগ কর্বার বাসনা ছিল না। যেমন স্ত্রীর স্বামীতে নিষ্ঠা। সে জানে আমার স্বামী কন্দর্প।"

"হতুমান দাসভাব নিয়ে ছিলেন। রামের কাজ করবার সময় সিংহতুল্য। স্ত্রীর ও দাস ভাব থাকে, স্বামীকে প্রাণপণে সেবা করে। মার কিছু কিছু থাকে, যশোদার ও ছিল।"

শ্রীদাম, সুদাম ব্রজের রাথালদের স্থাভাব। যেমন বন্ধুর হাব—এস এস কাছে এসে বস। শ্রীদামাদি রুষ্ণকে কথন এঁটো ফল এনে থাওয়াছে, কথন ঘাড়ে চড়ছে।"

"যশোদার বাৎসদ্যভাব— ঈশ্বরে সন্তান বুদ্ধি। স্ত্রীরপ্র কতকটা থাকে—স্থামীকে প্রাণ চিরে থাওয়ায়। ছেলেটী পেট ভরে থেলে তবেই মা সম্ভুষ্ট। যশোদা রুঞ্চ থাবেন বলে ননী হাতে করে বেড়াতেন।"

"শ্রীমতীর মধুর ভাব। স্ত্রীর ও মধুর ভাব—এ ভাবের ভিতরে সকল ভাবই আক্রিশাস্তা দাস্ত সথ্য বাৎসল্য। রামাবতারে শাস্ত দাস্ত বাৎসল্য সথ্য ফথ্য। ক্রফাবতারে ও সব ছিল—আবার মধুর ভাব। শ্রীমতীর মধুর ভাব,

—পরকীয়া রতি। সীতার শুদ্ধ সতীত্ব। তাঁরই লীলা, যথন যে ভাব।"

"তিনি আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন। প্রথম পুরাণমতের, তারপর তন্ত্রমতের, আকার বেদমভের।" (ক)

শ্রীরামক্লক্ত শ্রীশ্রীরাধাকান্তের মন্দিরে – তিনি 'বিষ্ণুখর' বলি-তেন,--পুঞা বেশী দিন করিতে পারিলেন না। কিছুদিন পুজা করিয়াই তাঁহার অন্তর ঈশ্বরানুরাগে ব্যাকুল হইয়া উঠিল। নিতাপূজা শেষ হইলে তিনি ঐবিগ্রহের নিকট বিষগ্রমনে বসিয়া থাকেন। কথন 'কালা ছরে' গিয়া শ্রীশ্রীভবতারিণার প্রতিমার সম্মুথে ক্রন্দন করেন, কাতর হইয়া প্রার্থনা করিতে থাকেন। বৈধকর্ম্ম নিয়মিত সম্পন্ন করিতে তিনি ক্রমে অক্ষম হইতে লাগিলেন ৷ সংসার পালনের চিন্তায় তিনি সম্পূর্ণ উদাসীন, সকল বিষয়েই আসা শুন্ত ৷ ক্রমশঃ, সংসারবিরাগ তাঁহার প্রবলতর হইতে লাগিল৷ সংসারীজীবের অশেষ যন্ত্রণা ও দারুণ অশান্তি তিনি অহরহঃ প্রতাক্ষ করিতেছিলেন: তিনি দেখিতেছিলেন, কিরূপ অনিত্য দেহস্থথের প্রত্যাশায় বন্ধভীব কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হইয়া সংসার দাবানলে নিশিদিন জলিতেছে। সংসারের ক্ষণিক আনন্দের প্রলোভন তিনি অন্তর হইতে দুর করিয়া দিলেন। সংসারা লোকের সংসর্গ, তিনি সহ্ করিতে,পারেন না। তিনি বলিতেন,--- "সংসারী লোক দেখ্লেই ঘরের দরজা বন্ধ করে দিতাম ৷"

শন্তবতঃ এই সময়,—১২৬০ সালের মধ্য ভাগে, তাঁছার জ্যেষ্ঠ-প্রশোকগত হন। দরিদ্র সংসারের অর্থাভাব দুর করিবার

### পুরাণমতে সাধন।

জন্ম রামকুমার মন্দিরে পূজক হইয়াছিলেন। স্তরাং তাঁহার অভাবে সংসার প্রতিপালন করিতে শ্রীরামরুষ্ণের মনোযোগ বিশেষ প্রয়েজন। কিন্তু সংসারের কোন কর্ত্রাই তাঁহাকে সম্বরপথ হইতে নির্ত্ত করিতে পারিল না। মাতৃভক্তি শ্রাত্তকে আত্মহ আত্মীয়গণের সৌহান্দি৷ সংসারের স্থের আশা সমস্তই ভুলিয়া গেলেন। তাঁব্র ভগবৎঅনুরাগের আবেগে সংসারের মায়াবন্ধন বিচ্ছিন্ন করিয়া, তাঁহার অন্তর্ম্মা এগন সংসারবন্ধনহারিণী মাতৃ শ্রভিমুথে, অব্যভিচারী ভক্তিপথে উন্মত্তের হাইছ ধাবিত হইছা।

স্বার দর্শনের জন্ম কিরূপ অঞ্চপুর ব্যাকুলতা তাঁহার অন্তর অধিকার করিয়াছিল, নিম কথিত উজ্জিতে তাহার আভাস দিয়াছেন,—

> "তাঁব্র বাাকুলতা হলে তাঁকে পাওয়া যায়। প্রাণ ব্যাকুল হওয়া চাই। শিশ্য গুরুকে জিজ্ঞাসা কবেছিল,— কেমন করে ভগবান্কে পাবে।? গুরুর বিয়ে তাকে চুবিয়ে সঞ্চে এস, এই বলে একটা পুরুরে গিয়ে তাকে চুবিয়ে ধল্লেন। থানিক পরে তাকে জল থেকে উঠিয়ে আন্-লেন ও বল্লেন—তোমার জলের ভিতর কি রক্ষ হয়েছিল? শিশ্য বল্লে—আমার প্রাণ আটুবাটু কছিল, —ফেন প্রাণ যায় যায়। গুরু বল্লেন,—দেখ, এইরূপ ভগবানের জন্ঠ যদি তোমার প্রাণ আটুবাটু করে তবেই তাঁকে লাভ কর্বে।"

> "তাই বলি, তিন টান এক সম্পে হলে তাবে তাঁকে লাভ করা নায়। বিষয়ার বিষয়েব প্রতি টান, সতীর পতিতে

টান, আর মায়ের সম্ভানেতে টান, এই তিন ভালবাসা এক সঙ্গে করে কেউ যদি ভগবান্কে দিতে পারে, তা হলে তৎক্ষণাৎ সাক্ষাৎকার হয়। "ডাক দেখি মন' ডাকার মত, কেমন শ্রামা থাক্তে পারে!" তেমন ব্যাকুল হয়ে ডাক্তে পাল্লে তাঁর দেখা দিতেই হবে।" ক

ভগবানের জ্বন্স এই তার অনুরাগের উত্তেজনায় তাঁহার প্রেমোনাদ উপস্থিত হইল। তাঁহার পক্ষে, এ অবস্থায় নিত্য পূজাদি কর্ম একরূপ অসম্ভব। তিনি নিত্য পূজা পরিত্যাগ করিয়া উন্তরের ন্যায় অবস্থান করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন,—

যথন এই অবস্থা হলো, পূজা আর কর্ত্তে পার্ণাম না। বল্লাম মা, এ রকম যদি কল্লে এ দেহ রক্ষা কেমন করে হবে? আমারে এমন শক্তিনাই যে, নিজের ভার নিজে লই। আর তোমার কথা শুন্তে ইচ্ছা করে, সাধু ভক্ত লয়ে থাক্তে ইচ্ছা করে, ভক্তদের থাওয়াতে ইচ্ছা করে, সাম্নে পড়লে কারুকে কিছু দিতে ইচ্ছা করে, এ সব মা, কেমন করে হয় ? মা, তুমি একজন বড় মানুষ পেছনে দাও।" (ক)

ভগবান্ দর্শনের জ্বন্থ যখন তাঁহার অভ্তপূর্ব প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল, তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ও সেবার ভার গ্রহণ করি-লেন,—রাণী রাসমণির জামাতা মথুরবাবু। একজন দরিদ্র মূর্থ নগণ্য ব্রাহ্মণ যুবক, পাঁচ টাকা বেতনে মন্দিরের পূজারীর কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, নিত্যকর্ত্তব্য দেবসেবা পরিত্যাগ পূর্বক উন্মত্তের স্থায় ব্যবহার করিতেছে দেথিয়া, অভি সদয় হৃদয় প্রভু হইলে,

# ं : পুরাণমতে সাধন।

তাহার চিকিৎসা বা পথ্যের কিছু সাহায্য করিলেই তাঁহার বদান্ততার যথেষ্ঠ পরিচয় হয়। কিন্তু তাহা না করিয়া, একজন শিক্ষিত্ত 
ঐশ্বর্যাবান্ প্রভূশক্তি সম্পন্ন প্রুম্ঘ, নিজের দেহ মন ও সম্পত্তি 
ঈদৃশ উন্মত্তের সেবায় যে অর্পণ করিলেন তাহার কারণ কি ? কোনরূপ সাময়িক প্রেরণা, বা ধন মান বা স্বার্থসিদ্ধির নিমিত্ত, 
ছই চারি দিনের থেয়ালে নয়, কিন্তু অবিশ্রান্ত চতুর্দশ বৎসর 
নিজ দেহপাত পর্যান্ত, আজ্ঞাপালনকারী শিশ্যের ন্যায় কেন 
তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন ? ঈশ্বরেচ্ছা ভিন্ন ইহার আর কি 
উত্তর থাকিতে পারে ? আন্তরিক ব্যাকুলতা থাকিলে, ভগবান্ যে 
সকল স্বযোগ করিয়া দেন, অসন্তব ও সন্তব হয়, ইহা একটী 
আধ্যাত্মিক সত্য। ঘিশুগ্রীষ্ট যথন শিম্যদিগকে বলিয়াছিলেন,—
প্রার্থনা কর, প্রাথিত বন্ত প্রাপ্ত ইইবে, অরেধণ কর, দেখিতে 
পাইবে, দ্বারে আদাত কর, রুদ্ধনার খুলিয়া যাইবে; তথন এই 
মহাসত্যই উল্লেথ করিয়াছিলেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একটী উপমায় এই 
সত্যটী বুঝাইয়াছেন,—

"কেউ কেউ আমায় জিজ্ঞাসা করে,—মশাই, আমাদের কি কোন উপায় নাই? আমি বলি, উপায় থাক্বে না কেন? তার শরণাগত হও, আর ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর, যাতে অনুকৃল হাওয়া বয়, যাতে শুভ্যোগ ঘটে। ব্যাকুল হরে ডাক্লে তিনি শুন্বেনই শুন্বেন!

"একজনের ছেলেটা মারা যায় যায় হয়েছিল। সে বাক্তি বাাকুল হয়ে, এর কাছে ওর কাছে জিজ্ঞাসা করে বেড়াছে। একজন বল্লে,—তুমি যদি এইটা যোগাড়

কর্ত্তে পার, তো ভাল হয়। স্বাতীনক্ষত্রের রুষ্টি পড়্বে, সেই স্থলি বিষ্টির জ্বল মড়ার মাথার খুলিতে থাক্বে, সেই জ্বল একটা বাঙ্ থেতে যাবে, সেই ব্যাঙ্কে একটা সাপ ভাড়া কোর্বে, বাঙ্কে কামড়াতে গিয়ে সাপের বিষ, ঐ মড়ার মাথার খুলিতে পড়্বে, আর বাঙ্টী পালিয়ে যাবে। সেই বিষ জ্বল, একটু লয়ে রোগীকে খাওয়াতে পার, তবে রোগী বাচে।"

"লোকটী অমনি বাকুল হয়ে সেই ওয়ধ খুঁজতে স্বাতীননকতে বেরুল। এমন সময় এক পদলা বৃষ্টি হল। তথন ব্যাকুল হয়ে সিখরকে বলছে,— ঠাকুব এইবাব মডার মাথা জুটিয়ে দাও। খুঁজতে খুঁজতে দেখে, একটা মড়ার খুলি, তাতে স্বাতীনকতের জল পড়েছে। তথন সে আবার প্রার্থনা করে বল্তে লাগ্ল—দোহাই ঠাকুর, এইবার আর একটা জুটিয়ে দাও—ব্যাঙ্ ও সাপ। ভার যেমন ব্যাকুলতা তেমনি সব জুটে গেল। দেখতে দেখতে একটা সাপ ব্যাঙ্কে তাড়া করে আদ্ছে, আর কাম্ডাতে গিয়ে তার বিষ ঐ খুলির ভিতর পড়ে গেল। স্থ্রের শরণাগত হয়ে, তাকে ব্যাকুল হয়ে ডাক্লে, তিনি ভন্বেনই ভনবেন—সব স্থ্যোগ করে দেবেন।" (ক)

শ্রীরামক্ষের অসহায় উন্মন্তাবস্থার প্রার্থনা মা গুনিয়াছিলেন।
আমরা দেখিয়াছি জ্যেষ্টলাতার নিকট অবস্থান সময় গদাধরকে
দেখিয়া মথুরবাবুর মন তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিল এবং
অপূর্ব্ব স্থযোগ উপস্থিত হওয়াতে, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূঞাকার্য্যে

### পুরাণমতে সাধন।

রাণী তাঁছাকে নিযুক্ত করির্নাছিলেন। শ্রুত হওয়া যায়, সেই
সময় মথুরবাব গদাধরের ভিতর অভূত দৈবশক্তির বিকাশ
দেখিয়া বিশ্বিত হন। মথুরবাব তাঁহাকে কিরূপ দেখিয়াছিলেন,
তাঁহার অন্তরের কথা এই বলিয়া শ্রীরামরুষ্ণের নিকট বাক্ত
করেন.—

"বাবা, তোমার ভিতর আর কিছু নাই—সেই ঈশ্বরই আছেন। দেহটা কেবল থোল মাত্র—যেমন বাহিরে কুম্ড়ার আকার কিন্তু ভিতরে শাঁস বীচি কিছুই নাই। তোমায় দেখ্লাম যেন কেউ খোম্টা দিয়ে চলে যাছে।" (ক)

মথুরবাব্ সেইদিন হইতে গদাধরকে নিজ ইটের স্থায় দেখিতে লাগিলেন এবং হঠাৎ ঈশ্বরান্ত্রাগে তাঁহার উন্মাদবৎ অবস্থা উপস্থিত দেখিয়া, নিজ হস্তে তাঁহার সেবাভার গ্রহণ করিলেন। স্থতরাং তাঁহার অলোকিক সাধনার প্রথম স্থায়েগ হইল, মথুর বাবুর সাহায়। বোধ হয়, শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজায় নিযুক্ত হইবার হাও মাস মধ্যে, তাঁহার ভাবান্তরের স্থচনা এবং ১২৬০ সালের শেষকাল হইতে, তাঁহার প্রাণমতের সাধনার আরম্ভ। এতদিন পর্যান্ত তিনি গদাধর নামেই পরিচিত ছিলেন। মথুরবাবু গদাধর নামের পরিবর্তে, তাঁহার বংশান্তক্রমিক নাম 'রামক্তরু' মন্দিরের হিসাব থাতার লিথাইয়া বলিলেন,—"বাবা, ভোমার গদাই গদাই ও কি পাড়াগেঁরে বুড়ুটে নাম, রামক্ত্য নামই তোমার ঠিক নাম।"

এস্থানে আর একটা বটনার উল্লেখ আবগ্রক। আমরা ১১৩ দেখিয়াছি, মন্দির প্রতিষ্ঠার পর, শ্রীরামক্ষণ খাদেশে গমন করিয়া সিপ্তড়গ্রামে ভাগিনের হৃদয়রাম মুখোপাধ্যায়ের বাটাতে কিছু-দিন ছিলেন। হৃদয় বয়সে প্রায় চারিবৎসরের ছোট এবং বালা-্কাল হইতে তাঁহার অনুগত। যে সময় শ্রীরামক্ষণ ঝাদেশ হইতে দিকিলেখার স্বোষ্ঠের নিকট প্রভাগিত হন, সন্তবতঃ তখন বা তাহার কিছুদিন পরে আদিয়া, হৃদয় তাঁহার সহিত কালীবাড়ীতে একত্র বাস করিতেছিলেন। শ্রীরামক্ষণের প্রেমান্যাদ উপস্থিত হইলে. মগুরবার হৃদয়েক শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পরিচারক ক্রপে নিযুক্ত কবিয়া শ্রীবামক্ষণের সাহারোর নিমিন্ত নিয়োগ করেন। এসময় হইতে হৃদয় ও তাঁহার মাতৃত্বর সেবাভার প্রাপ্ত হন, এবং প্রায় ইনাদ অবস্থায় ও পীড়াকালে অনুত পরিচ্গা করিয়াছিলেন। শ্রীরামক্ষণ বলিতেন,—"সে সময় হৃদে না থাক্লে, এ দেহ রক্ষা হৃত দা।"

কালীবাড়ীর বহুলোক সমাগম ও বাধাবিল্ল হইতে দূরে নির্জ্জনে কি করিয়া সক্রদা মাকে ডাকিবেন, কি করিয়া অনন্তমনে মার ধাান চিন্তায় মগ্র থাকিবেন, এজন্ত তাঁহার বিশেষ ভাবনা হইল। মন্দিরের কিঞ্চিৎ উত্তরে গঙ্গাতীরে একটা অতি প্রাচীন বটরুক্ষ আছে। বুক্লের গুঁড়ির চারিদিকে ইপ্টকনির্দ্ধিত বেদী। বর্ত্তমান সময় বুক্লের একটী বৃহৎ শাখা যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়া, বেদীর উত্তরপশ্চিম কোণ ঢাকিয়া রাখিয়াছে। এই শাখার নিম্নন্তান শ্রীরামক্ষের সাধন স্থান। বটরুক্লের পার্শ্বে শ্রীরামকৃষ্ণ পঞ্চবটা রোপণ ও তুলসীকান্ম করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—



"পঞ্বতীতে তুলসীকানন করেছিলাম, অপে ধ্যান কোর্বো বলে। ব্যাকারির বেড়া দেবার জন্ম বড় ইচ্ছা হলো। তার পরেই দেখি,—জোয়ারে কতকগুলি ব্যাকারির আঁটি, খানিকটা দড়ি, ঠিক পঞ্চবটীর সাম্নে এসে পড়েছে। ঠাকুরবাড়ার একজন ভারি ছিল (ভর্তাভারি)। সেনাচ্তে নাচ্তে এসে থবর দিলে।" (ক

কেহ কেই মনে করিতে পারেন, ঘটনাটীতে কিছু
অলোকিকত্বের সংশ্রব রহিয়াছে। কিন্তু, ইহা তাঁহার নিজের কথা,
স্থতরাং ইহার সত্যতা সম্বন্ধে কোনরূপ সন্দেহ করিবার কারণ
নাই। এ ঘটনাটীও পূর্ব্বোল্লিখিত ঈশ্বর রূপার নিদর্শন। অনেকেই
জীবনে অনুভব করিয়াছেন যে, যে সময় কোন বিশেষ অভাবে
মন অন্থির হইয়াছে, কি করিয়া তাহা পূর্ণ হইবে এই চিস্তায়
প্রাণ আফুল, কোন অলক্ষ্য অচিন্তা উপায়ে তাহা দূর হইয়াগিয়াছে। এ ঘটনাটী তাহারই একটী দুষ্টান্ত।

মন্দিরের ভর্ত্তাভারির সাহায্যে পঞ্চবটীর চারিদিকে বেড়া দিয়া তুলসীকানন মধ্যে শিরামকৃষ্ণ প্রাণমতের সাধন আরম্ভ করেন। তিনি বলিতেন,—

"প্রথমে পঞ্চবটীতে সাধনা কতাম। তুলসীকানন হলো
—তার মধ্যে বুসে ধ্যান কতাম। কথনও ব্যাকুল হয়ে,
মা, মা, বলে ডাক্তাম,—বা রাম, রাম, কতাম।"

শ্রীরামক্ষের এ সাধনার আদিতে মধ্যে ও অন্তে কেবল একমাত্র ঈশ্বরদর্শনের জন্ম তাঁহার ব্যাকুলতা দেখা যায়। মাকে প্রতাক্ষ করিবার জন্ম প্রাণের কিরুপ তুঃসহ কাতরতা

ভীব্রবেগে তাঁহার দেহমন আলোড়িত করিতেছিল, আমরা ভাহার উল্লেখ করিয়াছি। এস্থানে তাঁহার নিজের কয়েকটা কথা লিখিত , হইতেছে,—

"সকলেরই যে বেশী তপস্তা কতে হয় তা নয়। আমায় কিন্তু বড় কপ্ট কতে হয়েছিল। মাটির চিপি মাথায় দিয়ে পড়ে থাক্তাম, কোথা দিয়ে দিন চলে যেত,— কোল মা, মা, বলে ডাক্তাম্—কাদ্তাম্!"

"আমি মা, মা, বলে এমন কাদ্তাম যে লোক দাঁড়িয়ে যেত।"

"যথন এই অবস্থা হলো, দিনরাত কোথাদিয়ে যেত বল্তে পারি না। সকলে বল্লে পাগল হলো।" "রুফকিশোর আমায় বলেছিল—পৈতেটা ফেল্লে কেন? যথন আমার এই অবস্থা হলো, তথন অংখিনেঝড়ের মত একটা কি এসে কোথায় কি উড়িয়ে নিয়ে গেল,

আগেকার চিহু কিছুই রইল না। ছ'দ নাই, কাপড় পড়ে যাচেছ তা পৈতে থাক্বে কেমন করে ?" ক)

এই কথাগুলি হইতে তাঁহার প্রেমোনাদের অবস্থা আমরা কিঞ্চিৎ হৃদয়ক্ষম করিতে পারি। শুনা যায়. তিনি কথন গলাতীরে মাটিতে পড়িয়া—"মা! আর একটা দিন যে চলে গেল, কিছুই বে হলো না, মা! তোমার দেখা যে পেলেম না!" এই বলিয়া উচৈঃস্বরে কাঁদিভেন ও মাটিতে মুখ রগড়াইতেন। চারিছিকে লোকের ভিড় হইড, কেহ বা অশ্রুপূর্ণ লোচনে বলিত,—"আহা! একেবারে পাগল হরেছে! বোধ হয় কোঁন অনহু পীড়ার

# পুরাণমতে সাধন।

যন্ত্রণায় কট পাচেচ !" কথন মন্দিরে আসিরা ৺কালীর প্রতিমার সন্মুথে করজোড়ে কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতেন,—"মা! আমায় দয়া কর ; মা! রামপ্রসাদকে দয়া করে ছিলে, আমার উপর কি মা, দরা হবে না ? মা! আমি কিছু জানি না, কি করে তোমায় পাব আমি পথ দেখতে পাচিচ না! মা! আমি কিছুই চাই না ; মা! মামি লোকমান্ত চাই না ; মা! আইসিদ্ধি চাই না মা ; ওমা! শতসিদ্ধি চাই না মা ; দেহ স্থুখ চাই না মা'; কেবল এই কর যেন তোমার পাদপদে শুদ্ধাভক্তি হয়!" সন্ধাা শহলৈ, মন্দিরে আরতির শাক ঘণ্টা বাজিয়া উঠিলে পঞ্চবটীতে কাতরশ্বরে কথন চাঁৎকার করিয়া বলিতেন,—"মা আনন্দময়া! দেখা দিতে যে হবে!" কথন আবার বলিতেন,—"এহে দ'ননাথ! জগরাথ! আমিতো জগৎ ছাড়া নই নাথ! আমি জ্ঞানহীন, সাধনহীন, ভক্তিহীন,—আমি কিছুই জানি না, দয়া করে দেখা দিতে হবে!" (ক)

### শাস্তভাব সাধন।

ভক্তিমার্গের সাধনায় কিব্নপে বৈধীভক্তি হইতে আরম্ভ করিয়া তাঁহাতে প্রেমাভক্তির পূর্ণ বিকাশ হইয়াছিল, তিনি তাহা ইঙ্গিতে বলিয়াছিলেন,—

"ভগবানের দিকে যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশর্য্যের ভাগ বিদ্বানির দিকে যত এগিয়ে যাবে ততই ঐশর্য্যের ভাগ বিদ্বানির দিকের প্রথম দর্শন হয় দশভূজা সিশ্বরীমৃত্তি। সে মৃত্তিতে ঐশ্বর্যার বেশী প্রকাশ। তার পর দর্শন দিভূজা,—তথন দশহাত নাই, অভ অন্ত শত্ত্বানাই। তার পর গোপাল মৃত্তিদর্শন,—কোনও ঐশ্ব্যা

### আরামকৃষ্ণ দেব।

নাই, কেবল কচি ছেলের মূর্ত্তি। এর ও পারে আছে,— তথন কেবল জ্যোতিঃ দর্শন।" (ক)

ঈশ্বরের নামগুণগান, পূজা জ্বপ স্তবপাঠাদি বৈধীভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া ভক্তের হাদয়ে যথন ঈশ্বরান্ত্রাগ জাগরিত হয়, ভক্ত যথন ভক্তির পরিপাকে ভাবসমাধি মগ্ন হন, তথন ভগবানের সবৈধিয়াময় রূপ তাঁহার ভাবচক্ষে আবিভূতি হয়। ভক্তের অন্তর তথন ভয় ও বিষ্ময় বিরহিত হয় নাই। তিনি ঈশ্বরকে সর্কৈশ্বর্যাসম্পন্ন, সর্কাগুণের আধার রূপে প্রত্যক্ষ করেন। শ্রীরামকৃষ্ণ একাদশ বৎসর ব্যসে ঈদৃশ সর্কৈশ্বগ্যময়ী ঈশ্বরীমূর্ত্তি দর্শন করিয়াছিলেন। বৈধীভক্তির সীমা অতিক্রম করিয়া ঈশবের প্রতি ভালবাসা যত প্রগাঢ় হইতে লাগিল, মন হইতে ভয় ও বিশ্বয় অন্তর্হিত হইল। তিনি কালীবাড়ীর গঙ্গাতীরে নির্জ্জন পঞ্বটীতলে জ্পধ্যান মগ্ন হইয়া মার বরাত্রদায়িনী শান্তমূর্ত্তি দেখিতে পাইলেন। ইহাই জাঁহার শান্তভাব সাধন। এ সম্য তাঁহার মাতৃভক্তি সমস্তবিধিবিহিত পথ পরিত্যাগ করিয়াছে,— এখন তাঁহাকে আপনার 'মা' বলিয়া জানিয়াছেন। ফুল হাতে लहेशा भारक कें। पिया विलिट्टिम .—

> "মা! এই লও তোমার পাপ এই লও তোমার প্ণা; আমি কিছুই চাই না, তুমি আমাকে শুদাভক্তি দাও। এই লও তোমার ভাল, এই লও তোমার মন্দ; আমি ভাল মন্দ কিছুই চাই না, তুমি আমায় শুদাভক্তি দাও। এই লও তোমার ধর্ম, এই লও তোমার অধর্ম; আমি ধর্মাধর্ম কিছুই চাই না, আমায় শুদাভক্তি দাও। এই

### পুরাণমতে সাধন।

লও তোমার জ্ঞান, এই লও তোমার অজ্ঞান; আমি জ্ঞান অজ্ঞান কিছুই চাই না, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও। এই লও তোমার শুচি এই লও তোমার অশুচি, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও।" (ক)

'মা, আমি কিছুই চাই না কেবল তোমার প্রীপাদপদ্মে যেন শুদ্ধাভক্তি থাকে'—ইহাকেই নিষ্কাম অমলা অহেতুকী ভক্তি বলে। বিষয়াসক্তি ও স্বার্থের লেশমাত্র থাকিলে এক্সপ ফলাকাজ্জা পরিশ্ব্য ভক্তির উদ্ভব কথন হইতে পারে না। সচিদানন্দস্বরূপ ভগবানের প্রীপাদপদ্মে এক্সপ আত্মসমর্পণ,—প্রেমাভক্তির পূর্ণা-বস্থা। প্রীরামক্ষণ আপনার প্রেমাভক্তির অবস্থা আভামে বলিতেছেন,—

"প্রেম কি সামান্ত জিনিষ গা! প্রেম হওয়া অনেক দ্রের
কথা। চৈতন্তদেবের প্রেম হয়েছিল। প্রেমের হুটী
লক্ষণ। ঈশ্বরে প্রেম হলে বাহিরের জিনিষ ভুল হয়ে
যায়, জ্বগৎ ভুল হয়ে যায়, নিজের দেহ য়ে এত প্রিয়
জিনিষ তাও ভুল হয়ে যায়। দেহের উপর ও মমতা
থাক্বে না। দেহাত্মবোধ একেবারে চলে যাবে।" (ক)

বৈধীভক্তি সাধনের সময় দেহ ইন্দ্রিয় ও বাহ্ন উপকরণাদিরই প্রাধান্ত। গন্ধ পূপা ধূপ দীপ নৈবেদ্যাদি প্রদান এবং নামকীর্ত্তন স্তবপাঠ মন্ত্রছপ শ্রীবিগ্রহের দর্শন স্পর্শনাদির সহযোগে ভক্তের মন সমরাভিম্থী হয়। কিন্তু প্রেমাভক্তিতে সমারদর্শনের জন্ত কেবল অন্তরের ব্যাকুল প্রার্থনাই প্রধান উপকরণ। চিত্তভ্তন না হইলে, প্রেমাভক্তির উদয় হয় না। শ্রীরামক্ষের উক্তি,—

"চিত্ত ক না হলে ঈশারদর্শন হয় না। কামিনীকাঞ্চনে মন মিলন হয়ে আছে, মনে ময়লা পড়ে আছে। ছুঁচ, কাদা দিয়ে ঢাকা থাক্লে আর চুমুকে টানে না। মাটি কাদা ধুয়ে ফেল্লে তথন চুমুকে টানে। মনের ময়লা তেম্নি চোকের জলে ধুয়ে ফেলা যায়। তথন ঈশার দর্শন হয়। ব্যাকুল হাদয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর আর কাঁদ, চিত্ত ক হয়ে যাবে। ভক্তের 'আমি' রূপ আর্শিতে সেই সন্তবন্ত্রনা দর্শন কর্বে। কিন্তু আর্শি থুব পোছা চাই। ময়লা থাক্লে ঠিক প্রতিবিশ্ব পড়্বে না।" (ক)

শুক্তিতে ঈশ্বরাম্বরাগ স্বতঃই আবিভূতি হয়,—মন দিবাচক্ষ্ লাভ করে। ভগ্রান্ প্রীক্ষণ অর্জ্জুনকে দিব্যচক্ষ্ প্রদান করিয়া বিশ্বরূপ দর্শন করাইয়াছিলেন। বিশ্বরূপ দর্শনের পর অর্জ্জুনকে ভগ্রান্ বলিতেছেন, "তুমি আমাব যে রূব দর্শন করিয়াছ, মেরূপ কি বেদাধ্যয়ন, কি তপস্থা কি দান, কি যজ্ঞ কিছু দারাই দেখিতে কেহ সমর্গ হয় না। কেলেল অনস্ভাক্তির দার্ঘাই আমার এই বিশ্বরূপ প্রথমে বৃথিতে পারা যায়, পরে প্রত্যক্ষ দর্শন করিতে পারা যায় এবং অবশেষে আমাতে প্রবেশ করিতে পারা যায়।"

কামিনীকাঞ্চনের আসজি ত্যাগ হইয়া যখন চিত্তদ্ধ হয়, ভক্ত যথন অন্সভক্তিযোগে ভগবানের চিদ্যন্ত্রাপ প্রাত্তাক করিবার অন্ত প্রস্তুত হন, তখনই তাঁহার দিব্যচক্ষ্ লাভ হয়। শ্রীরামরুষণ কিরপ দিব্যচক্ষে ঈশ্বর দর্শন হয় তাহা বলিয়াছিলেন,—

"তাঁকে চর্মচকে দেখা যায় না, সাধনা কর্ত্তে কর্তে

<sup>\*</sup> গী**ভা, একাদশ অধ্যায়, ৫৩—৫৪ মোক**।

### পুরাণমতে সাধন।

একটা প্রেমের শরীর হয়,—তার প্রেমের চক্ষ্ প্রেমের কর্ণ। সেই চক্ষে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই কর্ণে তাঁর বাণী শুনা যায়। আবার প্রেমের লিজ্যোনি হয়। এই প্রেমের শরীরে আত্মার সহিত রমণ হয়।" (ক)

স্তরাং প্রেমাভক্তির সাধনা এক অলৌকিক অনির্বাচনীয় ব্যাপার! প্রেমাভক্তির মহান্ ভাব সাধারণ মানব ধারণা করিছে অক্ষম, কারণ ইহা সম্পূর্ণ আধাাত্মিক রাজ্ঞাব কণা। জডরাজ্ঞার মানুষ, পিতা মাতা স্ত্রী প্ত্র আত্মায় বন্ধুকে যে ভালবাদে তাহা স্থার্থপর মালুন ভালবাদা—কেবল দেহস্বাথ আবন্ধ, অনিত্যা বিষয়স্তথের প্রতি ধাবিত। কিন্তু প্রেমিকভক্তের ভালবাদা একমাত্র প্রেমান্থরপ ভগবানে অর্পিত। ভক্ত ভগবানের নিকট তাহার ভালতাদার প্রতিদান চায় না—তাহার ভালবাদা অহেতৃকা। কিন্তু মানুষের মালুন ভালবাদার ভাব লইয়াই প্রেমিকের নিজাম প্রেমের স্ক্রমণ বৃঝিতে হইবে—অন্ত উপায় নাই। প্রেমিক ভক্তের ভগবৎপ্রেম, শাস্ত দাস্ত্র স্বাৎসল্য বা মধুর ভাবে সম্বন্ধ স্থাপন করিয়া, প্রেমান্থকের সাধন জানিবার ও বৃঝিবার, অধিকারী।

পুরাণমতে সাধনের আরস্তে শ্রীরামক্ষণ একদিন সীতাদেবীর মূর্ত্তি তাঁহার সন্মুধে প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "আমি সীতামৃত্তি দর্শন করেছিলাম। দেখ্লাম সব মনটা রামেতেই রয়েছে, যোনি হাত পা বসন ভূষণ কিছুতেই দৃষ্টি নাই—বেন জীবনটা রামময়, রাম না থাক্লে, রামকে

# **बि**तामकृष्यः (एव ।

না পেলে প্রাণ বাঁচবে না! উন্নাদিনী! স্বান্ত কর্ত্তে গেলে পাগল হতে হয়!" (ক)

রামময়জীবিতা সীতা যেরূপ ভাবে তাঁহাকে দর্শন দিয়াছিলেন তাহা প্রেমাভক্তির অপূর্ব শুদ্ধসন্থ মূর্ত্তি। প্রীরামরুষ্ণ
তাঁহার সর্ব্বগ্রাসী সর্বতোমুখী ঈশ্বরপ্রেমে মাতোয়ারা হইয়া,
সীতাদেবীর অপরূপ প্রেমময় মূর্ত্তিকে চিত্তপটে ধারণপূর্বক এখন
মহাসাধনায় নিময় হইলেন। প্রীরামপ্রেমে উন্মাদিনী সীতাদেবীর রামরূপ ধ্যানে তন্ময়তার ভাব, প্রীরামরুষ্ণের সমস্ত সাধনায়
আমরা দেখিতে পাই।

#### দাস্থভাব সংধন।

সাধন পথে অগ্রসর হইতে হইলে অহঙ্কার পরিত্যাগ করিতে হইবে। আমিত্বের বর্জন সকল সাধনার মূল সাধনা। ভক্তিপথে অহঙ্কারের পরিহার কি করিয়া করিতে হয়, শ্রীরামরুষ্ণ তাহাই বলিতেছেন.—

"জাবের অহন্ধার আছে বলে ঈশ্বরের রূপা হয় না। সংসারার 'আমি', অবিদ্যার 'আমি', কাঁচা 'আমি', একটা মোটা লাঠির স্থায় সচিচদানন্দ সাগরের জল যেন তভাগ কচেচ। কিন্তু বিদ্যার 'আমি', ভক্তের 'আমি', দাস আমি, জলের উপর রেখার স্থায়। আর রেখা অনেকক্ষণ থাকে না। যে 'আমি' কামিনী-কাঞ্চনে আসক্ত, সেই আমিতেই দোষ। 'আমি' ঈশ্বরের দাস, এ আমিতে দোষ নাই। আমি দাস তুমি প্রভু, এই অভিমান অভ্যাস কর্তে কর্তে ঈশ্বর লাভ হয়। এই অহং দিয়ে সচিচনন্দকে ভালবাসা

যায়। তুমি প্রভু, আমি দাস, এ ভাবটীর নাম দাসভাব। সাধকের পক্ষে এ ভাবটী খুব ভাল।" (ক)

অহগার অভিমান ত্যাগ কারবার সহজ্ঞ উপায় নিজেকে ভগবানের দাস ভাবে চিস্তা করা।

শ্রীরামকৃষ্ণ দাস্তভাবের সাধন কালে, শ্রীরামদাস হতুমানকে তাঁহার আদর্শ করিয়াছিলেন। অথগুরুল্যচর্যামৃত্তি মহাবার ধনমান দেহস্থ কিছুই প্রার্থনা করেন না, কেবল একমাত্র আকাজ্ঞা তাঁহার জীবনসর্বায় কমললোচন শ্রীরামচল্রের সেবায় জীবন সমর্পণ। বীরভক্ত যেরূপ একাগ্রমনে, ঐকান্তিক ভক্তিভাবে, প্রভূর কার্য্যে দেহ মন উৎসর্গ করিয়াছিলেন,—রামধানে রামজ্ঞান রাম ভিন্ন অস্ত চিন্তা নাই, রামের আজ্ঞা পালন করিতে জীবন মরণ ভূচ্ছ করিয়া, সিংহবিক্রমে মৃত্যুর ও সমুখীন হইতে তিল মাত্র শ্রীত হইতেন না, রামনামে অটল বিশ্বাস করিয়া সমৃদ্র ও গোষ্পাদের স্থায় লঙ্মন করিয়াছিলেন, শ্রীরামচন্দ্রের সেবায় ব্রহ্মপদ ও ভূচ্ছজ্ঞান করিতেন, সেইরূপ জ্বলম্ভ বিশ্বাস ও ভক্তিসমন্থিত চিত্তে শ্রীরামকৃষ্ণ রঘুবারের চিন্তায় নিমন্ন হইলেন। রাম দর্শনের জন্ত প্রাণ অস্থির হইল। ব্যাকৃল হইয়া 'কোণায় রাম' কোথায় রাম' বলিয়া অবিরল অশ্রুধারা বিসর্জন করিতেলাগিলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে 'রাম, রাম' বলে কেঁদে কেঁদে পাগল হয়ে ছিলাম। দিনরাত কোথা দিয়ে যেত বল্তে পারি না। ষথন 'রাম্ রাম' কর্ত্তাম, তথন হনুমানের ভাবে হয়ত একটা ল্যাজ্ব পরে বদে আছি—উন্মাদের অবস্থা!" (ক)

দাশুভাবের অবতার বীরভক্ত হমুমানের স্থায় শ্রীরামরূপে তন্ময় হইয়া. যথন শ্রীরামরুফ মহাভাবসমাধি মগ্ন হইলেন, প্রেমাভক্তির পূর্বতায় মহাবীরের স্থায় যথন দেহের প্রতি রক্তবিন্দুতে রামরূপের অধিষ্ঠান দর্শন করিতে লাগিলেন, তথনই তাঁহার দাশুভাবের সাধনায় সিদ্ধিলাভ হইল।

এইরূপ জনশ্রুতি যে, দাশুভাব সাধন সময় যথন তিনি হুমুমানের ভাবে তন্ময় হন, সে সময় তাঁহার আহার বিহার, ভাব-ভিন্ন সমস্তই তাঁহারই মত হুইয়াছিল। তাঁহার আয় চক্ষুর দৃষ্টি, মুখের ভাব, আহার বিশেষে রুচি, কঠের স্বর, প্রভৃতি দেহ ও ইন্দ্রিরের কার্যা, অবিকল দৃষ্ট হুইত। তিনি বুক্ষশাথা অবলম্বন করিয়া অবস্থান করিতেন, এবং অনুভব হুইল যে, "একটু ল্যাজ্বও যেন বাহির হয়েছে।" দেহ ও ইন্দ্রিয়ের এরূপ অন্তুত পরিবর্ত্তন অশ্রুতপূর্ব ঘটনা। কিন্তু এরূপ হুইলেও, ঘটনাটী অযুক্তিপূর্ণ উপক্রণা এবং বিশ্বাদের অযোগ্য বলিয়া উপেক্ষা করা যায় না।

ভগবান্ পতঞ্জলি বলেন যে, জাতান্তর পরিণাম অর্থাৎ এক আতির পরিবর্তে অন্ত জাতির প্রাপ্তির প্রাবর্তে অন্ত জাতির প্রাপ্তির পরিবর্তে অন্ত জাতির প্রাপ্তির পরিবর্তে অন্ত জাতির প্রাপ্তির পরিবর্তে অন্ত জাতির প্রাপ্তির বালায় বলা হইয়া গাকে মে, কি দেবশরীর, কি মানুষশরীর, কি পশুশরীর, সকলেরই উপাদান পঞ্চুত, এবং সেই সকল শরীরস্থিত ইন্দ্রিয়ের উপাদান, বৃদ্ধিততা। এই হই বস্ত হইতে সর্ক্রিধ শরীর ও সেই সকল শরীরস্থিত সমস্ত ইন্দ্রিয় উৎপর হইয়াছে। পশুশরীর ও ভূতবিকার, মানবশরীর ও ভূতবিকার এবং যে বৃদ্ধিতত্ব হইতে পশুমন জন্মিয়াছে তাহা হইতে মানবমনও জন্ময়াছে। স্থতরাং সকল শরীরের ও সমুদার ইন্দ্রিয়ের প্রকৃতি

এক ৷ আমরা যে নিজ নিজ কর্মা ছারা, জ্ঞান ও ধর্মা, অজ্ঞান ও অধর্ম সঞ্চয় করি, তাহা এই সর্বব্যাপিনী প্রকৃতিকে উত্তেজিত করিয়া শরীর ও ইন্দ্রিয়ের পরিবর্ত্তন করে,— এক জাতি, অহা জাতি হয়, এক দেহ, অন্ত দেহ হয়। এই পরিবর্ত্তন প্রাকৃতিক নিয়মেই ঘটিয়া থাকে, কোনরূপ অযৌক্তিক অসম্ভব ব্যাপার নয়। সর্বব্যাপিনী ও সর্বশক্তিমতী প্রকৃতির, সর্বত্র সর্ববিধ পরিণাম হইতে পারে। কিন্তু প্রেকৃতিস্থ জ্ঞান ও ধর্ম, অজ্ঞান ও অধর্ম-পরিণামের প্রতিবন্ধক; আর অজ্ঞান ও অধর্ম, জ্ঞান ও ধর্ম-পরিণামের প্রতিবন্ধক। যে প্রকৃতিতে অজ্ঞানের ও অধর্মের দারা পশুশরীর রূপ পরিণাম ঘটিতেছে, তাহাতে এখন জ্ঞান ও ধর্মা পরিণাম অবরুদ্ধ আছে। জ্ঞান ও ধর্মাবল বৃদ্ধি হইয়া যদি অজ্ঞান ও অধ্যাকে নষ্ট করে, তাহা হইলে, নিপ্রতিবন্ধকে কার্য্য হইয়া, পশুশরীরে দৈবপরিণাম ঘটিতে পারে। দেবশরীর হইবার প্রতিবন্ধক নষ্ট হইলেই পশুশরীর আপনা আপনি দেব-শরীর হইয়া পড়ে। প্রকৃতিই জাতান্তর পরিণামের মূল। জ্ঞান ও ধর্মা, অজ্ঞান ও অধ্যম তাহার প্রতিবন্ধক বিনাশের সাহায্যকারী মাত্ৰ।\*

যোগী যথন তাঁহার আরাধ্যদেবে তন্ময় হন, যথন জাঁহার প্রকৃতি হইতে দেবভাবের সকল বিরুদ্ধভাব চলিয়া যায়, তথন তাঁহার মানব দেহমন, দেব দেহমনে রূপান্তরিত হইবার কোন প্রতিবন্ধক থাকে না। শ্রীরামরুফের প্রকৃতিতে এ সময় অপর সকল ভাব রুদ্ধ হইয়া, একমাত্র মহাবারের ভাব প্রবল হওয়াতে,

পাতকল দর্শন—কালীবর বেদান্তবাগীল।

তাঁহার দেহ ইক্রয়ের পরিবর্ত্তন, প্রাকৃতিক নিয়মেই ষটিয়াছিল। তাঁহার ঈদৃশ দৈহিক পরিবর্ত্তন, হিন্দু তত্ত্বিদ্গণের পরিণাম বাদই সমর্থন করে। কিন্তু দেহ ইক্রিয়ের ওরূপ পরিবর্ত্তন কতদ্র গভীর তন্ময়তায় ঘটিতে পারে, তাহা যোগীগণই বলিতে সমর্থ।

### স্থাভাব সংগ্ৰা

স্থাভাবের সাধনায় সাধক আপনাকে ভগবানের স্থা---ধেলার সঙী মনে করেন। এই সংসার ভগবানের লালাভূমি। তিনি সকলকে লইয়া খেলা করিছেছেন। কাথাকে দরিদ্র কাছাকে ধনবান, কাহাকে প্রথী কাছাকে গ্রংখী সাজাইয়া, তিনি নিঞ্চে পেলা করিন্ডেছেন। এই জন্ম স্থাভাবের সাধনা হইতে সকলোবে আত্মভাব আপ্রিই আসিয়। পড়ে। ব্রজের রাথালগণের একি:ফাব প্রতি শুদ্ধাভক্তিই স্থাভাবের আদর্শ। বন্ধুতে বন্ধুতে ভালবাদা নিষ্কাম ভালবাদা। বন্ধুর কার্য্যে বন্ধু প্রাণদানেও পরাজ্ম হয় না। ভগবান আমাদের পরম সুহাদ, তাঁহার কার্যো তাঁহার জন্ম প্রাণ যদি যায় তাহা অপেকা আর কি সৌভাগা ? তিনি আমাদের পরম বন্ধু,—বিপদে সম্পদে স্লুখে তুঃথে সকল বিষয়ে প্রাণের কথা তাঁহাকে বলিয়া মনের ভার লাঘব করিতে পারি। যাহা কিছু ভাল, যাহা কিছু স্থনার, স্থাকে না দিয়া নিজের ভোগ করিতে অভিলাষ হয় না। বন্ধুর অশু সক্ষত্যাগে ও প্রাণ মানন্দে পূর্ণ হয়। ব্রম্পের রাথানগণ শ্রীকৃষ্ণকে এই ভাবেই ভালবাসিয়া ছিল। স্থ্যভাবের স্থনায় ভগবানের প্রতি নিষ্কাম ভালবাসা ও আত্মসমর্পণ সহজে উপস্থিত इहेग्रा थाटक ।

# পুৰাণমতে সাধন।

স্থাভাবে ভগবানের ঐশ্বহাভাব মনে থাকে না, এবং ঐশ্বহ্য-ভাব থাকে না বলিয়া, ভয়ের ভাব ও মনে আসে না। যথন অৰ্জ্জুন বিশ্বৰূপ দৰ্শন করিলেন, তথন স্থাভাব ভূলিয়া গিয়া ভয় বিহ্বণ চিত্তে শ্রীক্ষাের স্তব করিতে লাগিলেন। কিন্ত ব্রঞ্জলালকগণ শ্রীকৃষ্ণকে কথন ঐশ্বর্যোর ভিতর দিয়া দেখেন নাই। তাঁহারা মানুষজ্ঞানে শুদ্ধাভক্তি দারা তাঁহাকে প্রাণাপেকাও প্রিয়ত্ম করিবাছিলেন। ব্রঙ্গবালকদিগের শ্রীক্লাঞ্চর প্রতি অহেতুক ভাল-বাসা। শ্রীরামরুষ্ণ বাল্যকাল হুইতেই আত্মভাবে সকলকে ভাল-বাসিয়া ছি:লন। তিনি বালাকাল হটতেই স্ত্রা পুরুষ পণ্ডিত মূর্য ধনী দরিদ্র সকলের সঞ্জে স্বাভাবিক সহাত্ত্তি ভণে একপ্রাণে মিলিত হইয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্বে ভালবাসা সকল শ্রেণীর সকল সম্প্রদায়েব লোক্কে তাঁহার নিকট আকর্ষণ করিরাছিল। স্থাভাব শ্রীরামক্ষের সহজভাব। শ্রীদামাদি ব্রজের রাখালগণের শ্রীক্ষের প্রতি শুদ্ধাভক্তির ক্যায়, তাঁহার সকলের প্রতি অহেতৃক ভালবাস৷ ঈশ্বরাভিমুখী হইয়া, সহজেই তাঁহাকে স্থাভাবে সিদ্ধ করিয়াছিল।

#### বাৎসল্যভাব সাধন।

বাৎসলাভাবে ভগবান্কে সস্তান মনে করিয়া ভালবাসিতে হয়। সথাভাবে ভগবানের ঐশ্বর্যাের ভাব কথন মনে আসিতে পারে; এবং ঐশ্বর্যাের ভাব মনে আসিলে ভয়েরও উদয় হইতে পারে। ভয় থাকিলে ভালবাসা মনে স্থান পায় না। কিন্তু বাৎসলা ভাবে ভগবানের ঐশ্বর্যাের ভাব একেবারেই মনে উঠে না। শীরামকৃষ্ণ যেমন বলিয়াছিলেন,—"তথন কেবল গোপাল মূর্ত্তি

बोदायकृष (पव।

দর্শন—কোন ঐশ্বর্যা নাই কেবল কচিছেলের মূর্জিলি বাপ মা সন্তানকৈ যে ভালবাদেন তাহার ভিতর ভয়ের ভাব নাই, কোনরূপ সার্থ দোকানদারী নাই গ সে নিঃপ্রার্থ ভালবাসা, প্রোণ দিয়াও সন্থানের মঙ্গলাকাছা করে। বাৎসলাভাব প্রেমের উচ্চ ভাব।

শ্রীরামক্ষের বাৎসলাভাব সাধনের সময় কোন রামাৎ সাধু
ঘটনাক্রমে দক্ষিণেশ্বর কালাবাড়ীতে আসিয়া উপস্থিত হন।
তিনি তাঁহাকে জটাধারী বলিতেন। জটাধারী শ্রীরামচন্দ্রের
বালকমৃত্তির উপাসক ছিলেন, এবং রামলালা নামে একটী
অষ্টধাতু নিশ্মিত শ্রীবিগ্রহ ইন্টম্বরূপে নিত্যপূজা করিতেন।
শ্রীরামক্ষ্ণ জটাধারীর নিকট রাম্মন্ত গ্রহণ করেন। জটাধারী
শ্রীরামক্ষ্ণের নৈবসংসর্গে নিজ্ঞ ইন্টসিদ্ধি লাভ করিয়া ক'লীবাড়ী
হইতে বিদায় গ্রহণের সময় তাঁহার শ্রীবিগ্রহ রামলালা
শ্রীরামক্ষ্ণকে প্রদান করিয়াছিলেন। এই বিগ্রহমৃত্তি কালাবাড়ীতে এখনও বর্ত্তমান রহিয়াছে।

শ্রিমকৃষ্ণ শ্রীবিগ্রহ রামলালার সহিত এক্কপ ভাবে ব্যবহার করিতেন যেন তাহা জীবন্ত ভিন চারি বৎসরের বালক। তাঁহার চক্ষে রামলালা অন্তথাতু নির্মিত বিগ্রহ নয়,—সে বালক রামচন্দ্র,—"তাহার মনোহর অঙ্গকান্তি দেখিলে মন মুগ্ধ হয়।" যশোদার নিকট গোপাল যেক্রপ, শ্রীরামর্ক্ষণ ও রামলালাকে সেইক্রপ বাৎসলাভাবে দেখিতে লাগিলেন। রামলালাকে স্নান করাইয়া দিতেছেন, খাওয়াইয়া দিতেছেন, সঙ্গে লইয়া বেড়াইতেছেন, সমস্তক্ষণ চক্ষে চক্ষে রাখিতেছেন। পাছে রামলালার অস্থ



শ্রী শ্রীরামলালা

হয়, বাস্ত হইয়া তাহাকে বৃষ্টির সময় ঘরের বাহিরে যাইতে
নিষেধ করিতেছেন। রাগ করিয়া বলিতেছেন,—"যদি বারণ
না শুন্বি তাহলে তোকে প্রহার কর্কো। শুন্লিনে—বাগানে
যে কাদা হয়েছে, পায়ে যে লাগ্বে। বৃষ্টিতে গা মাথা ভিজে
যাবে, শেবে কি জ্বর কর্বি ?" রামলালাকে সঙ্গে লইয়া
গল্পান্থান করিতে গিয়াছেন। রামলালা জল হইতে উঠিতে
চাহিতেছে না দেখিয়া বলিতেছেন,—"তাথ অত করে জলে
থাকিদ্ নে—অত জলে যাদ্নে ভুবে যাবি। আয় তোর গা
পরিক্ষাব করে দি।" তিনি বলিতেন,—

"আমি 'রাম, রাম' করে পাগল হয়েছিলাম। সন্নাসীর ঠাকুর রামলালাকে সঙ্গে লয়ে বেড়াতাম, তাকে নাওয়াতাম, খাওয়াতাম, শোয়াতাম, যেথানে যাব সঙ্গে করে লয়ে ঘেতাম। 'রামলালা, রামলালা করে পাগল হয়ে গেলাম! রামলালার জন্ম বদে কাঁদ্তাম!" (ক)

শ্রামক্রণ বলিয়াছিলেন,—

"প্রেমাভক্তিতে ছটী জিনিষ থাকে—অহংতা আর
মমতা। যশোদা ভাব্তেন, আমি রুঞ্জে সেবা না কল্পে,
আমি না দেখলে গোপালকে কে দেখবে! তাহলে
গোপালের অত্থ কর্বে! রুঞ্জে ভগবান্ বলে যশোদার
বোধ ছিল না। এর নাম অহংতা। আর মমতা,—
আমার জ্ঞান, আমার গোপাল। উদ্ধব বল্পেন,—মা!
ভোমার রুঞ্জ সাক্ষাৎ ভগবান্, তিনি জগৎ চিন্তামণি, তিনি
সামান্ত নন! যশোদা বল্পেন,—ওরে তোদের চিন্তামণি

নয়, আমার গোপাল,—কেমন আছে জিজাসা কচিচ!
চিন্তামণি নয়—আমার গোপাল! গোপীদের এত মমতা
যে, পাছে কিছু আঘাত লাগে বলে, তাদের স্ক্র
শরীর শ্রীক্ষের চরণতলে থাক্ত! গোপীরা ও বল্ছে—
কোথায় প্রাণ বল্লভ! আমার হাদয় বল্লভ! ঈশর বোধ
নাই! যেমন ছোট ছেলেরা দেখেছি বলে,—আমার
বাবা! যদি কেউ বলে,—'না, তোর বাবা নয়',—তাহলে
বল্বে,—'না, আমার বাবা!' কি

নাৎসল্যভাব সাধনকালে শ্রীরামক্ষের কিরুপ অহণ্ডা ও মমতার ভাব আসিয়াছিল, তাহা রামলালা সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়।

শ্রীরামকৃষ্ণ রামলালার সহিত ষেরূপ ব্যবহার করিতেন, তাহার বর্ণনা হইতে বোধ হয়, যেন ভগবান্ সত্য সতাই তিন চারি বৎসরের বালক রামমূর্ত্তি ধারণ করিয়া, তাঁহার সঙ্গে রহিয়াছেন, থেলা করিতেছেন, আব্দার করিতেছেন! কামিনীকাঞ্চনাসক্ত মলিনবৃদ্ধি জীবের কি করিয়া ইহা বিশ্বাস হয় যে, ঈশ্বর দেহধারণ করিয়া ভক্তের সঙ্গে লীলা করেন? দেহাত্মবৃদ্ধিহীন বিষয়াসক্তিশৃন্ত, অহংজ্ঞানবিরহিত শুদ্ধমন, প্রেমের শরীর ধারণ করিয়া যথন ভাবরাজ্যে বিচরণ করে, তব্দন তাহার কিরূপ অমুভব হয়, কে বলিবে? শ্রীরামকৃষ্ণের অহেতৃকী ভক্তিতে ভগবান্ আরুষ্ট হইয়া যে, তাঁহার প্রেমের চক্ষে প্রভাক্ষ হইবেন, তাঁহার সঙ্গে লীলাবিলাস করিবেন,—ইহা যে পরম সত্যা, একথা তিনিই বিলিতে পারেন, যিনি এই প্রেম সন্তোগ করিয়াছেন।

# মধুরভাব সাধন।

মধুর ভাবের ভিতর শাস্ত দান্তাদি সকল ভাবই আছে।
সাধবী স্ত্রী নিজ স্বামী বেদ্ধপই হউন, তাঁহাকে সর্ব্বসোন্দর্য্যের
আকর বলিয়া জানেন। স্বামীদেবায় তিনি চিরদাসী,
পরামর্শদানে প্রিয়তম স্থা, যত্নে স্লেহময়ী মাতা। তিনি স্বামীর
স্থেই স্থা, স্বামীর প্রীতির জন্ত জীবন ধারণ করেন।
স্থার এই সর্ব্বতোম্থী ভালবাসা সর্ব্বিধ ভালবাসার শ্রেষ্ঠ—ইহা
প্রেমের উচ্চতম ভাব। মধুরভাব স্ত্রীপুরুষের এই উচ্চতম
ভাবের উপর প্রতিষ্টিত। স্ত্রীপুরুষের অন্তরে এই প্রেমের ভাব
প্রবল হইয়া নীচগামী হইলে,—দেহস্থথে মুগ্ধ হহলে, তাহাদের
কার্যাকার্যা জ্ঞানের লোপ হয়, তাহারা উন্মন্তবৎ, পিশাচবৎ
ব্যবহার করিতে থাকে। আবার এই প্রেম, মধুরভাবে ঈশ্বরাভিম্থী হইলে, মানুষের নিম্ন প্রকৃতি, হর্বার কামাদি কুপ্রবৃত্তি
পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, মানুষ দেবতা হয়।

ভগবান্ই আমাদের একমাত্র প্রেমের পাত্র। ভগবান্কে ভালব।সিতে হইলে, যাহা সর্ক্রিধ ভালবাসার সমষ্টি, যাহা প্রেমের সর্ক্রোচ্চভাব, সেই মধুরভাব তাঁহার প্রতি অর্পণ করিতে হইবে। ভগবান্ই আমাদের সর্ক্রপ্রকার ভালবাসার লক্ষ্য। আমাদের মধুরভাবের পাত্রপ্ত তিনি। মধুরভাবে ভগবান্কে স্বামীভাবে চিস্তা করিতে হয়। মান্ত্রের চক্ষ্ক্, স্থান্দর বস্তু দেখিতে চায়, তাহার মন সৌন্দর্যা ভালবাসে। ভগবান্ পরম স্থান্বর,—তিনি সৌন্দর্যাস্বরূপ। শ্রীরামক্রফের উক্তি,—"যে, ভগবানের পাদেপদ্ম চিস্তা করে, তার পরমান্ত্র্নেরী রমণী চিতার ভন্ম বলে বোধ

# **बि**तामकृष्य (नव।

হয়!" ভগবান্কে পতিভাবে গ্রহণ করিয়া প্রেমিক ভক্ত তাঁহার অমুপম রূপমাধুরীতে ডুবিয়া যান; ভক্তের প্রেমাম্পদ শ্রীভগবান্ই তাহার মনপ্রাণ হরণ করেন। শ্রীরামক্ষের কথা,—"ঈশ্বর দর্শন হলে রমণস্থপের কোটীগুণ আনন্দ হয়!" ভগবৎপ্রেম বর্ণনা করিতে গিয়া, ভক্ত মানবীয় ভাষায় তাহা ব্যক্ত করিতে বাধ্য হন। সাধারণ মানব এই প্রেমের ভাষা বৃঝিতে পারে না; উহা তাহাকে স্থানিত্য ও হংথের মূল ইন্দ্রিয়স্থথের ভাবই শ্বরণ করাইয়া দেয়। ভগবানের জন্ম মধুরভাবে প্রেমোনত্তা উপস্থিত হইলে মান্থ্যের দেহবোধ লুপ্ত হয়, কামাদি রিপ্ নিক্ষলক্ষ প্রেমমূর্ত্তি ধারণ করে, জ্রী-পুরুষাদি ভেদজ্ঞান দ্র হইয়া দেশকাল ব্যবধান ঘুচিয়া গিয়া ভক্ত ভগবানের অমৃতমন্থী নিত্য-লীলান্স সম্ভোগ করিতে থাকেন।

কিন্তু সামী-স্ত্রী সম্বন্ধীয় মধুরভাবে ভগবৎপ্রেমিক সম্ভূষ্ট থাকেন
না। "স্বামী স্ত্রীর প্রেম ও জাহার নিকট তত উন্নাদ কর নহে।
স্বামী-ক্রীর ভালবাসা অবাধ—উহাতে কোন বাধা বিল্প নাই।
ভক্তেরা পরকীয়া প্রেমের ভাব গ্রহন করিয়া থাকেন। কারণ
উহা অভিশয় প্রবল। উহার অবৈধতা লক্ষা নহে। এই প্রেমের
প্রকৃতি এই যে, যতই উহা বাধা পায় তত্তই উগ্রভাব ধারণ করে।
সেই জ্লা ভক্তেরা গোপীপ্রেম কল্পনা করেন। ব্রজ্গগোপীগণ
শীক্তাকের জন্ম জাহাদের পিতা মাতা স্বামী কাহারই বাধা মানিতেন
না। শীক্তাক দর্শনে উন্মন্ত হইয়া, সমুদায় ভুলিয়া, জ্বাৎ ভুলিয়া,
জগতের সব বন্ধন, সকল কর্ত্ব্যা, ইহার সকল স্থুপ্তঃথ বিশ্বত হইয়া
ছুটিয়া আসিতেন। প্রিয়ত্মের অধ্রামূত পান করিবার জন্ম কাতর
হইয়া বলিতেন,—"হেবীর! তোমার স্ক্রতবর্দ্ধন, শোক-নাশন,

নাদিত-বেণু-স্তুষিত, মানুষের সার্কভৌমাদি স্থথেছা নাশক, যে অধরামৃত তাহা আমাদের দান কর।"\* প্রিয়তমের সেই চুম্বন, তাঁহার অধরের সহিত দেই সংস্পর্শের জন্ম ব্যাকুল হও—যাহাতে ভক্তকে পাগল করিয়া দেয়! মানুষকে দেবতা করে! ভগবান্ যাহাকে একবার তাঁহার অধরামৃত দিয়া কতার্থ করিয়াছেন, তাহার সমৃদায় প্রকৃতি পরিবর্তিত হইয়া যায়—সমস্ত জগৎ লুপ্ত হইয়া এক অনন্ত প্রেমের সমৃদ্রে মিলাইয়া যায়! ইহাই প্রেমোন্মত্ততার চরমাবস্থা! মানুষ! মানুষ! তুমি ঈশ্বর প্রেমের কথা কও, আবার জগতের সব প্রমাত্ত্বক বিষয়ে নিযুক্ত থাকিতে পার ? যেথানে কাম সেথানে কি রাম থাকিতে পারেন ? আলো আঁধার কথন এক সঙ্গে থাকিতে পারে ?"†

গোপীপ্রেম বর্ণনায় জীরামক্ষণ বলিয়াছিলেন,—

"রাধিকা বিশুদ্ধসত্ত প্রেমমন্ত্রী। যোগমান্ত্রার ভিতরে তিন
শুণই আছে—সর রক্তঃ ও তমঃ। শ্রীমতীর ভিতর বিশুদ্ধসত্ত্ব বই আর কিছু নাই। সচিদানন্দকে যদি ভালবাস্তে
শিথ্তে হয় তা হলে রাধিকার কাছে শেখা যায়। সচিদানন্দ নিজে রসাস্থাদন কর্বার জন্ম রাধিকার স্পষ্ট করেছেন।
সচিদানন্দ রুক্ষের অঙ্গ থেকে রাধা বেরিয়েছেন। সচিদানন্দ রুক্ষই 'আধার' আর তিনি নিজেই শ্রীমতীরূপে 'আধেয়'
—নিজের রস আস্থাদন কর্ত্তে—অর্থাৎ সচিদানন্দকে
ভালবেসে আনন্দ সজ্যোগ কর্ত্তে।"

- \* এমস্তাগৰত, রাসপঞ্চাধ্যার া
- + ভক্তিযোগ, স্বামীবিবেকানন 1

200

# शैतामकृष्य (पत्।

"এমতীর মহাভাব হতো। সথীরা কেহ ছুঁভে গেলে অভা স্থী বল্ত-কুষ্ণবিলাসের অঙ্গ ছু স্নি, ওঁর জেহমধ্যে, এখন কৃষ্ণ বিলাস কচেচন। ঈশ্বর অমুভব না হলে ভাব বা মহাভাব হয় না। গভীর জল থেকে মাছ এলে জল্টা নড়ে, তেমন মাছ হলে জ্বল ভোলপাড় করে। তাই ভাবে হাসে কাঁদে নাচে গায়। আহা ় গোপীদের কি অনুরাগ ! ভমাল দেখে একেবারে প্রেমোনাদ ! শ্রীমতীর এরূপ বিরহানল যে চক্ষের জল সে আগুনের ঝাঁজে শুকিয়ে যেত — জল হতে হতে বাষ্প হয়ে উড়ে যেত**় কথন কথ**ন তার ভাব কেউ টের পেত না। সায়ের দীঘিতে হাতী নাম্লে কেউ টের পায় না। আহা! সেই প্রেমের এক বিন্দু যদি কার হয় ৷ কি অনুরাগ ৷ কি ভালবাসা ৷ শুধু ষোলআনা অফুরাগ নয়-পাঁচসিকে পাঁচ আনা! এর নাম প্রেমোন্মাদ! ঈশবে একবার অনুরাগ হলে কাম ক্রোধাদি থাকে না। গোপীদের ঐ অবস্থা হয়ে ছিল,— কুষ্ণে অনুরাগ! শ্রীমতী যথন বল্লেন,—আমি কুষ্ণময় দেথ ছি; স্থীরা বল্লে,—কৈ আমরা ভো দেখতে পাচিছ না, তুমি কি প্রলাপ বক্চো? প্রীমতী বল্পেন,—সথী! অমুরাগ অঞ্জন চোথে মাথো তা হলে তাঁকে দেখতে পাবে। শ্রীমতীর মহাভাব। গোপীপ্রেমে কোন কামনা ৰাই ৷ ঠিক ভক্ত যে, সে কোন কামনা করে না---কেবল শুদ্ধাভক্তি প্রার্থনা করে, কোন শক্তি কি সিদ্ধাই কিছু চায় ना।" (क)

"গোপীদের ভালবাসা—পরকীয়া রতি। ক্লফের জন্ত গোপীদের প্রেমোন্মাদ হয়েছিল। নিজের স্বামীর জন্ত অত হয় না। যদি থোঁচ্ধর ষে তাঁকে দেখি নাই, তাঁর উপর কেমন করে গোপীদের মত টান হবে ? তা শুন্দে ও সে টান হয়—"না জেনে নাম শুনে কানে মন গিয়ে তায় লিপ্ত হলো।"

"প্রেমোনাদ হলে স্বর্কভৃতে সাক্ষাৎকার হয়। গোপীরা সর্বভৃতে শ্রীকৃষ্ণকে দর্শন করেছিল। কৃষ্ণময় দেখেছিল। বলেছিল,—আমিই কৃষ্ণ! তথন উন্মাদ অবস্থা! গাছ দেখে বলে, এরা তপদ্বী শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান কচ্চে! তৃণ দেখে বলে,—শ্রীকৃষ্ণকে স্পর্শ করে ঐ দেখ পৃথিবীর রোমাঞ্চ হয়েছে! মেঘ দেখে,—নীলবদন দেখে—চিত্রপট দেখে শ্রীমতীর কৃষ্ণের উদ্দীপন হতো! তিনি এসব দেখে উন্মত্তের স্থায় কেখিয়া কৃষ্ণ! বলে ব্যাকুল হুতেন। শ্রীমতীর প্রেম—কৃষ্ণ স্থথে স্থী,—তৃমি স্থথে থাক আমার যাই হোক্! গোপীদের এই বড় উচ্চভাব!" (ক)

শীরামক্ষণ তাঁহার মধুর ভাব সাধন সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—
"কি অবস্থা গেছে! হর গোরী ভাবে কত দিন ছিলাম।
আবার কত দিন রাধাক্ষণ ভাবে থাক্তাম—ঐরপ সর্বদা
দর্শন হতো। কথন সীতারামের ভাবে। রাধার ভাবে
কৃষ্ণ রুষ্ণ কর্তাম; সীতার ভাবে রাম রাম কর্তাম।
সীতারামকে রাত দিন চিন্তা কর্তাম, আর সীতারাম রূপ
দর্শন হতো।" (ক)

শ্রীরামক্রফ মহাবীরের ভাবে দাশুভাস সাধন করেন। শ্রীকৃষ্ণ-যশোদা তাঁহার বাৎসলাভাব সাধনের আদর্শ। পাতিব্রত্যের চরমাদর্শ রামগতপ্রাণা সীতাদেবী তাঁহার শুদ্ধসতীত্বময় মধুর ভাবের অবলম্বন হইয়াছিলেন ৷ পুরাণ্মতের সাধন কালে চিদানন্দময় রামরূপ তাঁহার নানা ভাববিলাদের বস্ত হইয়াছিল। 'কোথায় রাম' 'কোথায় রাম' বলিয়া ব্যাকুলভাবে কাঁদিয়া কথন দাভাভাবে, কথন বাৎস্ল্ভাবে, কথন মধুরভাবে, স্থুমধুর রামরস আস্বাদনে তিনি উন্মত্ত হইয়াছিলেন। আমরা দেখিয়াছি তিনি সাধনার প্রথমেই সীতামুর্ত্তি দর্শন করেন-রাম চিন্তায় উন্নাদিনী! সীতাদেবীর এই প্রেমোনত ভাব তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়া রামদর্শনের জন্ম তাঁহাকে অস্থির করিলে, তিনি জ্বগৎ ভূলিয়া যাইতেন, দেহবোধ লুপ্ত হইত, কেবল তুই চক্ষে প্রেমাশ্রধারা অবিরশ বিগলিত হইতে থাকিত। এইরূপ বিমল মধুরভাবে তন্ময় হইলে, তিনি ভাবসমাধি মগ্ন হইতেন আর শ্রীরাম্চন্দ্রের চিদ্যনরূপ তাঁহার ভাবচক্ষে প্রত্যক্ষ হইয়া তাঁহাকে প্রেমানন্দে পূর্ণ করিত।

শুনা যায় সীতাদেবীর দিবা দর্শনের স্থায় তিনি প্রীমতী রাধিকাকে সাক্ষাৎ দর্শন করেন। তিনি প্রত্যক্ষ দেখিলেন যে, শ্রীমতী রাধিকার চম্পক পূম্পের স্থায় শ্রীঅঙ্গের কান্তি, পরিধানে নীল বসন, মস্তকে ক্ষণ-কৃষ্ণিত-কেশদাম অনুপম শ্রীমুথের শোভা বৃদ্ধি করিতেছে। শ্রীরাধিকার ভাবে বিভোর হইয়া শ্রীকৃষ্ণের লীলাবিলাস বর্ণনা করিতে করিতে মহাভাবে তাঁহার বাহুচৈতস্থ লোপ হইত। এই মহাভাবাবস্থার একটী অনুভব তিনি বলিয়াছিলেন,—"মহাভাব হলে শরীরের সব ছিন্ত—লোমকৃপ পর্যান্ত-মহাযোনি হয়ে যায়। এক একটা ছিল্তে আত্মার সহিত রমণস্থু বোধ হয়।" মানুষের ভাবে মানুষের ভাষায় এই প্রেমানন্দের বর্ণনা হইতে পারে না। কামিনীকাঞ্চনাসক্ত জীবের প্রকে এসকল কথার মর্মা অবোধগ্যা। তিনি সেইজন্ম বলিতেন —"জীবের এসব শুন্তে নাই।"

প্রীরামককের মহাভাবাবস্থার অন্তভ্তি সকল ব্রাইয়া দিতেছে বে, প্রীর্লাবনে রাসলালার অভিনয়ে যে মধুর-ভাব-রদের অবতারণা হইয়াছিল, তাহাই প্রেমাবতার শ্রীগোরাঞ্চে পূর্ণরূপে বিকশিত এবং এক্ষণে সেই প্রেমরস আন্বাদন করিয়া প্রীরামরুফের প্রেমোন্মাদ! বিশুদ্দসম্বরূপিণী প্রেমমনী শ্রীরাধার ল্যায়, শ্রীরামরুফের মধুরভাবে অবস্থান সমযে তাঁহাতে কিরূপ অস্ট্রসাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ হইয়াছিল ও প্রেমান্সদের অন্তর্গন কিরূপ বিরহায়ি তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছিল, আমরা পরে তাহা জানিতে পারিব।

মধুরভাব সাধন সময় শ্রীরামক্ষের হরগৌরীভাবে ও পুরুষ প্রকৃতিভাবে সাধনার কথা, এবং তাঁহার আর ও নানাভাবের সাধনা, তিনি আভাসে বলিয়াছিলেন মাত্র। সে সকলের বিশেষ বিবরণ কিছুই জানা নাই। তিনি বলিতেন,—

"ভগৰান্কে জান্তে গেলে ভগবতীর মত হতে হয়,— ভগবতী যেমন শিবের জন্ম কঠোর তপস্থা করেছিলেন দেইরূপ তপস্থা কর্ত্তে হয়। পুরুষকে জান্তে গেলে প্রেকৃতি ভাব আশ্রয় কর্ত্তে হয়,—স্থীভাব, দাসীভাব মাতৃভাব। তাঁকে নানা ছাঁদে সেবা করা যায়।

প্রেমিক ভক্ত তাঁকে নানারপে সন্তোগ করে। কথনও মনে করে 'তুমি পদ্ম আমি অলি'। কথনও 'তুমি সচিদানল সাগর আমি মীন'। প্রেমিক ভক্ত আবার ভাবে, 'আমি তোমার নৃত্যকী'— আর তাঁর সম্বথে নৃত্য গীত করে। বলরাম কথনও স্থার ভাবে থাক্তেন, কথন ও বা মনে কর্ত্তেন আমি রক্ষের ছাতা বা আসন হয়েছি। সব রক্ম তাঁর সেবা কর্ত্তেন।" (ক)

শ্রীরামরক্ষের স্থীভাবে বিশেষ সাধনার কথা স্থানাস্তরে বর্ণিত হটবে। তাঁহার সকল সাধনার বিবরণ জানিবার কোন উপায় নাই; তিনি এইমাত্র বলিতেন যে, আঠারটী ভাবে তিনি সিদ্ধি-লাভ করিয়াছিলেন।

পুরাণমতে সাধন কালে, অনেক সময় তাঁহার দেহজ্ঞান থাকিত
না। আহারে ফ্রচি, চক্ষে নিদ্রা অপগত হইয়াছিল। দেহ শীর্ণ।
দিবারাত্র পঞ্চবটীতে উন্মন্তের স্থায় অবস্থান করিতেন। এসময়
তাঁহার এরপ গাত্রদাহ হইয়াছিল যে তাহা কিছুতেই নিবারিত হইত
না। সময় সময় দিবারাত্র জ্ঞান ও লুপ্ত হইত। বাহ্যজগৎ স্বপ্ন
দৃষ্টের স্থায় মনে করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ব্যাকুল হয়ে
মাটিতে পড়ে যখন কাঁদ্তাম,—লোকের ভিড় হতো। কিন্তু আমি
দেখ্তাম্ জীব জন্তু মানুষ যেন সব পটে আঁকা রয়েছে, মনে লজ্জা
ভন্ন কিছুই হতো না।" এ সময় তাঁহার অনুভূতিতে কেবল ভাব
রাজ্যের অন্তিত্বই বর্তমান। ভাবরাজ্যে বিচরণ করিয়া অন্তরে
প্রেমের বস্তকে দর্শন করিবার জন্ত প্রোণ অন্তির হইলে তাঁহার
ভাবসমাধি উপস্থিত হইত এবং ভগবানের সচিদানক্রন রূপ

প্রতাক্ষ করিয়া তিনি আত্মহারা হইতেন। ভক্ত যথন শ্রীভগবানের এইরূপ প্রতাক্ষ দর্শন লাভ করে, তথন তাহার সকল জালা শাস্থি হয়, সকল সংশয় দূর হয়, সকল কর্মাক্ষয় হয়।

তিনি বলিয়াছিলেন,---

"যথন পঞ্চবটীতে মাটিতে পড়ে পড়ে মাকে ডাক্তাম,— আমি মার কাছে কোঁদে কোঁদে বলেছিলাম,—মা! আমায় দেখিয়ে দাও, কন্মীরা কর্ম্ম করে যা পেয়েছে, যোগীরা যোগ করে যা দেখেছে, জ্ঞানীরা বিচার করে যা জেনেছে—আমায় জানিয়ে দাও, আমায় দেখিয়ে দাও। আরও কত কি, তা কি বল্বো! আহা! কি অবস্থাই গেছে! যুম যায়! "ঘুম ভেঙ্গেছে আর কি ঘুমাই, যোগে যাগে জেগে আছি; এখন যোগনিদ্রা তোরে দিয়ে মা, ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি!" (ক)

তাঁহার প্রার্থনা পূর্ণ করিয়া মা, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ দেখাইয়া দিলেন যে, মা-ই সব হয়েছেন,—মা-ই একরূপে রাম একরূপে সীতা হয়ে আছেন; একরূপে শ্রীরুষ্ণ, একরূপে শ্রীরাধা হয়ে আছেন। তিনি পুরাণমতে সাধন করিয়া নানা সাকার ঈশ্বীয় রূপ দর্শন করিলেন। অবশেষে তিনি মাকে নির্বিশেষে দর্শন করিবার জন্ম ব্যাকুল হইলেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"যথন বাইস্ তেইস্ বছর বয়স, (১২৬৪—৬৫ সাল) কালী বরে বল্লে,—তুই কি অক্ষর হতে চাস্ ? অক্ষর মানে জানি না,—হলধারীকে জিজ্ঞাসা কল্লাম। হলধারী বল্লে,— ক্ষর মানে জীব, অক্ষর মানে পরমাক্ষা।" (ক)

# শ্রীরামক্বফ্র দেব

মাকে 'অক্ষর' রূপে দর্শন করিবার সময় তাঁহার কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলেন। কুণ্ডলিনী জাগরিতা হইলে কিরুপ তাঁহার, অথণ্ডসচিদোনন দর্শন হইয়াছিল, তাঁহার নিজমুথের সরল কথায়, সেই অলোকিক ব্যাপার লিখিত হইল।

> "মূলাধার পদ্মে কুগুলিনী শক্তি আছেন। চতুদল পদা। যিনি আতাশক্তি তিনিই সকলের দেহে কুগুলিনীরূপে আছেন। যেমন ঘুমন্ত সাপ কুগুলী পাকিয়ে রয়েছে। "প্রস্থু ভূজগাকারা আধারপদা বাসিনী ভক্তি কুলকুগুলিনা শীঘ্র জাগ্রত হন। কিন্তু ইনি জাগ্রত না হলে চৈত্তি হয় না. ভগবান্ দর্শন হয় না। কামিনীকাঞ্চনে মন থাক্লে যোগ হয় না।

> "সাধারণ জীবের মন লিঙ্গ গুহু নাভিতে। সাধ্য সাধনার পর কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হন। ইড়া পিঙ্গলা আর স্বরুমা নাড়ী। স্বরুমার মধ্যে ছয়টী পদ্ম আছে—চিন্মর। সর্ব নীচে মূলাধার, তারপর সাধিষ্ঠান মণিপুর আনাহত বিশুদ্ধ আজ্ঞা। এইগুলিকে ষড়চক্র বলে। কুণ্ডলিনী জাগ্রতা হলে, চৈতন্ত হলে স্বরুমা নাড়ীর মধ্য দিয়ে মূলাধার স্বাধিষ্ঠান মণিপুর এইসব পদ্ম ক্রমে পার হয়ে, হাদয়ের মধ্যে আনাহত পদ্ম—সেইখানে অবস্থান করে। তথন লিঙ্গ গুহু নাভি থেকে মন সরে গিয়ে চৈতন্ত হয় আর জ্যোতিঃ দর্শন হয়। সাধক অবাক্ হয়ে জ্যোতিঃ দেখে আর বলে, —একি! একি! বিশুদ্ধচক্রে মন উঠলে, কেবল ঈশ্বরীয় কথা বল্তে আর শুন্তে প্রাণ ব্যাকুল হয়। এ চক্রের

# পুরাণমতে সাধন।

স্থান কণ্ঠ—বোড়শদল পদা। যার এই চক্রে মন এসেছে তার সাম্নে বিষয় কথা, কামিনীকাঞ্চনের কথা হলে ভারি কপ্ত হয়। ওরপ কথা শুন্লে সে দেখান থেকে উঠে যায়। তার পর ষষ্ঠভূমি—আজ্ঞাচক্রে হিদল পদা। এখানে কুলফুগুলিনী এলে ঈশ্বরের রূপ দর্শন হয়। কিন্তু একটু আড়াল থাকে—বেমন লঠনের ভিতর আলো, মনে হয় আলো ছুলাম, কিন্তু কাচ ব্যবধান আছে বলে ছোঁয়া যায় না। তার পর সপ্তম ভূমি—সহস্রার পদা। সেথানে কুগুলিনী গেলে সমাধি হয়। সহস্রায় সচিচদানন্দ শিষ আছেন, তিনি শক্তির সহিত মিলিত হন—শিব শক্তির মিলন।"

বার্কুল হলে তবে কুগুলিনী জাগেন। আমার এই অবস্থা যথন হলো, তার ঠিক আগে আমায় দেখিয়ে দিলে—কিরপ কুগুলিনী শক্তি জাগরণ হয়ে, ক্রমে ক্রমে সব পদাগুলি ফুটে যেতে লাগলো, আর সমাধি হলো। এ অতি গুহু কথা! দেখলাম ঠিক আমার মতন বাইশ, তেইশ বছরের ছোকরা স্থেয়া নাড়ীর ভিতর গিয়ে, জিহ্বা দিয়ে যোনিরূপ পদ্মের সঙ্গে রমণ কর্ত্তে লাগলো! প্রথমে গুহু লিঙ্গ নাভি। চতুর্দিল যড়দল দশদল পদ্ম সব অধামথ হয়েছিল—উর্নুখ হলো! হদয়ে যথন এলো—বেশ মনে পড়ছে—জিহ্বা দিয়ে রমণ করবার পর, বাদশদল অধাম্থ পদা উর্নুখ হলো—আর প্রফুটিত হলো! তারপর কঠে যোড়শদল আর কপালে বিদল। শেষে সহস্রদল পদ্ম

প্রফুটিত হলো! সেই অবধি আমার এই অবস্থা!" (ক)
কুলকুগুলিনী জাগরিতা হইয়া সহস্রার গতা হইলে তাঁহার
সমাধি হইয়াছিল। ইহা সবিকল্প বা চেতন-সমাধি। এই চেতন
সমাধিতে তাঁহার 'আমি' জ্ঞান সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয় নাই। সমাধির
ভঙ্গের পর তাঁহার যে 'অবস্থা' হইয়াছিল, তাহাতে ভগবান্কে
আর সর্বৈর্থময়য় রূপে দেখিতে পান নাই; শান্ত দাক্ত বাৎসল্যাদি
ভাবের আধার পরম প্রেমাম্পদরূপে ও দর্শন করেন নাই; কিন্তু
মা,— এই সব হয়েছেন, এই ভাবেই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। তুমি
মা, আমি ছেলে,— এই ছৈতভাবাবস্থা স্বতিক্রম করিয়া, এখন
তিনি দেখিলেন, — মা পূর্ণ, তিনি অংশ; তাঁহার মা, সর্বভৃতে
অন্তর্থামীরূপে বর্ত্তমান। পুরাণমতে সাধন করিয়া তিনি ঈশ্বরকে
বৈত ও বিশিষ্টাবৈত উভয় ভাবেই দর্শন করিলেন। তাঁহার
পুরাণমতের সাধনা সম্পূর্ণ হইল।

# বিবাহ।

প্রীরামক্ষের প্রথম প্রেমোন্মাদ ও পুরাণমতের সাধনার বিবরণ যেরূপ বর্ণিত হইল, তাঁহার অক্যান্ত জীবনাথানের সহিত ইহার বৈলক্ষণা দৃষ্ট হইবে। কিন্তু আমরা তাঁহার উক্তি অনুসারে ইহা লিখিতে বাধ্য হইয়াছি। সকল চরিত গ্রন্থে, প্রথম প্রেমোন্মাদের সময়, তাঁহার তকালীপূজা ও শক্তি সাধনার কথা উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহাব উক্তি অনুসরণ করিয়া দেখা য়ায়, তিনি বলিতেন—"তিনি আমায় নানারূপ সাধন করিয়েছেন; প্রথম পুরাণমতের, তার পর তন্ত্র মতের।" তিনি প্রথমেই পঞ্চবটীতে পুরাণ মতের সাধন করিয়াছিলেন। প্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজা করিবার সময় তাঁহার প্রথম প্রোণমতের সাধনায় তাঁহার প্রবৃত্তি হইয়াছিল। তাঁহার আর একটী কথা আমরা উল্লেখ করিতেছি। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দক্ষিণেশ্বরে মন্দির প্রতিষ্ঠার কিছুদিন পরে, একজন পাগল এসেছিল—পূর্ণজ্ঞানী। লোকে বল্লে রামমোহন রায়ের ব্রহ্মসভার একজন। একপায়ে ছেঁড়া জুতা, হাতে কঞ্চি, আর একটী ভাঁড় আবচারা। গঙ্গায় ডুব দিলে। তারপর কালীবরে গিয়ে মত্ত হয়ে স্তব কর্তে লাগ্লো।

### ্ঞীরামকৃষ্ণ দেব

মন্দির কেঁপে গিয়েছিল। হলধারী তথন কালীবরে বসে
আছে। কুকুরের কাছে গিয়ে কাণ ধরে তার উচ্ছিষ্ঠ
থেলে—কুকুর কিছু বলে নাই। আমি হলধারীর কাছে
যথন এসব কথা শুন্লাম আমার বুক শুরু শুরু কর্তে
লাগলো। আমারও তথন এই অবস্থা আরম্ভ হয়েছে।
আমি হাদের গলা ধরে বল্লাম, ওরে হাদে, আমারও কি
এই দেশা হবে! আমরা দেখ্তে গেলাম। আমাদের কাছে
খুব জ্ঞানের কথা—অন্ত লোক এলে পাগলামি।" ক

তাঁহার এই উক্তি হইতে বুঝা ষায় যে, যথন জ্ঞানীপাগল কালীবাড়ীতে আসিয়াছিল,—১২৬০ সালের কোন সময়ে—তথন তাঁহার উন্মাদ অবস্থা আরম্ভ হইয়াছে মাত্র। তিনি তখনও পূজা কার্য্য সম্পূর্ণ পরিত্যার করেন নাই। শুনা যায়, পাঁচ ছয় মাস পূজা করিতে না করিতে তাঁহার প্রেমোনাদের স্ত্রপাত হইয়াছিল। আমরা দেথিয়াছি, তিনি ১২৬০ সালের জনাট্মীর সময় শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজায় নিযুক্ত হন। সম্ভবত: ঐ সালের মাঘ বা ফাল্কন মাসে তিনি জ্ঞানীপাগলকে কালীবাড়ীতে দেখিতে পান। তাঁহার ছোঁগুলাতা রামকুমার প্রায় এক বৎসর ৮কালীর পূজা করিয়া তথন কয়েক মাস মাত্র লোকান্তর গত হইয়াছেন। তাঁহার উক্ত কথা হইতে বুঝা যাইভেছে যে, সেই ুসময় হলধারী কা**লীবরে পূজা ক**রিতেছেন, হতরাং তাঁহাকে শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজায়ই নিযুক্ত থাকিতে হইয়াছিল। অতএব প্রেমোঝাদের পূর্বে যে তাঁহাকে কালী মরে পূজা করিতে হয় নাই, ইহা তাঁহারই কথা হইতে আমরা স্থির করিতে পারি। রাণী রাসমণির মন্দিরের বরাদ্দ হইতেও আমরা এই কথার সমর্থন পাই। 'কথামৃত' হইতে আমরা তাহা নিয়ে উদ্ধৃত করিলাম।

त्रांगी ताममिशत वत्रांक ।\*

#### मन ১२७৫ मान।

শ্রীশ্রীকালী—শ্রীরামতারক ভট্টাচার্যা—৫; কাপড়—০ থান ৪॥০
শ্রীশ্রীরাধাকান্তলী—শ্রীরামক্বক ভট্টাচার্যা—৫; কাপড়—০থান ৪॥০
পরিচারক—শ্রীহৃদয় মুখোপাধ্যায়—০॥০; ফুল তুলিতে হয়।
খোরাকী—সিদ্ধ চাউল—৴॥০; ডাল—৴॥০ পোয়া; পাতা—২ খান;
তামাক্ত্—> ছটাক, কাষ্ঠ—৴২॥০।

বরাদ্দে দৃষ্ট হইবে যে, ১২৬৫ সালে রামতারক চট্টোপাধাায় (হলধারী) তকালীমাতার পূজক ও শ্রীরামক্ষণ্ড শ্রীশ্রীরাধাকান্তের পূজা করিতেছেন বলিয়া লিপিত আছে। যদিও এই হিসাবে ১২৬৫ সালের বিষয় মাত্র দেথা যাইতেছে, তথাপি ইহা যে কোন নূতন বন্দোবস্ত নয় এবং রামকুমারের ১২৬০ সালে দেহত্যাগের পর হইতে উক্ত ব্যবস্থা চলিতেছে, তাহা শ্রীরামক্ষণের কথা হইতেই আমরা অনুমান করিতে পারি।

শ্রীরামক্ষ কতাদন প্রাণমতে সাধন করিয়াছিলেন এবং তাঁহার প্রেমোনাদ অবস্থা কতদিন ছিল তাহা ঠিক জানা যায় না। কিন্তু ১২৬৪ সালের কোন সময় হইতেই যে তিনি নিত্য পূজাদি কার্যো অনেকটা মনোযোগী হইয়াছিলেন তাহা বোধ হয়। কারণ

<sup>\*</sup> From Deed of Endowment executed by Rani Rashmani, 18th February 1861.

রাণী রাসমণির পূর্ব্বোল্লিখিত বরাদ্দ হইতে ব্ঝা যায় যে, তিনি ১২৬৫ সালে শ্রীশ্রীরাধাকান্তজীর পূজায় নিয়মিত নিযুক্ত রহিয়াছেন।

এ সময় ঈশ্বরপ্রসঙ্গ লইয়াই তিনি বহুক্ষণ অতিবাহিত করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "আমার এই অবস্থার পর, কেবল ঈশবের কথা শুন্বার জন্ম ব্যাকুলতা হতো। কোথায় ভাগবত, কোথায় আধ্যাত্ম (রামায়ণ , কোথায় মহাভারত, খুঁজে বেড়াভাম। এঁড়েদার রুফ্কিশোরের কাছে আধ্যাত্ম শুন্তে যেতাম। সাধু এসেছে শুন্লে দেখ তে যেতাম।"

তাঁহার এই সকল কথা হইতে বুঝা যায় যে, তিনি সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইলে যেথানে ধর্মপ্রসঙ্গ, সাধু সমাগম, শান্ত্র পাঠ, কথকতা বা যাত্রা সন্ধতিন হইত তিনি শুনিতে যাইতেন। এই প্রসঙ্গে এঁড়েদহে কৃষ্ণকিশোরের বাটীতে তাঁহার সর্বাদা সাতায়াত ছিল এবং এই পুত্রে উভয়ের বিশেষ সোহার্দ্দ জন্মিয়াছিল। শুনা যায়, কৃষ্ণ-কিশোর ও তাঁহার ভক্তিমতী স্ত্রী প্রীরামকৃষ্ণকৈ মহাপুক্ষয জ্ঞান করিয়া প্রদ্ধা ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। তিনি ও কৃষ্ণকিশোরের প্রগাঢ় বিশ্বাস ও ভক্তির কথা অনেক সময় বলিতেন। কিন্তু কৃষ্ণকিশোরের স্থায় হুই চারি জন স্ক্রাদশী ব্যতীত দক্ষিণেশ্বর জ্যালমবাজার বরাহনগর প্রভৃতি স্থানের সাধারণ লোকে তাঁহাকে উন্মাদগ্রন্থই স্থির করিয়াছিল। এ সময় প্রকৃত সাধক ও ভক্ত পাইলে তিনি যেমন প্রীত ইইতেন, কাহারও ভিতর কপটতাও ধর্মের ভাণ দেখিলে, ঐশ্বর্যা ও পদ্মব্যাদার জক্ষেপ না করিয়া

বিরক্তি প্রকাশ করিতে ভীত হইতেন না। **তিনি** বলিয়াছিলেন,—

"উনাদ অবস্থায় লোক্কে ঠিক্ ঠিক্ কথা, হক্কথা বল্তাম। কাৰুকে মান্তাম না। বড়লোক দেখলে ভয় হতো না। সেই উনাদ অবস্থায় একদিন বরাহনগরের ঘাটে দেখলাম জয়মুখ্যো জপ্ কচ্চে, কিন্তু অন্তমনস্ক। তথন কাছে গিয়ে ছই চাপড় দিলাম। একদিন রাসমণি ঠাকুরবাড়ীতে এসেছে। কালীঘরে এলোঁ। গূজার সময় আস্তো আর ছই একটা গান গাইতে, বল্তো। গান গাচিচ— দেখি যে অন্তমনস্ক হয়ে ফুল বাচেচ। অমনি ছই চাপড়। তথন বাস্ত সমস্ত হয়ে হাত জোড় করে রইলো। হলধারীকে বল্লাম— দাদা, একি স্বভাব হলো! কি উপায় করি! তথন মাকে ডাক্তে ডাক্তে

শ্রীরামক্ষের সহজ্ঞাবস্থা এবং সর্বাদ। ঈশ্বর চিন্তায় ও ঈশ্বেরর কথায় ব্যাপৃত থাকিতে দেখিরা স্বজনগণ তাঁহার বিবাহ দিবার সক্ষয় করিলেন। বিবাহের কথা উত্থাপিত হইলে তিনি কোন রূপ অনভিমত প্রকাশ করেন নাই। সেজ্ঞ ১২৬৫ সালের শেষ ভাগে আত্মীয়বর্গ বিবাহ দিবার উদ্দেশে তাঁহাকে দেশে লইয়া আসিলেন। দেশের সকলেই শুনিয়াছিল যে, দক্ষিণেশ্বরে তাঁহার উন্মাদাবস্থা হইয়াছে। এখন তাঁহার মুথে কেবল ভগবৎকথা শ্রবণ করিয়া অনেকেই ব্ঝিতে পারিল যে, ঈশ্বরাত্রবাগই তাঁহার ভাবান্তরের কারণ। তিনি বলিয়াছিলেন—

## শ্রীরা**মকৃষ্ণ দে**ব।

"কি অবস্থা সব গেছে! দেশে, চিনে শাঁকারী আর আর সমবয়সীদের বল্লাম, ওরে তোদের পায়ে পড়ি একবার হিরিবোল বল! সকলের পায়ে পড়তে যাই! তথ্ন চিনে বল্লে, ওরে, তোর এখন প্রথম অমুরাগ, তাই সব সমান বোধ হয়েছে। প্রথম ঝড় উঠ্লে যখন ধূলা ওড়ে, তথন আমগাছ, তেঁতুলগাছ সব এক বোধ হয়। এটা আমগাছ এটা তেঁতুলগাছ চেনা যায় না।" (ক)

গদাধর গ্রামের স্ত্রী পুরুষ বালক বুদ্ধ দকলেরই অভিশয় প্রিয়। তাঁহার বিবাহের কথা শ্রবণ করিয়া সকলেই বিশেষ আনন্দিত হইল। যাহাতে তাঁহার বিবাহকার্যা শীঘ্র সম্পন্ন হয় তজ্জন্ত তাঁহার মধ্যমন্রাতা রামেশ্বর নিকটবর্তী গ্রাম সকলে পাত্রী অন্তেষণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তাঁহার উন্মাদের কথা প্রচার হওয়াতে কেহই তাঁহাকে কন্তা সম্প্রদান করিতে অগ্রসর হইল না। অবশেষে তিনি স্বয়ং জ্বর।মবাটী নামক গ্রামে পাত্রী অমুসন্ধানের জন্ম ইঞ্জিত করিয়া বলিলেন,— 'সেইখানে ভাখগে, মেয়ে হাতে কুটো বেধে রয়েছে।" তিন বৎসর পূর্বে সিওড় গ্রামে যে কৌতুকাবহ ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল, তিনি কি সেই দৈবব্যাপার ফলবতী হইবার সম্ভাবনা এখন দেখিতে পাইলেন ? যাহা হউক, কানারপুকুরের চইক্রোশ দূরে অবস্থিত জয়রামবাটী গ্রামের রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ছুহিতা শ্রীসারদামণি দেবীর সহিত ১৮৬৬ সালের প্রথমেই তাঁহার শুভবিবাহ সম্পন্ন হয়। বিবাহ সময় শ্রীরামক্ষের বয়স ২৩ বৎসর পূর্ণ হইয়াছিল 🛼 শ্রীসারদা দেবীর বয়স, পাঁচবৎসর অতীত। শ্রীসারদাদেবীর জন্ম, ১৭৭৫

শক ৮ই পৌষ রফাসপ্তমী তিথি। কুল সম্বন্ধে শ্রীরামরুষ্ণ রাট্রী-শ্রেণী, থড়দহ মেল, স্বভাব, হইলেও লৌকিক প্রথানুসারে তাঁহাদের বংশে পণ দিয়া কন্সাগ্রহণ করিতে হয়। শুনা যায়, শ্রীরাম-রুষ্ণের বিবাহে ও পণ লাগিয়াছিল।

বিবাহের অনুমান আট নয় মাস পর শ্রীরামক্বঞ কুলপ্রথা পালনের জন্ত, 'নববধ্বাগমন' "উপলক্ষে একবার মাত্র খশুরালয়ে গমন করেন। এ সময় শ্রীসারদাদেবীর ছয়বৎসর বয়স উত্তীর্ণ হইয়াছে মাত্র। শ্রীরামক্বঞ্চ বলিয়াছিলেন,—

"শ্বশুর বাড়ী গেলাম। সেথানে খুব সঙ্কীর্ত্তন। নফর, দিগম্বর বাঁড়ুর্য্যের বাপ এরা সব এলো। খুব সঙ্কীর্ত্তন।"

সঙ্গীর্ত্তন প্রসঙ্গে ভগবৎভাবে বিভোর স্থামীর ভাবোন্মন্ততা, বালিকার সরল স্থকোমল চিত্তে দিব্য-স্থপ্নের ন্যায় অক্ষিত থাকিবারই সন্তাবনা। স্থামী সম্বন্ধে অপর কোন ভাব, সংসার জ্ঞানশূন্ত বালিকার অন্তরে এখন কি করিয়া স্থান পাইতে পারে ? দেশাচার বশতঃ অল্ল বয়সে কন্যার বিবাহ হয় বলিয়া, প্রীরামক্ষণ্ডের বিবাহ সময় প্রীসারদাদেবীর বয়স কিঞ্চিদ্ধিক পাঁচ বৎসর মাত্র হইলেও, সামাজিক প্রথান্থসরণ করিয়া তাঁহার স্থল্ডরালয় কামারপুকুরে দিরাগমন অর্থাৎ পত্নীভাবে প্রথম স্থামী সকাশে আগমন, যাহা ব্যবহারিক ভাবে প্রকৃত বিবাহ বলিয়া গণ্য, তাঁহার এয়োদশ বৎসর বয়সে ঘটিয়াছিল। তৎকালে প্রীরামক্ষ্ণের দক্ষিণেশ্বরে বেদমতে সাধন আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতে পারে,— গাঁহার প্রেমোন্মাদেয় অবস্থা, ভগবান্ ভিন্ন অতা কোন বিষয় গাঁহার মনোমধ্যে ক্ষণকাল ও স্থান পায় না, বিবাহরূপ মায়ার বন্ধনে সেই মন কেন আবদ্ধ হইল ? আমরা বলিয়াছি, বাল্যকাল হইতেই তিনি বাল্যভাবের বশে কার্য্য করিতেন। তাঁহার সকল কার্য্যই সরলগুদ্ধহৃদয়ের প্রেরণায়। তিনি অনুভব করিতেন, অন্তরে কে একজন তাঁহাকে সকল কার্য্যে নিয়োগ করিতেছে; বিচার করিয়া তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে হয় না। তাঁহার বাল্যকালের মনোভাব একদিন ব্যক্ত করিয়াছিলেন,—

"এতো ভেবে ছিলাম, বিয়ে করবো, শুগুরবাড়ী যাবো, সাধ আহলাদ কর্বো, কি হয়ে গেল!" (ক

স্তরাং দেখা ঘাইতেছে যে, সরল বালাভাবের বশবর্ত্তী হইয়াই তিনি বিবাহ করিতে সমত হন। তাঁহার সরলমনে কোনরূপ পাটোয়ারিবৃদ্ধির নামগন্ধ ছিল না। বিষয়াসক্ত লোকের পক্ষে তাঁহার মনের প্রকৃতভাব বুঝা কঠিন। যদিও তিনি বালাভাবের উদারবৃদ্ধির প্রেরণায় বিবাহ করিয়াছিলেন কিন্তু শান্ত্রবিধি প্রতিপালন ও ইহার অপর এক কারণ। নিজের বিবাহ সম্বন্ধে তিনি এক সময় বলেন,—"সংস্কারের জন্ম বিবাহ কর্ত্তে হয়।"

শ্বতিশাস্ত্রে আছে,—"বৈদিক পুণ্যকার্য্যদার দিজাতিগণের গর্ভাধানাদি সংস্কার করা কর্ত্তবা। এই সকল বৈদিক সংস্কার ইহকালে ও পরকালে পবিত্রতা বিধান করে। গর্ভকালীন গর্ভাধানাদি সংস্কার এবং জাতকর্ম, চূড়াকরণ ও উপনয়নাদির সংস্কারদারা দিজাতিগণের বীজ ও গর্ভজন্ম পাপসমূহ ক্ষয় হইয়া থাকে।" \* পরাশর সংহিতায় উক্ত হইয়াছে,—

মতু সংহিতা, বিভীয় অধ্যায় ২৬-২৭ ক্লোক।

"রেথারবারা চিত্র আঁকিয়া তাহাতে ক্রমে ক্রমে রং দিলে যেমন তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সেইরূপ যথাক্রমে বিধিপূর্বক সংস্কার করিলে ত্রন্সতেজ পরিস্ফুট হয়।" \*

জীব পিতামাতার শুক্রশোণিতযোগে গর্ভে জন্মগ্রহণ করে বলিয়া সংসর্গজন্ত, তাহার দেহমনে দোন আশ্রয় করে। দশবিষ্দংস্কার দারা সেই দোষের আলন হইয়া থাকে। যেরূপ সংস্কার করিলে গৃহাদির শ্রীর্দ্ধি হয় ও স্থায়িত্ব ঘটে, সেইরূপ বিধিপূর্ব্যক সংস্কার করিলে মানুষের দেহমনের মলিনতা দূর হইয়া উৎকর্ষ সাধন হয়। এই সকল সংস্কার কার্য্যে দেবতা ও পিতৃগণকে প্রসর করিয়া তাঁহাদের আশীর্ষাদ আকর্ষণের জন্ত বৃদ্ধিশ্রাদ্ধের অনুষ্ঠান। অভ্যাদয় বা শ্রীবৃদ্ধির জন্ত অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহাকে আভ্যাদয়িক শান্ধও বলে। সকল বর্ণের বিশেষতঃ আন্ধানের এই দশবিধ সংস্কার অবশ্য পালনীয়, ইহাই শান্তের বিধান। শ্রীরামক্রম্য কথন ইচ্ছাপূর্ব্যক শান্তবিধি লভ্যন করেন নাই। শান্তবিধির প্রকৃতমর্ম্য তাঁহার জীবনে স্ফুটতর ভাবে প্রকাশিত দেখা যায়।

কিন্তু তাঁহার বিবাহসংস্কারের অন্তর্মপ বিশেষত্ব আমরা দেখিতে পাই। তাঁহার বিবাহসংস্কার সম্পন্ন হইয়াছিল, ঈশ্বরদর্শন লাভ করিবার পর। তাঁহার উক্তি:—

"আমি বলি, চৈততা লাভের পর সংসারে গিয়ে থাক। অনেক পরিশ্রম করে যদি কেউ সোনা পায়, সে মাটির ভিতর রাখতে পারে, বাত্তর ভিতর রাখতে পারে, জলের ভিতর ও রাখতে পারে, সোনার কিছু হয় না।

<sup>\*</sup> পরাশর সংহিতা, অষ্ট্রম অধ্যায় ২৬ ক্লোক।

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

কাঁচা মন সংসারে রাখ্তে গেলে, মন মলিন হয়ে যায়।
জ্ঞানলাভ করে তবে সংসারে থাক্তে হয়। সংসার
জ্ঞানের স্বরূপ আর মানুষের মনটা যেন হধ। জলে
হয়ে রাখ্লে মিশে এক হয়ে যায়; আর থাঁটিহধ
খুঁজে পাওয়া যায় না। তাই হধকে নির্জ্জনে দই পাত্তে
হয়। দই পেতে মাখ্ন হুল্তে হয়। মাখন্ হুলে
জ্ঞারে উপর রাখ্লে আর জ্লে মিশ্বে না। নির্লিপ্ত
হয়ে ভাস্তে থাক্বে। জ্ঞানভক্তিরূপে মাখ্ন য়দি
একবার মনরূপ হধ থেকে তোলা হয়, তাহলে সংসারজ্ঞারে উপর রাখ্লে নির্লিপ্ত হয়ে ভাস্বে।" (ক)

শ্রীরামক্ষঞ্জীবনে যে অপূর্ব্ব আদর্শচরিত্র বিকশিত হইয়াছে তাহা হইতে আমরা এই মহাশিক্ষা লাভ করি যে, মানুষ বাল্যকাল হইতেই জ্ঞান ভক্তি উপার্জ্জন করিয়া ভগবান্ লাভের জ্বন্স চেষ্টা করিবে। জ্ঞান ভক্তি লাভ করিবার পর সংসারে প্রবেশ করিলে, মানুষ সংসারের অনিত্য স্থেথে আর মুগ্ধ হয় না। ছঃখ দরিজ্বতার মধ্যেও ধৈর্যা ধারণ ও তিতিক্ষা অবলম্বন করিয়া থাকিতে পারে। সে তথন বিভারসংসার করিবার উপযুক্ত হয়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

তাঁকে জেনে সংসার কল্পে বিবাহিত দ্রীর সঙ্গে প্রায় ঐহিক সম্বন্ধ থাকে না। চ্ফানেই ভক্ত, কেবল ঈশ্বরের কথা কয়, ঈশ্বরের প্রদঙ্গ লয়ে থাকে। ভক্তের সেবা করে। সর্বভূতে তিনি আছেন, তাঁর সেবা চ্জানে করে। পিতামাতাকে ঈশ্বর ঈশ্বরী বোধ করে ও সেবা করে। ছেলেদের থাওয়ায় যেন গোপালকে খাওয়াচে। তবে এক্লপটা হতে গেলে হল্পনেরই ভাগ হওয়া উচিত। হই জনেই যদি সেই লিখরানদ পেয়ে পাকে তা হলেই এটা সন্তব হয়। ভগবানের বিশেষ ক্রপা চাই; না হলে সর্বাদা অমিল হয়। আাক জনকে তফাতে যেতে হয়। যদি না মিল হয় তা হলে বড় যন্ত্রণা। স্ত্রী হয়তো রাতদিন বলে, "কেন বাবা এখানে বিয়ে দিলে! এমন লোকের হাতে পড়েছি! একদিনের জন্ম স্থ হলো না! না খেতে পেলুম, না বাছাদের খাওয়াতে পার্লুম না পর্তে পেলুম না বাছাদের পরাতে পার্লুম, না একখানা গয়না!—তৃমি আমায় কি স্থেপ রেপেছ! কেবল চক্ষু বৃজ্ঞে ঈশ্বর কচেচন। ও সব পাগলামি ছাড়ো।"

"জ্ঞান লাভ করে সংসারে থাক্তে হয়। ভগবান্কে লাভ করে থাক্তে হয়। তথন কলঙ্কসাগরে ভাসে কলঙ্ক না লাগে গায়। আর তথন পাঁকাল মাছের মত থাক্তে পারে। ঈশ্বর লাভের পর যে সংসার, সে বিছার সংসার— কামিনীকাঞ্চন তাতে নাই, কেবল ভক্তি ভক্ত আর ভগবান্।" (ক)

বিজ্ঞানালোকদীপ্ত সভন্তভাপরায়ণ পাশ্চাত্য সভ্যসমাজের বিবাহ, ইন্দ্রিয় বিলাস ও স্বার্থ চরিতার্থের জন্ম আইনামুঘায়ী চুক্তি। খ্রীষ্ট্রসমাজের বিবাহকালীন প্রতিশ্রুতি,—স্থথে বা ছঃথে, ঐশ্বর্য্যে বা দারিদ্রো, রোগে বা স্বাস্থ্যে আমরণ যেন না আমাদের বিচ্ছেদ হয়,—উচ্চভাব সংযুক্ত হইলেও, বর্ত্তমান সময়ে ইহার পালনে উক্ত

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সমাজের উপেক্ষাই দেখা যার। হিন্দুসমাজে পরিণয়সংস্থারে ধর্ম প্রজা এবং সম্পত্তির জন্ম সকল্প করিয়া, দারপরিগ্রহরূপ মহাত্রত গ্রহণ করিছে হয়। ত্রত গ্রহণাস্থর বিশ্বদেবগণের নিকট প্রার্থনা করিয়া বলিতে হয়—"হে কলে! তোমার হৃদয় আমার কর্ম্মে অর্পণ কর, তোমার চিত্ত আমার চিত্তের অনুরূপ হউক, তুমি অনন্যমনা হইয়া আমার বাকা পালন কর, বৃহস্পতি তোমার চিত্ত আমার প্রতি বিশেষরূপে নিযুক্ত করুন। তুমি আমাব সহচারিণী হও. আমি তোমার সধা হইলাম। আমার সহিত তোমার যে সোধা সংস্থাপিত হইল কেহ যেন ছিল্ল করিতে না পারেন।" \*

হিন্দু সমাজের ঈদৃশ উচ্চতর বিবাহত্রত পালনের উপর শ্রীরামরুষ্ণ এই মহান্ আদর্শ স্থাপন করিয়াছেন যে, বিবাহের উদ্দেশ্য ইন্দ্রিয়ের বিলাস নয় কিন্তু দেহস্থা ও বিষয়াসক্তি ত্যাগ করিয়া, স্বামী ও স্ত্রী উভয়ে ভগবানের ভক্তভাবে মিলিত হইবে এবং সর্বভূতে অবস্থিত তাঁহারই সেবায় মন প্রাণ উৎসর্গ করিবে।

বিবাহের পর যথন তাঁহার জ্ঞানোনাদ হইল, তাঁহার প্রথম চিস্তা হইয়াছিল—পরিবার। তাঁহার মনে হইল,—

> "পরিবারও এইরূপ খাবে দাবে থাক্বে। সংসার আর কেমন করে হবে ? গলায় পৈতে পরিয়ে দ্যায়, আবার থুলে খুলে পড়ে যায়, সাম্লাতে পারি না।" (ক)

জ্ঞানোন্মাদ শাস্তভাব ধারণ করিবার পর, তাঁহার পাঁচ বৎসরের বালকবৎ অবস্থা হইয়াছিল। স্ত্রীমাত্রকেই মার এক একটা রূপ দেখিতে লাগিলেন। বহুদিন পরে, শ্রীমারদাদেবী তাঁহার

<sup>\*</sup> বিবাহের পাণিগ্রহণ ও সপ্তপদীপমন মন্ত্র।

#### বিবাহ ৷

সেবার জন্ম দক্ষিণেশ্বরে আগমন করিলে, তিনি ঐহিক ভাবে তাঁহাকে গ্রহণ করিতে পারিলেন না। শ্রীরামক্লফ তাঁহাকে সাক্ষাৎ ভগবতীশ্বরূপা জ্ঞান করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "একদিন ভাবে রয়েছি, জিজ্ঞাসা কল্লে—'আমি তোমার কে ?' আমি বল্লাম—আনন্দময়ী !" ক)

শ্রীরামক্ষের বিবাহ আধ্যাত্মিক বিবাহ। তাঁহার সংসার বিজ্ঞার সংসার। বাল্যকালে পিতা ও মাতাকে ঈশ্বর ও ঈশ্বরী মনে করিয়া পূলা চন্দন দিয়া পূজা করিয়াছেন; যৌবনে বিবাহিতা স্থীকে আনন্দময়ী মাতৃজ্ঞানে পূলাঞ্জলি প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার বিবাহ কামগন্ধহীন প্রেমানন্দের উপভোগ। তাঁহার সংসার ভক্ত ও ভগবানের লীলাভূমি। জগংকে এই অদৃষ্টপূর্ব্ব অত্যারত আদর্শ প্রত্যক্ষ করাইবার জ্লাই কি তিনি বিবাহস্ত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন ?

# তন্ত্রমতের সাধন।

সম্ভবতঃ বিবাহের এক বংসরের মধ্যে, ১২৬৬ সালের শেষে, প্রীরামক্ষণ্ণ দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীতে প্রত্যাগমন করেন। আমরা বলিয়াছি, রামকুমারের মৃত্যুর পর হইতেই শ্রীরামক্ষণের পিতৃব্যপুত্র রামতারক চট্টোপাধ্যায (হলধারী) 'কালীবরে' পূজা করিতেছিলেন। রামতারক শ্রীরামক্ষণ্ণ অপেকা বয়সে জার্চ। তিনি ভক্তিমান্ বৈষণ্ণব ও বেদাস্তাদি শাস্তে বাংপন ছিলেন। ৬কালীর পূজায় রলিদান দিতে হয় বলিয়া, বৈষণ্ণবমতাবলম্বী হলধারী সাত্রাগে পূজা করিতে পারিতেন না। সেইজন্ত শ্রীরামকৃষণ কালীবাড়ীতে ফিরিয়া আসিলে পর, তাঁহাকে 'কালীবরে' পূজা করিতে অয়মতি দিয়া, আপনি শ্রীপ্রীরাধাকান্তের পূজায় আগমন করিলেন।

প্রেদ এইরপ বে, শিরামর্ক ও দেবীর পূজায় নিযুক্ত হইবার পূর্বেদ, কোন শক্তিসাধকের নিকট শ্রীশ্রীভবতারিণীর সমূপে কালীমন্ত্রের দীক্ষা গ্রহণ করেন। দীক্ষার সময় গুরু সনিধানে মন্ত্র শ্রকা গ্রহণর ভাবসমাধি হইয়াছিল, এবং ভাবাবস্থায় তিনি দেবীর প্রতিমার পার্শ্বে বরাভয়করা দেবীর ভাবে দাঁড়াইয়া-ছিলেন!

শ্রীরামরুফের তকালীপ্রতিমা পূজা অপূর্ব জীবস্ত পূজা। উাহার পূজাকার্য বিশেষরূপে প্রণিধান করিলে বৃথিতে পারা যায় যে, প্রতিমাপুলা মিধ্যা কল্পনা নয়। ভন্তশাল্লের মর্মানুষায়ী



দক্ষিণেশ্বরের ৬ শ্রীশ্রীকালীমাতা (শ্রীশ্রীভবতারিনা)

পূজা করিলে সাধকের অভীষ্ট নিশ্চয়ই সিদ্ধ হয়। অসভ্য বা সভ্য কোন সমাজের লোকেই প্রান্তি বা অক্সান বশতঃ নিজেদের মনগড়া মিথ্যা কল্পনা করিয়া কোন কিছু পূজা করে না। হিন্দুর প্রতিমাপূজা কেবল থড় কাঠ মাটি প্রস্তারের পূজা নয়। প্রতিমায় ভগবানের পূজা, জগৎকর্ত্তা ঈশ্বরেরই বিধান। শ্রীরামকৃষ্ণ বলিতেছেন,—

> "মাটির প্রতিমা পূজাতেও প্রয়োজন আছে। নানারকম পূজা ঈশ্বরই আয়োজন করেছেন—অধিকারী ভেদে। তিনি অন্তর্থামী,—তিনি জ্ঞানেন যে প্রতিমা পূজাতে তাঁকেই ডাকা হচ্চে। তিনি ঐ পূজাতেই সম্ভূষ্ট হবেন।"

"যেমন শোলার আতা দেও লে সতাকার আতা মনে পড়ে, সেইরূপ প্রতিমা দেও লে সেই চিন্মী ঈশ্বরীরই উদ্দীপন হয়। প্রতিমা মার চিন্ময়রূপেরই প্রতিরূপ। যেমন বাপের ফটোগ্রাফ দেও লে বাপকে মনে পড়ে, তেমনি প্রতিমায় পূজা কর্ত্তে কর্ত্তে সতোর উদ্দীপন হয়। মন্দির দেও লে তাঁকেই মনে পড়ে—উদ্দীপন হয়। যেথানে তাঁর কথা হয়, সেইথানে তাঁর আবির্ভাব হয়, আর সকল তার্থ উপস্থিত হয়। প্রতিমায় ভগবানের আবির্ভাব হয়। আবির্ভাব মান্তে হয়। প্রতিমায় আবির্ভাব হতে গেলে তিন্টা জ্বিনিষের দরকার। প্রথম পূজারির ভক্তি, বিতীয় প্রতিমা স্থানর হওয়া চাই, তৃতীয় গৃহস্বামীর ভক্তি। পূজার সময় প্রতিমাকে কাঠ মাটি বলে জ্বান থাক্লে কাঠ মাটিরই পূজা হয়। ঈশ্বর বোধ থাকলে ঈশ্বর লাভ হয়।"

## **बीतामकृष्ध** (प्रव।

"প্রতিমাপূজায় দোষ কি ? বেদাস্থে বলে, ষেধানে জান্তি, ভাতি আর প্রিয়, সেইখানেই তাঁর প্রকাশ। তিনি ক্ষাড়া কোন জিনিষ নাই। তিনিই এই সব হয়েছেন। কোন কোন জিনিষে বেণী প্রকাশ। স্থলক্ষণ শালগ্রাম, বেশ চক্র থাক্বে, গোমুখী, আর আর সব লক্ষণ থাক্বে তাহলে ভগবানের পূজা হয়।"

"আবার দেখ, ছোট মেয়েরা পুতৃল খেলে কতদিন? যতদিন না বিবাহ হয়, আর যতদিন না স্বামী সহবাস হয়। বিবাহ হলে পুতৃলগুলি পেঁটরায় তুলে ফেলে। ঈশ্বলাভ হলে আর প্রতিমা পুজায় কি দরকার?"

"আমি দেখি, তিনিই সব হয়ে রয়েছেন,—মানুষ, প্রতিমা, শালগ্রাম,—সকলের ভিতরেই এক দেখি। এক ছাড়া তুই আমি দেখি না!" ক)

উল্লিখিত উক্তিগুলিতে শ্রীরামক্ষের প্রতাক্ষ অনুভূতিই প্রকাশ পাইতেছে। ইহা মহাসতা যে, ভক্তের অন্তরে ঈশ্রীয় ভাব উদ্দীপন করিবার জ্ञা তাহার মানসিক প্রকৃতির অনুরূপ নানাবিধ আলম্বন ঈশ্বরই কল্পনা করেন, এবং সাধকের ভক্তির আকর্ষণে প্রতিমাদিতে আবিভূতি হইয়া তাহার ভক্তিপূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন। মনমুধ এক করে, ভক্তিভাবে ব্যাক্ষ্মস্তরে ভগবান্কে প্রতিমাদিতে পূজা করিলে, তিনি যে সাক্ষাৎকার হন ও ভক্তের অভীপ্রপূর্ণ করেন, তাহা শ্রীরামক্ষ্য শ্রীশ্রীভবতারিণীর পূজার প্রত্যক্ষ দেথাইয়াছেন। তাঁহার উক্তি,—

"তিনি শুধু নিরাকার নন, তিনি আবার সাকার। তার

রূপ দর্শন করা যায়। ভাব ভক্তির দ্বারা তাঁর সেই অতুলনায় রূপ দর্শন করা যায়। মা, নানারূপে দর্শন ভান। তিনি যে ভক্তবৎসল! ভক্ত যে রূপটী ভালবাসে সেইরূপে তিনি ভাথা ভান!" (ক)

শান্তের বিধি অনুসারে পূজা করিতে হইলে, প্রথমে সহুপায়ে উপার্জিত অর্থে, নিজ শক্তি অনুসারে, কিন্তু বিত্তশাঠ্য প্রকাশ না করিয়া, শুদ্ধাচারে পুজোপকরণ সংগ্রহ করিতে হয়। পূজার স্থানে, আসনে, জলে, সমস্ত পূজার দ্রব্যে দেবতার অধিষ্ঠান কল্পনা করিবার জ্বন্থ শাস্ত্রের উপদেশ। নিজের অপবিত্র দেহ মনের সংস্কারসকল ভত্মীভূত হইয়া নৃতন দেবদেহ গঠিত হইয়াছে এইরূপ ভাবনা, অর্থাৎ ভূতশুদ্ধি, দেবপূজার প্রধান অমুষ্ঠান। শাস্ত্র বলেন দেবতা হইয়া দেবপূজা করিবে। পূজার সময় মনকে অহা সর্ববিষয়চিন্তা পরিশৃহা ও কেবল দেবভাবে ভাবিত করিয়া দেবপূজা করিতে হইবে। এই ভাবে দেবপূজা করিলে সাধক অবিলম্বে অবৈতভাবে উপনীত হন। ইষ্ট্রযুক্তিতে সমাহিত চিত্ত হইয়া এবং তাঁহাকে হাদয়পীঠে প্রতিষ্ঠা করিয়া দেবভাবেপরিশুদ্ধ প্রাণ মন ইন্তিয়াদি উৎদর্গ করাকে মান্য পূজা বলে। প্রতিমায় দেবতার আবিভাব অমুভব ও ভক্তিপূর্বক তাঁহাকে দেবভাবপূর্ণ গন্ধ পুষ্প ধূপ দীপ অন্নাদি প্রদান করিয়া তাঁহার তৃষ্টি সম্পাদনকে বাহুপূজা বলে। মনের একাগ্রতা ও ভক্তিই ইহার মূল। শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,—"ভক্তিপূর্বক (य जामारक পত भूष्ण कन वा जन यांश किहू जर्भन करतः देनहें শুদ্ধবৃদ্ধি ব্যক্তির ভক্তিপূর্বক প্রদত্ত সেই সকল দ্রব্য আমি

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

গ্রহণ করিয়া থাকি।" • ভগবৎগুণগান, তাঁহার নিকট জ্ঞান ভক্তির জন্ম বাাকুল হইয়া প্রার্থনা, তাঁহার দর্শনলাভের জন্ম কাতরতা, এই সকল কর্ম্ম ভগবানের রূপালাভ করিবার সাধনস্বরূপ। এই সমস্ত নিদ্ধামভাবে করিতে হয়। প্রভিগবান্ বলিয়াছেন,—"হে কুন্তিনন্দন! তুমি যে কার্য্য কর, যে হোম কর, যে দান কর, ও যে তপস্থা কর সেই সকলই আমাতে অর্পণ কর। এই প্রকার কন্ম করিতে করিতে শুভাশুভ ফলের হেতু কর্ম্মবন্ধন হইতে তুমি মুক্তিলাভ করিবে। এই প্রকারে সন্যাসযোগে যুক্তাত্মা ও কর্ম্মবন্ধন হইতে বিমুক্ত হইয়া, দেহ পতিত হইলে আমাকেই প্রাপ্ত হইবে।" †

আমরা বলিয়াছি শ্রীরামরুফের পূজা তকালীপ্রতিমার জাবস্বপূজা। সুর্য্যোদয়ের পূর্বে তিনি স্নানাদি প্রাত্তরতা সমাধানপূর্বক স্বয়ং বিল্পত্র দূর্ব্বা ও পূস্পচয়ন করিয়া সহস্তে মালা গাঁথিয়া মাকে মনের মত করিয়া সাজাইতেন। যথন পূজা করিছে বসিতেন তাঁহার ভক্তির মত্ততা ও তন্ময়ভাব দেখিয়া অপরলোক নিকটে যাইতে সাহস করিত না। তাঁহার একাপ্রতা এরূপ গভীর হইত যে, ভূতগুদ্ধি করিবার কালে তিনি স্পষ্ট অনুভব করিতেন, কুগুলিনী স্বতঃই জ্বাগরিতা হইয়া সহস্রার গত হইতেছেন এবং তাঁহার নিজ দেহের পরিবর্তে বর্ণময়া মাতৃকাদেহ উজ্জলবর্ণে প্রকাশিত হইয়াছে। পূজা করিবার সময় দেবীরভাবে এরূপ তন্ময় হইয়া যাইতেন যে,

গীভা নবম অধ্যায়, ২৬ শ্লোক।

<sup>+</sup> গীভা নবম অধ্যায়, ২৭-২৮ স্নোক।

অনেক সময় পূলা চলনাদি প্রতিমার পাদপল্মে না দিয়া নিজের মস্তকে প্রদান করিতেন। মার নামগুণগান তাঁহার পূজার প্রধান উপকরণ। গান গাহিয়া মাকে শুনাইতে দীর্ঘকাল কাটিয়া যাইত। ভোগ নিবেদন পূর্বক মাকে তাহা গ্রহণ করিবার জন্ম আহবান করিয়া এরূপ ভাবে প্রতীক্ষা করিতেন, যেন মা প্রকৃতই আহার করিতেছেন। কিছুদিন এইরূপে পূজা করিয়া তাঁহার অন্তত্ত হইতে লাগিল, যেন সকল বস্ততেই তাঁহার মার সন্তা দেদীপ্যমান রহিয়াছে। তিনি বিলয়াছিলেন,—

"একদিন পূজার সময় শিবের মাথায় বজ্র দিচ্ছি এমন সময় দেখিয়ে দিলে—এই বিরাট মূর্ত্তিই শিব! তথন শিব গড়ে পূজা বন্ধ হলো। ফুল তুল্চি হঠাৎ দেখিয়ে দিলে যে ফুলের গাছগুলি যেন এক একটা ফুলের তোড়া —সম্মুখে বিরাট পূজা হয়ে গেছে! সেই বিরাট মূর্ত্তির উপর ফুলের তোড়া শোভা কছেে! সেইদিন থেকে ফুল তোলা বন্ধ হয়ে গেল। তাঁকে সর্বভ্তে দর্শন কর্ত্তে লাগ্লাম,—পূজা উঠে গেল। এই বেল গাছ—বেল পাতা তুল্তে আস্তাম। একদিন পাতা ছিঁড়তে গিয়ে আঁশ খানিকটা উঠে এল,—দেখ্লাম, গাছ চৈতন্তময়! মনে কন্ত হলো! দ্র্বা তুল্তে গিরে দেখি আর সে রকম করে তুল্তে পারি না। তথন রোক্ করে ভুল্তে গেলাম।" (ক)

ক্রমে তাঁহার পূজা জপ ধ্যান প্রগাঢ় হইতে লাগিল ও

# ব্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সম্যে সময়ে তিনি বাহুজান হইতে লাগিলেন। পূজা করিতে বসিয়া বছকাল অতীত । গভীর ধাানে মগ্ন হইয়া স্থাম্বৎ অচলভাবে বসিয়া থাকেন। ধাানের সময় কিরূপ অফুভব হইত তাহা বলিয়াছেন,—

"গভীর ধ্যানে ব্যহ্জান শৃষ্ম হয়, ইন্দ্রিয়ের কাজ সব
বন্ধ হয়ে ধায়। ধ্যানের সময় প্রথম প্রথম প্রথম ইন্দ্রিয়ের
বিষয় সকল সাম্নে আসে। গভীর ধ্যানে সে সকল
আর আসে না; বাহিরে পড়ে থাকে। মন বহিমুখ
থাকে না,—যেন বারবাড়ীর কপাট ইন্দ্রিয়ের
পাঁচটী বিষয়,—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শন্ধ—বাহিরে পড়ে
থাক্বে। ধ্যান কর্ত্তে কর্তে আমার কত কি দর্শন হতো।"
ভিনি জপের বিষয় এইরূপ বলিতেন,—

"এপ করা কিনা নির্জ্জনে নিঃশদে তাঁর নাম করা। এক মনে নাম কর্ত্তে কর্ত্তে, জপ কর্ত্তে কর্ত্তে, তাঁর রূপ দর্শন হয়, —তাঁর সাক্ষাৎকার হয়। জপ থেকে ঈশর লাভ হয়। যেমন গঙ্গার গর্ভে ডুবান বাহাছরি কাঠ আছে,— শিকল দিয়ে বাঁধা। ডুব মেরে সেই শিকলের এক এক পাব্ ধরে ধরে গেলে শেষে বাহাছরি কাঠকে স্পর্শ করা যায়। ঠিক সেইরূপ জপ কর্ত্তে কর্তে মহা হয়ে গেলে ক্রমে ভগবানের সাক্ষাৎকার হয়।" (ক)

পুজার সময় ধ্রান জপ করিতে করিতে অহরহ: তাঁহার ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন হইতে লাগিল। আরতির সময় প্রতিমায় ঈশ্বরীর দিবা আবিভাব দেখিয়া, ভাবোনাত হইতে লাগিলেন,— আরতি আর শেষ হয় না! মুখমগুল ও বক্ষঃস্থল আরক্তবর্ণ,
চক্ষে দিব্যদৃষ্টি, অবিরল প্রেমাশ্রুবর্ষণে বুক ভাসিয়া যাইতেছে!
একদিন পূজাকালে এই প্রকার গভীর আবেশে সহসা তিনি
বাহুজ্ঞান শৃত্য হইলেন। তাঁহার কি দিব্যদর্শন লাভ হইয়াছিল তিনি
এইরপ বলিতেন,—

"ঈশ্বর দর্শন কল্লে কর্ম ত্যাগ হয়। আমার ঐ রক্ষে
পূজা উঠে গেল। কালীঘরে পূজা কর্জাম্, হঠাৎ মা
কালীঘরে দেখিয়ে দিলেন যে, মাই সব হয়েছেন!
দেখিয়ে দিলেন সব চিন্ময়!—প্রতিমা চিন্ময়! বেদী
চিন্ময়! কোশাকুশী চিন্ময়! ঘরের চৌকাট চিন্ময়!
মারবেল পাথর চিন্ময়! মান্ত্য জীব জ্লুত্ত সব চিন্ময়!
ঘরের ভিত্তর দেখি—সব যেন রসে রয়েছে! সচিচদানন্দ
রসে! কালীঘরের সম্মুখে একজন তৃষ্ট লোক্কে
দেখলাম; কিন্ত তারও ভিতরে তাঁর শক্তি জল্ জল্
কচেচ দেখলাম। তথন উন্মত্তের ভায় পুপাবর্ষণ কর্তে
লাগ্লাম! যা দেখি তাই পূজা করি!" (ক)

আমরা দেখিয়াছি প্রায় তিন বৎসর পূর্বে ঈশ্বরদর্শন করিবার জন্ম তাঁহার কিরুপ প্রাণের ব্যাকুলতা উপস্থিত হইয়াছিল। কি উপায়ে ভগবান্ লাভ হইতে পারে তিনি কিছুই জানিতেন না। তাঁহাকে সাধনপথ দেখাইয়া দিবার কেহই ছিল না। তাঁহার সরলহাদয়ে যাহা উদয় হইড তিনি তাহাই করিতেন। তিনি একান্তে দিবারাত্র বৎসহারা গাভীর ভায় বাাকুল হইয়া মাকে কেবল ডাকিয়াছিলেন। মার দর্শন পাইবার জন্ম তাঁহার

# श्रीतामकृष्क (प्रव।

প্রাণ কিরূপ অন্থির হইয়াছিল, তাঁহার অন্তর হইতে কিরূপ আর্ত্তনাদ উঠিত আমরা দেখিয়াছি। একমাত্র প্রাণের ব্যাকুলভায় অবশেষে তিনি মার প্রভাকদর্শন লাভ করিলেন এবং তাঁহার নির্দেশে নানাবিধ সাধনে প্রবুত্ত হইলেন। সাধনা করিতে করিতে বিবিধ ঈশ্বরীয়ন্ত্রপ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল। কিন্তু এতদিন মাকে তিনি দূর হইতেই দর্শন করিতেছিলেন। এত দিন দেখিতেছিলেন যে, মা আর তিনি ভিন্ন। তাঁহার মা,—তিনি ছেলে। এতদিন মাকে নানাক্রপে দেখিলেন—কখন রাম, কখন শিব কথন শ্রীকৃষ্ণ কথন বা সীতা গৌরী রাধারূপে, আবার কখন তাঁহাকে সৰ্বত্ৰ **অন্ত**ৰ্ধামী ব্লপে দেখিতে পাইলেন। কিন্ত এবার মা, তাঁহাকে স্বয়ং দেখাইলেন যে, তাঁহার হৃদয় মধ্যে ষে সর্বাশক্তিশ্বরূপিণী বিরাজ করিতেছেন, তিনিই বাহিরে অভ্ৰীবরূপে বর্ত্তমান। মা, তাঁহাকে দেখাইলেন যে, জীব ব্দগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব তিনিই হইয়াছেন। সবই ভাঁহারই এক একটা রূপ! সমস্ত বস্তুই তাঁহার চিন্ময়ী মা! এবার সেই সর্ব্বশক্তিময়ী তাঁহাকে বিশ্বরূপে দেখা দিলেন ৷ তাঁহার প্রত্যক্ষ হইল যে মা, নিজ শক্তিতে সমস্ত বিশ্ব পূর্ণ করিয়া রহিয়াছেন! তিনি দেখিলেন.—জগৎ শক্তিময়, সকলেরই ভিতর মার শক্তি 'জ্ঞল জ্ঞল কচ্চে !' এইক্লপ সর্ব্বভূতে মহাশক্তির অধিষ্ঠান অধৈতভাবে প্রত্যক্ষ করাই, তন্ত্রের শক্তিপূজার চরম ফল।

মাকে সর্বভূতে দর্শন করিয়া তাঁহার পুনর্বার প্রেমোন্মাদ উপস্থিত হইল। তিনি আর পূজা করিতে পারিলেন না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

#### তন্ত্রমতের সাধন।

"এই অবস্থায় বোধ হচেচ, ঠিক দেখছি, তিনিই সব হয়েছেন। ত্যজা গ্রাহ্ম থাকে না। যথন এই অবস্থা হলো তথন মা কালীকে পূজা কর্ত্তে বা ভোগ দিতে আর পারলাম না।" (ক)

তাঁহার বৈধপূজাকর্ম চিরদিনের মত মা উঠাইয়া দিলেন।
শাস্ত্রমতে দেবভাবে ভাবিত হইয়া প্রতিমাপূজা তাঁহার সিদ্ধ হইল।
এখন তিনি সাক্ষাৎ দেখিলেন যে, পূজার দ্রব্যও তাঁহার চিন্ময়ী মা,
তাঁহার অন্তরে সেই চিন্ময়ী মা, তাঁহার সন্মুথে চিন্ময়ী মাতৃপ্রতিমা,
—কে আর কাহাকে পূজা করিবে! তিনি প্রত্যক্ষ করিলেন—
"যাহার দারা হবিঃ অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত হয় তাহা ব্রহ্ম, হবন
দ্রব্যও ব্রহ্ম, যে অগ্নিতে হবনীয় দ্রব্য প্রদত্ত হয় তাহাও ব্রহ্ম, হবন
ক্রিয়াও ব্রহ্ম, এবং যে হবন করিতেছে সেও ব্রহ্ম।" •

নিয়মিত পূজা করিতে তিনি ক্রমশঃ অক্ষম হইলেন। কালীবাড়ীর কর্ম্মচারীগণ দেখিত যে, শাস্ত্রবিধি অনুসারে তিনি আর
পূজা করেন না। সময়ে অসময়ে তিনি কালীঘরে আগমন করেন।
পূজার কোন নিয়ম নাই। প্রতিমার নিকট কখন ধ্যানমগ্ন হইয়া
জড়বং উপবিষ্ট; কখন কেবল চামরই ব্যাজন করেন; কখন
প্রেমোমত্ত হইয়া গান গাহিতে থাকেন, কখন প্রতিমার সহিত
সজীবদেবী জ্ঞানে কথা কন, ছোট ছেলের মত আব্দার করেন;
কখন বা দেবীর পূজার পূজামাল্য আপনার কণ্ঠে ধারণ করিয়া
চল্দনাদি নিজ অঙ্গে লেপন করেন। একদিন দেবীকে ভোগ
নিবেদন না করিয়া, উপস্থিত একটী বিড়ালকে সেই ভোগ থাইতে

গীতা, চতুর্থ অধ্যায় ২৪ ঝোক।

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব

দিলেন। মন্দিরের প্রধান কর্মচারী এই সকল উন্নত্তের কার্য্য দেখিয়া অভিশয় বিরক্তভাবে মথুর বাবুর নিকট সংবাদ দিলেন,যে, কালীমন্দিরে ৮কালীমাতার পূজা ভোগরাগাদি কিছুই হইতেছে না, ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দারা সমস্তই নষ্ট হইতেছে। প্রীরামরুষ্ণ বলিতেন—

"আমি বিড়ালকে ভোগের লুচি থাইয়ে ছিলাম। দেথ লাম
মাই স্ব-হয়েছেন—বিড়াল পর্যস্ত! তথন থাজাঞ্চী সেজ
বাবুকে চিঠি লিখলে যে, ভট্চাজ্জি মশাই ভোগের লুচি
বিড়ালদের থাওয়াচ্ছেন। সেজ বাবু আমার অবস্থা বুঝতো।
পত্রের উত্তরে লিখলে, উনি যা করেন তাতে কোন
কথা বোলো না। তাঁকে লাভ কল্লে এই গুলি ঠিক দেখা
যায়—তিনিই জীব জগৎ চতুর্বিংশতিতত্ত্ব হয়েছেন! বিচার
করে আয়ক্ রকম দেখা যায়,—আর তিনি যথন দেখিয়ে
স্থান, তথন আর আয়ক রকম স্থাধা যায়।" (ক)

তিনি এক সময় বলিয়া ছিলেন যে, 'কালীম্বরে' শ্রীপ্রীভবতারিণীর পূজা তিনি ছয় মাস মাত্র করিয়াছিলেন। কিন্তু বিধি পূর্বাক পূজা পরিত্যাগ করিলেও তাঁহার নিজের সেচ্ছাত্মরূপ মার পূজার বিরাম হয় নাই। তাঁহার দ্বারা নিতাপূজা অসম্ভব দেখিয়া মথুর বাবু স্বার্মকে ৮কালীমাতার পূজায় নিযুক্ত করিলেন, এবং চিকিৎসা দ্বারা উন্মাদ অবস্থার উপশম হইতে পারে বিবেচনায় কলিকাতার তৎকালীন প্রাসিদ্ধ কবিরাজ গলাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসাধীনে তাঁহাকে রাখিয়া দিলেন। গলাপ্রসাদ তাঁহার সাধারণ উন্মাদরোগ তির করিয়া তৈলাদি ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে

#### তন্ত্রমতের সাধন ৷

কিছুমাত্র ফলোদের হইল না। শুনা ষায়, কোন দিবস তিনি হাদেরের সঙ্গে গঙ্গাপ্রসাদের নিকট উপস্থিত হইলে, তথায় পূর্ব্বক্ষের অপর এক জন কবিরাজ তাঁহার পীড়ার লক্ষণ সকল দেখিয়া যোগজবাাধি বলিয়া অনুমান করেন এবং সাধারণ চিকিৎসা দ্বারা ইহা আরোগ্য হইবে না এইরূপ অভিপ্রায় ব্যক্ত করেন। অবশেষে মথুর বাবু ও অন্তান্ত সকলে তাঁহার উন্মাদের এক কারণ স্থানীর্ঘ ব্রহ্মচর্য্য হইতে পারে ভাবিয়া, হাদয়ের পরামর্শে একদিন এক বারবিলাসিনীকে আনাইয়া তাঁহার বরে প্রেরণ করেন। তিনি বিলয়াছিলেন—

"আমার এই অবস্থার পর আমাকে বিড্বার জন্ত, আর আমার পাগলামি সারাবার জন্ত তারা একজন বেশু। এনে বরে বসিয়ে দিয়ে গেল—স্থলর, চোথ ভাল। আমি মা, মা, করে বর থেকে বেরিয়ে এলাম। আর হলধারীকে ডেকে দিয়ে বল্লাম—দাদা দেখ্বে এস, বরে কে এসেছে। হলধারী আর আর সব লোক্কে বলে দিলাম" (ক)

যদিও বারাঙ্গনার আকর্ষণ তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে পারে নাই কিন্তু এরূপ ম্বণিত পরীক্ষা তাঁহাকে বিশেষ চিন্তাকুল করিয়া-ছিল। যতক্ষণ পর্যান্ত স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তির বীজ অন্তরে বর্ত্তমান থাকে, ততক্ষণ সর্ব্বত্যাগী সন্ন্যাসী হইলেও পতনের সম্ভাবনা। অবিজ্ঞারূপিণী কামিনীর মোহিনীমায়া হইতে সাবধান হইবার জন্ম তিনি বলিতেছেন :—

"ঈশরকে কেন দর্শন হয় না ? কামিনীকাঞ্চন মাঝে আড়াল আছে বলে। কামিনীকাঞ্চন এই ছটী ঈশুরের

#### ীরামকৃষ্ণ দেব।

পথে বিশ্ব—ঈশ্বরকে দেখ তে ভার না। মেরেমান্নষের আসজি
ঈশ্বরের পথ থেকে বিমুখ করে ভার—কিসে পতন হ্র
পূরুষ জান্তে পারে না। এই কামিনীকাঞ্চন আবরণ
গেলেই চিদানক লাভ। যে কামিনীকাঞ্চনের স্থুখ ভাগি
করেছে ঈশ্বর ভার অতি নিকট।"

কামিনীকাঞ্চনই সংসার—ঈশ্বরকে ভূলিয়া প্রায়।
কামিনীকাঞ্চন জীবকে বদ্ধ করে, জীবের স্বাধীনতা যায়।
কামিনী থেকেই কাঞ্চনের দরকাব। তারজন্য পরের
দাসত্ব কর্ত্তে হয়,—স্বাধীনতা চলে যায়। তোমার মনের
মত কাজ কর্ত্তে পার না। তাথ অত সব পাশকরা পণ্ডিত,
পরের চাকরী সীকার করে কিহয়ে রয়েছে। মনিবের ত্বেলা
লাথি থায়। এর কারণ কেবল কামিনী! বিয়ে করে
নদের হাট বসিয়ে এখন আর হাট তোলবার যো নাই।
ভাই অত অপমান, অত দাসত্বের যন্ত্রণা!"

"কামিনীকাঞ্চনই মায়া। ত্রী মায়ারূপিণী! যারা কামিনীকাঞ্চন নিয়ে থাকে, তারা নেশায় কিছু বুঝ তে পারে না। ওর ভিতর অনেকদিন থাকলে হুঁস চলে যায়। যাকে ভূতে পায় সে জান্তে পারে না যে তাকে ভূতে পেয়েছে! সে ভাবে আমি বেশ আছি! অবিসাক্রপিণী মেয়েদের কি মোহিনী শক্তি! তারা প্রক্ষণ্ডলকে যেন বোকা অপদার্থ করে রেখে গ্রায়। বড় বাবুর হাতে অনেক কর্ম, কিন্তু করে দিচে না। একজন বল্লে—গোলাপীকে ধ্র, তবে কর্ম হবে। গোলাপী বড় বাবুর রক্ষিত বেশা!

#### তন্ত্রমতের সাধন।

কামিনীকাঞ্চনের আসন্তি যানুষকে হীনবৃদ্ধি করে। এই কামিনীকাঞ্চন নিয়ে সকলে ভুলে আছে।"

কামিনীকাঞ্চন যদি মন থেকে গেল, তবে আর বাকি রইল কি ? তথন কেবল ব্রহ্মানন !"

কামিনীর মোহিনীশক্তিদারা তাঁহাকে ঈশ্বরপথ হইতে বিমুথ করিবার জন্ম সকলের চেষ্টা দেখিয়া, মন হইতে কামিনীর প্রতি আসক্তির মূল উৎপাটনের জন্ম, তাঁহার প্রাণে উৎকট জ্বালা উপস্থিত হইল। চিদানন্দময়ী মাকে কাতরস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "এই অবস্থায় মা, মা, বলে কাঁদ্তাম, কোঁদে কোঁদে বলভাম্,— মা। রক্ষা কর, মা। আমায় নিথাদ কর, মা। যেন সং থেকে আসংএ মন না যায়।" (ক)

হুর্জ্জয় কাম রিপুর আক্রমণ হুইতে পরিত্রাণ কতদ্র হুরুছ তাহা বলিতেছেন.—

> "কাম চলে যাওয়া কি সহজ ব্যাপার! আমারই ছয়মাস পরে বৃক্ কি করে এসেছিল। তথন গাছতলায় পড়ে কাদতে লাগলাম। বল্লাম মা। যদি তা হয় তা হলে গলায় ছুরি দেব।"

সন্থরেচ্ছণর এই সময় এক ভৈরবীবেশধারিণী ব্রাহ্মণী কালী-বাড়ীতে উপস্থিত হইয়াছিলেন। ভৈরবী প্রোড়াবয়স্কা ও ব্রহ্ম-চারিণী। কেহ বলেন তিনি কয়েক মাস পূর্বেদ ক্ষিণেশ্বর গ্রামে আসিয়া, কালীবাড়ীর নিকট দেবমগুলের ঘাটে একটী ঘরে আসন করিয়াছিলেন এবং মধ্যে মধ্যে মন্দিরে আসিয়া দর্শনাদি

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

করিয়া যাইতেন। ব্রহ্মচারিশীর পূর্ব্বনিবাস ও বংশাদি পরিচয় কিছুই জানা নাই। এই মাত্র শুনা যায় য়ে, তিনি তদ্রোজ্য সাধনায় বিশেষ পারদর্শিনী এবং বৈষ্ণবতন্ত্র ও ভক্তিগ্রন্থাদিতে স্থাশিকিতা। শ্রীরামরুষ্ণ ভৈরবী সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন য়ে, তিনি কেবল বিছুষী নন,—"ব্রাহ্মণী বিছার সাক্ষাৎমূর্ত্তি, মূর্ত্তিমতী সরস্বতী।" শ্রীরামরুষ্ণের সহিত পরিচয় হইবার পর, ভৈরবী ব্রিতে পারিলেন য়ে, তিনি এক জ্বলোকিক মহাপুরুষের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছেন। কিন্তু এ সময় তাঁহার হৃদয় য়ে অভিনব উদ্বেগে ক্ষন্থিরে হইতেছিল, তাহা জ্বানিতে পারিয়া তাঁহাকে তন্ত্রমতে সাধনা করিতে পরামর্শ দিলেন এবং বলিলেন য়ে, তিনি দীক্ষা গুরুর স্থায় তাঁহাকে সাধন পথে সাহায়্ম করিতে প্রস্তুত আছেন। সাধন করিবেন কিনা শ্রীরামরুষ্ণ মাকে জ্বিজ্ঞাসা করিবার জ্বল্থ মন্দিরে গমন করিলেন। এবং মার অনুমতি গ্রহণ করিয়া কামিনীর আকর্ষণ হইতে উদ্ধার হইবার জ্বল্প, তাঁহার ভন্তর্পতের সাধনা আরম্ভ হইল।

কিন্তু এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে, যখন শ্রীরামক্তকের ঈশ্বর
দর্শন হইয়াছে, তখন তাঁহার অন্তরে কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি
কোথায় ? তাঁহার তন্ত্রের সাধন কি জন্ত ? আমরা পূর্বে উল্লেখ
করিয়াছি যে, তিনি সরল শুক্তস্বদেরের পরিচালনে সকল কার্য্য
করিতেন; বৃদ্ধির প্রেরণায়, যুক্তি বিচার করিয়া কোন কিছু
করিতেন না। বাল্যভাবের উত্তেজনায় যেমন শৃষ্টের নিকট
উপনয়নকালে ভিক্ষা লইয়াছিলেন, তাহারই প্রবর্তনায় প্রেমোন্মাদ
ক্ষবস্থার বিবাহ করিতে অসক্ষত হন নাই এবং এখন তাহারই

প্রেরণায় তন্ত্রের সাধনে প্রবৃত্ত হইতেছেন। তিনি বালকস্বভাবে
মার কাছে ছুটিয়া গেলেন মাকে জিজ্ঞাসা করিতে—সাধন করিবেন
কিনা। মা, তাঁহাকে সাধন করিতে বলিয়াছেন, স্ক্তরাং তাঁহার
যুক্তি বিচার এইস্থানেই শেষ হইল। কিন্তু মানববৃদ্ধির অগোচর
ঈশবেচছার মর্ম্মোদ্যাটন করিতে অজ্ঞানান্ধ মানব কি করিয়া
সক্ষম হইবে ? মনে হয়, সেই সর্ব্বভাবময়ী মহামায়ার ইচ্ছায়,
তাঁহার ভিতর দিয়া যে এক অশ্রুতপূর্ব্ব, অভিনব ভাবসাধন,
জগৎসমক্ষে প্রকাশিত হইবে, তাঁহার তন্ত্রমতের সাধনার তাহাই
গুঢ় রহস্ত !

হিন্দুশান্ত মতে বর্ত্তমান সমাজে যুগধর্মারুষায়ী কলির প্রাধান্ত ।

এখন খোর কলিকাল। মানুষ একালে কেবল ইন্দ্রিয় স্থভাগে

অনুরক্ত। তত্ত্বে কলিকালের অপরাপর লক্ষণের মধ্যে বাহা

বিশেষরূপে প্রবল, তাহ। এইরূপ উক্ত হইয়াছে,—"বংকালে দেখিবে

যে মনুষ্যগণ কামমোহিত ও স্ত্রীর বলীভূত হইয়া গুরু মিত্র প্রভৃতির বিদ্রোহাচরণ করিতেছে, তথনই বুঝিবে যে কলির

সাতিলয় প্রাহর্ভাব হইয়াছে। যৎকালে ভ্রাভূগণ, স্বজনগণ গুল্

অমাত্যগণ সামান্ত ধনলোভে অন্ধ হইয়া, পরস্পর বিবাদ কলহ ও

প্রহার পর্যান্ত করিবে তথনই জানিবে যে কলি সাতিশয় প্রবন্ধ

হইয়াছে। যথন দেখিবে প্রকাশ্যরূপে মন্তমাংস ভক্ষণ করিলেও

কেহ নিন্দা বা দণ্ড প্রদান করিবে না, অথচ সকলে গুল্রুপে

স্বরাপান করিতে প্রস্তু হইবে, তথন বিবেচনা করিবে হে প্রবিক্ত

ক্লির প্রাত্রভাব হইয়াছে। \*

<sup>· \*</sup> महानिर्दाण उप्त, वर्ष উद्याम ८२ ८३, ८८ भाक ।

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

এই সকল মন্তমাংসপরায়ণ, কামিনীকাঞ্চনাসক্ত ও কেবল দেহস্থথে নিরত জীবের মোক্ষলাভের উপায় কি ? তন্ত্র বলেন, —"তন্ত্রোক্ত পথ যেমন স্থভোগ ও মোক্ষ এই উভয়বিধ ফল প্রাপ্তির একমাত্র উপায়, সেরূপ ইহলোকে ও পরলোকে স্থ্য ও মোক্ষের সাধক অন্ত কোন পথ নাই।" \*

#### তন্ত্রমতের সাধক বলেন,—

"তন্ত্র ভোগের বস্তুর সঙ্গে সাধনার যোগ করিয়া, ভোগবাসনার নিরুত্তি করিবার উপদেশ দেন। ভোগাসক্তি নিরুত্তি হইলেই দিবাভাব উপস্থিত হয় এবং মোক্ষলাভ হইয়া থাকে। তন্ত্রে আছে —"যিনি বিষয় ভোগে প্রবৃত্ত, তিনি কথন মোক্ষফল প্রাপ্ত হন না; এবং যিনি মোক্ষফলাকাজ্জী তিনি সর্ক্রসময়ই বিষয়ভোগ হইতে বিরত থাকেন। পরস্তু, যিনি তন্ত্রোক্তবিধান অনুসারে দেবী পাদপদ্ম আশ্রয় করেন, তাঁহার ভোগ ও মোক্ষ উভয়ই করতলগত।" †

সংসারস্থাসক্ত মানব যে সকল ভোগাবস্ত লইয়া উন্মত্ত হইয়া আছে, যাহা মোক্ষপথের একান্ত বিরোধী, তত্ত্বে তাহাই গ্রহণ করিয়া, সেই সকল ভোগস্থ ত্যাগ করিবার জন্ম সাধনার ব্যবস্থা করিয়াছেন। তত্ত্বে সদাশিব বলিতেছেন,—"হে আছে! শক্তি পুলার বিহিত মন্ম মাংস মংশু মুদ্রাও মৈথুন পঞ্চত্ত্ব বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে। পঞ্চতত্ব ব্যতীত পূজা করিলে তাহা অভিচারস্বরূপ অর্থাৎ প্রাণ্যাতক হইয়া উঠে। বিশেষতঃ

<sup>\*</sup> মহানিব্বাণ ভত্ৰ ৪র্থ উল্লান ২০ লোক।

<sup>†</sup> মহানির্বাণ ভল্লের নিকার, জানে<u>ন্দ্রনাথ ভ</u>ল্লরত্ন

তাহাতে কোন ক্রমেই সাধকের ইন্তিসিদ্ধি হয় না; প্রত্যুত পদে পদে বিদ্নই ঘটিয়া থাকে। প্রস্তরের উপর শহাবপন করিলে যেমন তাহার অন্ধুরোলাম হয় না, সেইরূপ পঞ্চতম্ববিহীন পূজাতেও কোনরূপ ফণোলয় হয় না।"\*

- ',

পঞ্চতত্ত্ব লইয়া সাধনার লোকিকযুক্তি তান্ত্রিক কুলাচার সাধক-গণ এইক্লপ প্রদান করেন—

"শিব স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন,—"যে কালকৃট বিষ দারা সকলেরই জীবন সংহার হয়, চিকিৎসক সেই কালকুট বিষ প্রয়োগ করিয়াই রোগীর জীবন রক্ষা করেন।" অম্মদেশে ও সাধারণ প্রাবাদ আছে যে, "বিষশু বিষমৌষধন্" এবং 'বিষে বিষক্ষয়'। একশে বিবেচনা করিতে হইবে, এই জগতী তলে কোন্ দ্রব্য দারা মহুদ্য ভ্ৰষ্ট, অধঃপতিত, পাপে মগ্ন, হিতাহিত বিবেচনা শৃন্ত, অকালে কালগ্ৰন্ত, কৰ্ত্তব্যাকৰ্ত্তব্য-জ্ঞানবিহীন, নিভান্ত অপদাৰ্থ ও সকলেক ছেয় হয় ? ইহার মধ্যে প্রথম মগুও দ্বিতীয় রমণী। মাংস মৎক্র এবং মুদ্রা অর্থাৎ মুড়ি ছোলাভাজা প্রভৃতি উপদংশ (চাট্) সমুদয় তাহার সহকারী। এই পঞ্তত্ত সংসাররূপ ছন্চিকিৎস্ত ভীষণ রোগের নিদান। মতাদির প্রভাবে মহুয়্য মহুয়াত্ব বিহীন 🦠 অপদার্থ হইয়া পড়িতেছে। মহাবা রমণীর এতদূর মোহিনীশক্তি যে পরম ধার্ম্মিক সাধু জ্ঞানী ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া অজ্ঞানরূপ অন্ধতমসাচ্ছন্ন কৃপে নিক্ষেপ করে। এ স্থলে শিব বিষপ্রবের্গার্গ ষারাই বিষনাশের বাবস্থা করিয়াছেন। সাধক মাত্রেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন যে, শিবের এই চিকিৎসা অব্যর্থ ও আগু ফলদায়ক।

महानिर्वाष उस পक्षाबाम २२, २७, २४ (झांक ।

যাহার মতাপিপালা ও পরনারী-সঙ্গম-প্রবৃত্তি থাকে, এই চিকিৎসায় অল্পন্ত মধ্যেই তাহ। বিদুরিত হইয়া যায় ; পরস্ক চিকিৎসক (গুরু) ্পাকা হওয়া আবিশুক। বিষ প্রয়োগ করিবার সময় কিঞ্চিৎ তারতম্য হইলেই রোগী মারা যাইবার সম্ভাবনা। এই জন্ম শিব বলিয়াছেন, থড়েগর উপর দিয়া গমন করা এবং ব্যাদ্রের কণ্ঠ আলিঙ্গন করা অপেক্ষাও কুলাচার পথ অতীব কঠিন। আমরা পঞ্চতত্ত্ব বিষয়ে একটা লোকিক যুক্তি প্রদর্শন করিলাম মাত্র; কিন্ত এ বিষয়ে যে আধ্যাত্মিক যুক্তি আছে, তাহা পরিজ্ঞাত হইলে সাধন বিষয়ে উক্ত পঞ্চত্ত্ব সকলের পক্ষেই অপরিহরণীয় বলিয়া সিদ্ধান্ত তত্বজ্ঞানী ভিন্ন অপর কেহ সেই আধ্যাত্মিক যুক্তি সম্যক্ হ্বাদয়ক্ষম করিতে সমর্থ নহেন। আমরা দেখিতেছি, অনেকে কৌল বলিয়া আত্মপরিচয় দেন; অথচ কার্য্যে তাঁহাদিগকে প্রকৃত মাতাল বা লম্পট দেখা যায়। যিনি লম্পট বা মাতাল, তিনি কদাপি কৌশ নহেন। কৌলের প্রণালী স্বতন্ত্র, তিনি মাতাল ষা লম্পট হয়েন না। স্ত্রীলোক দেখিলেই তিনি তাঁহাকে আপনার জননী ও ইষ্টদেবতাস্বরূপ জ্ঞান করিয়া মনে মনে বা প্রকাশ্য ভাবে প্রণাম করেন। গৌরাঙ্গমহাপ্রভু নিত্যানন্দমহাপ্রভু ও অবৈত মহাপ্রভু প্রভৃতি মহাত্মাগণ প্রকৃত কৌলের জাজন্যমান দৃষ্টান্ত। "ভোগ্যবস্তর ভোগ দারা কথনই ভোগ লালসা নির্ত্ত হয় না। অগ্নিতে দ্বত প্রাদান করিলে যেরূপ অগ্নি সমধিক উদ্দীপ্ত হইয়া ূথাকে; উপভোগ ৰাবা ভোগ লালদাও দেইরূপ সমধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত 🕏ষ, ैকছাপি নিবৃত্ত হয় না।" 🛊 এ কথা আমরা সম্পূর্ণ সত্য

<sup>🗢</sup> সমুসংহিতা

বলিয়াই স্বীকার করি। বিষপান করিলে মৃত্যু হইবে না, এ কথা কেহই বলিভেছে না; কিন্তু বৈশু যে বিষ প্রয়োগ করেন, ভাহার ভিতর এরূপ অপূর্ব্ব উপায় আছে যে, ঐ বিষপানে মৃত্যু হয় না; প্রভাত তথারা শরীরস্থ বিষ সংহার প্রাপ্ত হয়। গুরু কোন্ প্রণালী অবলম্বন করিয়া এই মন্তাদিরূপ বিষদারা সংসার বিষ হরণ করেন, ভাহা অনধিকারীর নিকট প্রকাশ করিতে শিবের নিষেধ আছে। \*

ষে মহাশক্তির আরাধনা করিয়া কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি মন হইতে ত্যাগ হয় এবং ভোগ ও মোক্ষ উত্তয়ই লাভ হইয়া থাকে তাঁহার স্বন্ধপ কি ? সর্বজ্ঞান ও ধর্ম্মের প্রমান অপৌক্ষষেয় বেদে স্বয়ং বাগ্দেবী পরমাত্মতত্ত্ব দর্শন করিয়া বলিতেছেন—

- ১। আমিই রুদ্র ও বস্থগণের সহিত এবং আদিত্য ও বিশ্ব-দেবগণের সহিত তাদাত্মভাবে বিচরণ করি। আমিই মিত্র এবং বৃদ্ধণ উভয়কে, অশ্বিনীকুমারদ্বয়কে এবং ইন্দ্র ও অগ্নিকে ধারণ করিতেছি। অর্থাৎ শুক্তিকায় রজতের স্থায়, আমাতেই সমগ্র পরিদৃশুমান জগৎ অবস্থিত। শুক্তিকাকে যেরূপ ভ্রম বশতঃ রজত বিশিয়া মনে করে, সেইরূপ আমাকে না জানিয়া রুদ্যাদিদেবগণ সত্য বিশিয়া মনে করে। প্রকৃতপক্ষে আমা ভির জগতে কোনগুপদার্থ নাই। রুদ্র আদিত্য প্রভৃতি দেবগণ আমারই রূপভেদ। ইহাই মর্মার্থ।
- ২। আমিই পূজাহীনও ব্রতহীনগণের বিনাশকারী সোমকে (চন্ত্রকে), ছষ্টাকে (বিশ্বকর্মাকে) পূ্যাকে ও ভগকে ভর্ন

<sup>📤</sup> মহানির্বাণ ভন্তের টীকায়—জ্ঞানেক্সনাথ ভন্তরত্ব ।

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

করি। যে যঞ্জমান সোমরস অভিষব করে অর্থাৎ যে ভক্তিরস যুক্ত, এবং দেবতার উদ্দেশে শোভনহবিঃ অর্পণ করে, তাহার জগু যাগফল রূপ ধন অমিই ধারণ করিয়া থাকি। অর্থাৎ আমিই কর্মফলদাত্রী।

- ০। আমিই সমগ্র জগতের ঈশ্বরা এবং উপাসকগণের কর্ম্ম ফলরূপ ধনদাত্রী। যে পরমাত্মা সাক্ষাৎ করণীয়, তাঁহাকে আমি স্বাত্মরূপে সাক্ষাৎ করিয়াছি। অতএব আমি যজ্ঞার্হগণের মধ্যে প্রথমা এবং বহুভাবে প্রপঞ্চাত্মরূপে অবস্থিতা। আমি বহু প্রাণীকে জীবভাবে আত্মাতে প্রবেশ করাইয়া থাকি। আমাকে দেবগণ বহুস্থানে স্থিত করিয়া থাকেন। অর্থাৎ উক্ত প্রকারে বৈশ্বরূপে অবস্থান করাতে দেবগণ যাহা যাহা করে, তাহা আমাকেই করিয়া থাকে। ইহাই মন্ত্রার্থ।
- ৪। ষে অন ভক্ষণ করে, সে ভোক্তৃশক্তিরূপা যে আমি,
  আমারই সাহায্যে ভক্ষণ করিয়া থাকে; যে অবলোকন করে,
  যে খাসোচ্ছাসরূপ ব্যাপার সাধন করে, যে কথিত বাক্য শ্রবণ
  করে, ইহারা সকলেই মদীয় তৎ তৎ শক্তির প্রভাবে উক্ত কার্য্যসকল করিয়া থাকে। যাহারা এইরূপ অন্তর্যামীরূপে অবস্থিত
  আমাকে অবগত নহে, তাহারা মদ্বিষয়ক জ্ঞানরহিত হওয়াতে
  সংসারে হীনদশা প্রাপ্ত হয়। হে সুধী! আমি যাহা বলিব তাহা
  কেবল শ্রদ্ধাবান্ ব্যক্তি লাভ করিতে সমর্থ হয়। ঈদৃশ ব্রহ্মাত্মক
  বস্তর বিষয় আমি তোমাকে উপদেশ দিতেছি।
- ে। আমি শ্বয়ং এই ব্রহ্মাত্মক বস্তুর বিষয় উপদেশ দিতেছি। এই বস্তু ইক্রাদি দেবগণ ও মনুষ্যগণ কর্তৃক সেবিত। যে যে

পুরুষকে আমি রক্ষা করিতে ইচ্ছা করি, সেই সেই পুরুষকে সর্ব্বপ্রধান করিয়া থাকি। তাহাকে স্রস্টা (ব্রন্ধা) তাহাকে অতীন্দ্রিয়ার্থাকণী ঋষি এবং তাহাকে শোভনপ্রজ্ঞ করিয়া থাকি।

- ৬। ব্রাহ্মণগণের দেষ্টা, হিংসক অস্থরকে বধ করিবার জন্ত, কল্কের ধনুকের জ্ঞা আমি আরোপ করিয়া দিয়াছিলাম। আমিই স্থোতৃজ্পনের নিমিত্ত শত্রুগণের সহিত সংগ্রাম করিয়া থাকি। ত্যুলোক ও পৃথিবীর অন্তর্যামীক্রপে আমিই প্রবিষ্ট হইয়াছি।
- ৭। পরমান্ত্রার পরমকাবণভূত মন্তকে, আমিই চ্যলোক স্থান্তি করিয়াছি। তাহাতে আকাশাদি কার্যাসকল তন্ততে পটের স্থান্ত্র আভেদসম্বন্ধে অবস্থান করিতেছে। ব্যাপনশীলা ধীবৃত্তির মধ্যে ষে চৈত্র ব্রন্ধ, তাহাই আমার কারণ। যে হেতু আমি এইরূপ, সেই হেতু সমস্ত প্রাণিবর্গে প্রবেশ করিয়া সর্বত্র ব্যাপিয়া অবস্থান করিতেছি। আরও দ্রবত্রা সর্লোক অর্থাৎ ক্রংল বিকারস্থাত জগৎ, কারণভূত মায়াত্মক মদীয় দেহের দ্বারা স্পর্শ করিয়া থাকি।
- ৮। আমিই সমস্ত ভূতবর্গকে কারণরূপে উৎপাদন করিয়া স্বেচ্ছায়, পরকর্ত্বক অপ্রেরিত হইয়া, বায়ুর আয় প্রবর্ত্তিত হই। আকাশের উপরিভাগে এবং এই পৃথিবীর উপরিভাগে অর্থাৎ সমস্ত বিকারজাতের উপরিভাগে বর্ত্তমানা, অসঙ্গ উদাসীন কুটস্থ ব্রহ্মানিত আরুপা আমি, মহিমালারা সর্ব্ব অগতের আত্মারূপে সন্ত্তা হই।

পুরাণে উক্ত আছে, ব্রহ্মা মহামায়ার স্তব করিতেছেন,—
"তুমিই দেবগণের হর্বিদান মন্ত্র স্বাহা, পিতৃগণের হ্রিদান

<sup>\*</sup> শ্লুমেদীয় দেবীস্ক্ত, পণ্ডিত দক্ষিণারঞ্জন শাস্ত্রীর অমুবাদ ও ব্যাখা।

মন্ত্র স্থা এবং যজ্ঞের হবিদান মন্ত্র বোষট্। তৃমিই অমৃত। হে নিতাে! হ্রন্থ দীর্ঘ প্লুত এই ত্রিবিধ মাত্রাযুক্ত স্বর্ণ, তৃমিই, আবার যাহার উচ্চারণ হয় না, সেই অর্ন্ধনাত্রা বাজ্ঞন বর্ণও তৃমি। তৃমিই গায়ত্রী। তৃমি সকলেরই মাতৃসরূপা। তৃমিই সমস্ত জগং ধারণ করিতেছ। স্পৃষ্টি পালন ও লয় সমস্তই তোমা হইতে হইতেছে। তৃমি স্পৃষ্টি স্বরূপা, স্থিতি স্বরূপা ও সংহার স্বরূপা। তৃমি মহাবিজা, মহামায়া, মহামেধা, মহাস্থৃতি, মহামোহ মহাদেবশক্তি ও মহা অন্তর্গক্তি। স্বরূ রজঃ তমঃ তিনগুণ আশ্রম করিয়। তৃমিই সকলের কারণ। তুমি কালরাত্রি মহারাত্রি দারুণ মোহরাত্রি। তুমিই ত্রি, তৃমিই ক্রজ্ঞান স্বরূপিণী। লজ্জা পুষ্টি তৃষ্টি শান্তিম্বথ বিধায়িনী ও ক্ষমা তৃমিই। খড়া শুলাদি অন্তর্ধারণী তোমার ভয়ত্বরা মূর্ত্তি, আবার অতি স্কুলর পর্মানক্ষমন্ত্রীরূপ তোমাবই। তৃমি পরাপর সকলেরই পরম নিয়ন্ত্রী। সদসং যাহা কিছু বিভ্যমান সকল বস্তরই তৃমি শক্তি। সভরাং তোমার স্তৃত্তি কি করিব।" \*

তল্পে সদাশিব ভগবতীকে বলিতেছেন,—

"হে দেবা। যিনি পরমাত্ম। ও পরব্রন্ধ তাঁহার সহিত একমাত্র তোমারই সাক্ষাং ও নিতা সহস্ক। তুমি তাঁহার পরা
প্রকৃতি। হে শিবে! তোমা হইতে সমুদ্য ব্রন্ধাণ্ড সমুৎপর।
স্থতরাং তুমিই নিখিল জীবের জননী। মহত্তত্ব হইতে পরমাণ্
পর্যান্ত এই চরাচর সমুদ্য জ্বাং তোমা কর্তৃক সমুৎপাদিত এবং
তোমারই অধীন। তুমিই সকলের আতা; সমুদ্য বিতা তোমা

<sup>\*</sup> माटकटल्डम श्रान, तनवी माहासा।

হইতে উৎপন্ন; ব্রহ্মা বিষ্ণু এবং আমিও ভোমা হইতে উৎপন্ন
হইয়াছি। তুমি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের বিষয় জানিতেছ কিন্তু কেহই
তোমাকে জানিতে পারে না। তুমি সর্বাণ ক্রি স্ক্রপা, তোমার
শরীর সর্বদেবময়। তুমি হল্মা নিরাকারা অব্যক্তসক্রপা, আবার
তুমিই স্থান সাকারা ও বাক্তস্বরূপা, স্বতরাং তোমার এই
স্ক্রপ পরিজ্ঞানে কে সমর্থ ? উপাসকদি গের কার্যা সিদ্ধির নিমিত্ত
জগতের মঙ্গণের নিমিত্ত এবং দানবগণের সংহারের নিমিত্ত সময়ে
সময়ে নানাবিধ আকার পরিগ্রহ করিয়া থাক।" \*\*

বেদ পুরাণ ও তন্ত্র মতে আতাশক্তি স্থি স্থিতি প্রাণ্ ক্রী। তিনি মহামায়া সকলকে মুগ্ধ করিয়া রাথিয়াছেন। বন্ধন ও মুক্তির উভয়ের কারণ তিনি। তিনি নিরাকারা এবং সাকারা। সাধকের জন্ত নানারূপ ধারণ করিয়া থাকেন।

আতাশক্তির স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামক্বফের উক্তি, —

"ব্ৰহ্মজ্ঞানী বলে, স্থান্ট স্থিতি প্ৰলয়, জীব জ্বগৎ **এ সব** শক্তির খেলা। বিচার কর্ত্তে গেলে এ সব স্থাবৎ; ব্ৰহ্মই বস্তু আৰু সব অবস্তু; শক্তি ও স্থাবৎ অবস্তু।"

"কিন্তু হাজার বিচার কর সমাধিস্থ না হলে, শক্তির এলাকা ছাড়িয়ে যাবার যো নাই। আমি ধ্যান কচিচ, চিন্তা কচিচ, এ সব শক্তির এলাকার মধ্যে, শক্তির ঐশর্যার মধ্যে। যতক্ষণ দেহবৃদ্ধি ছট বলে বোধ হয়। বল্তে গেলেই ছট। পূর্ণ জ্ঞানে অভেদ। তাই ব্রহ্ম আর শক্তি অভেদ। এক্কে মান্লেই আর একটীকে মান্তে হয়।

\* মহানিকাৰ ক্ষম।

#### ত্রীরামকুষ্ণ দেব।

ষেমন অগ্নি আর তার দাহিকাশক্তি। অগ্নি মান্লেই দাহিকাশক্তি মান্তে হয়—দাহিকাশক্তি ছাড়া অগ্নি ভাবা যায় না। আবার অগ্নি বাদ দিয়ে দাহিকাশক্তি ভাবা যায় না। সেইরূপ আবার স্থাকে বাদ দিয়ে স্থ্যের রিশ্নি ভাবা যায় না, আবাব স্থারে রিশ্নিকে ছেড়ে স্থাকে ভাবা যায় না। তাই ব্রন্ধকে ছেড়ে শক্তিকে ভাবা যায় না। আবার শক্তিকে ছেড়ে ব্রন্ধকে ভাবা যায় না। নিতাকে ছেড়ে লীলা ভাবা যায় না, আবার লীলাকে ছেড়ে নিতা ভাবা যায় না।"

"আতাশক্তি লালাময়ী। তিনি স্টি স্থিতি প্রশ্ন কচেন। তাঁরই আর একটা নাম কালা। কালা নানা ভাবে লালা কচেনে। তিনি মহাকালা, নিত্যকালা, শাশানকালা, রক্ষাকালা, গ্রামাকালা। মহাকালা নিত্যকালার কথা তন্ত্রে আছে। যথন স্টে হয় নাই, চন্দ্র স্থ্য গ্রহ পৃথিবী ছিল না, নিবিড় আঁধার—তথন কেবল মা নিরাকারা মহাকালা মহাকালের সঙ্গে বিরাজ কচ্ছিলেন। গ্রামাকালা অনেকটা কোমল ভাব—বরাভয়দায়িনা। গৃহস্তের বাড়া তাঁরই পূজা হয়। যথন মহামারা ছর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প, অনার্টি, অতির্টি হয়, তথন রক্ষাকালার পূজা কর্ত্তে হয়। শাশানকালার সংহার মূর্ত্তি। শব শিবা ডাকিনা ধোগিনা মধ্যে ও শাশানের উপর থাকেন; রুধিরধারা গলায় মৃগুমালা কটিতে নরহন্তের কটিবন্ধ। যথন জগৎ নাশ হয়, মহাপ্রলয় হয়, তথন রা হয়, তথন রা হয়, তথন রা হয়,

#### তন্ত্রমতের সাধন।

"সৃষ্টির পর আতাশক্তি জগতের ভিতরেই আবার থাকেন। তিনি জগৎ প্রসব করেন, আবার জগতের মধ্যে থাকেন। বেদে আছে 'উর্ণনাভির' কথা। মাকড্সা আর তার জাল। মাকড্সা ভিতর থেকে জাল বার করে, আবার সেই জালের উপর থাকে। ঈশ্বর এই জগতের আধার আধ্যে ছই।"

"কালাই ব্ৰহ্ম, ব্ৰহ্মই কালী,—একই বস্তা। যথন তিনি
নিজ্মিয়—স্টি স্থিতি প্ৰলয় কোন কাজ কচেনে না, এই
কথা যথন ভাবি, তথন তাঁকে ব্ৰহ্ম বলে কই, পুৰুষ
বলি। যথন তিনি এই সব কাৰ্য্য করেন, তথন তাঁকে
কালী বলি, শক্তি বলি, প্ৰকৃতি বলি। একই ব্যক্তি নাম
ক্ৰপ ভোল।"

"ব্রহ্ম শক্তি অভেদ। শক্তি না মান্লে জগৎ মিথ্যা হয়ে যায়—আমি তুমি, ঘর বাড়ী, পরিবার সব মিথা। হয়ে যায়। ঐ আছাশক্তি আছেন বলে জগৎ দাঁড়িয়ে আছে। কাটামোর খুঁটি না থাকলে, কাটামই হয় না, স্থলার তুর্গা ঠাকুর প্রতিমা ও হয় না।"

"যিনি কালী তিনিই ব্রহ্ম। যারই রূপ, তিনিই অরূপ।

যিনি সগুণ তিনিই নিগুণ। ব্রহ্ম-শক্তি শক্তি-ব্রহ্ম—
অভেদ। সচিচদানন্দময় আর সচিচদানন্দময়ী! যিনি
নিরাকার তিনিই সাকার। সাকার রূপ ও মান্তে হয়।
কালীরূপ চিন্তা কর্ত্তে কর্তে, সাধক কালীরূপেই দর্শন
পায়। তার পর দেখুতে পায় যে সেইরূপ অথতে দীন

## প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

হয়ে গেল। যিনি অথগুসচ্চিদানন তিনিই কালী। কালী—"সাকার আকার, নিরাকারা।"

"এক সচিদানন শক্তিভেদে উপাধিভেদ—তাই নানা রূপ। আতাশক্তিই এই জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। তিনি লীলাময়ী, এ সংসার তাঁর লীলা। তিনি জগতের মা, তিনি জগৎ সৃষ্টি কচেনে, পালন কচেনে, তিনি তাঁর ছেলেদের রক্ষা কচেনে, আর ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে যা চায় তাই দ্যান। যত স্ত্রীলোক সকলে

সেই আতাশক্তিই স্ত্রী স্ত্রীরূপ
রয়েছেন। যা কিছু দেখ্ছ সব তাঁরই শক্তি। কোন
থানে বিদ্যাশক্তি, কোনথানে অবিদ্যাশক্তি: তাঁর লীলা
যে আধারে প্রকাশ করেন সেথানে বেশী শক্তি। তিনি
আর তাঁর শক্তি, ব্রহ্ম আর শক্তি বই আর কিছুই
নাই।"

"বন্ধন আর মৃক্তি; এই ছুইয়ের কর্ত্তাই তিনি। তাঁর মায়াতে সংসারী জীব কামিনীকাঞ্চনে বন্ধ, আবার তাঁর দয়া হলেই, ঐ সংসারী জীব মৃক্ত হয়ে যায়। তিনি ভব-বন্ধনের বন্ধন-হারিণী-তারিণী।"

"তিনি ইচ্ছাময়ী। তাঁর শক্তি ব্যতিরেকে কারু কিছু করবার যো নাই। তুমি স্বাধীন নও। তিনি যেমন করান তেমনি কর্ত্তে হবে। সেই আদ্যাশক্তি ব্রহ্মজ্ঞান দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হয়—নচেৎ নয়।"

"আদ্যাশক্তির সাহায্যে অবতার দীলা। তাঁর শক্তিতে

অবভার। অবভার তবে কাজ করেন। সমস্তই মার শক্তি।"

কামিনাকাঞ্চন রূপ সংসার বন্ধন হইতে মুক্ত হইবার জ্বন্থ শক্তির সাধনা কিরূপে করিতে হয়, শ্রীরামরুষ্ণ তাহাই বলিতেছেন,—

> "ব্রহ্ম আর মায়া। জ্ঞানী মায়া ফেলে দ্যায়। মায়া আবরণ ব্রহ্মপ। ভক্ত কিন্ত মায়া ছেড়ে গ্রায় না। মহা-মায়ার পূজা করে। শরণাগত হয়ে বলে,—মা! পথ ছেড়ে দাও! তুমি পথ ছেড়ে দিলে তবে ব্রহ্মজ্ঞান হবে!"

> "তাঁর রূপা পেতে গেলে আতাশক্তিরূপিণী মার শরণাগত হয়ে তাঁকে প্রসন্ন রুর্ত্তে হয়। তিনিই মহামায়া জগৎকে মুগ্ধ করে স্বষ্টি স্থিতি প্রলম্ন কচ্চেন। তিনি অজ্ঞান করে রেথে দিয়েছেন। সেই মহামায়া ছার ছেছে দিলে তবে অন্দরে যাওয়া যায়—তবে সেই নিতা সচিচদানন পুরুষকে দর্শন হয়। বাহিরে পড়ে থাক্লে বাহিরের জ্ঞিনিষ কেকল দেখা যায়। সেই সচিচদানন পুরুষকে জান্তে পারা যায় না। মহামায়ার দয়া চাই। তাই শক্তির উপাসনা।"

"শক্তিই জগতের মূলাধারা। সেই আতাশক্তির ভিতর
বিত্যা ও অবিতা হই আছে। অবিতা মুগ্ধ করে।
অবিতা যা থেকে কামিনীকাঞ্চন—মুগ্ধ করে। বিতা—যা
থেকে ভক্তি দয়া জ্ঞান প্রেম,—ঈশবের পথে লয়ে যায়।
সেই অবিতাকে প্রদন্ন কর্তে হবে। তাই শক্তিপুলা পদ্ধতি।
তাঁকে প্রদন্ন করবার জন্ম নানাভাবে পূজা করা হয়,—

## **बीतामकृष्ठ (एव ।**

দাসীভাব, সধীভাব, সম্ভানভাব, বীরভাব। বারভাব,—
অর্থাৎ রমণের দারা প্রসন্ন করা। আমার তিন ভাব—,
সম্ভানভাব দাসীভাব আর স্থীভাব।" ক)

ইহাই তন্ত্রমতে শক্তি সাধনার সার তত্ত্ব।

তম্ভ্রোক্ত বিষয় সকল বহু আগম ডামর জ্রামল ও তল্তে লিখিত আছে। এসকলের সংখ্যা করা যায় না। এরূপ প্রসিদ্ধি যে, কেবল বিস্কাপর্বতের পূর্বদেশে ৬৪ খানি • ন্ত্র প্রেচলিড; আগমাদি অন্তান্ত শাস্ত্র কত আছে নিণীত হয় নাই। জনশ্রুত এরপ যে, ভৈরবী ব্রাহ্মণী শ্রীরামক্লফকে এই ৬৪ থানি তন্ত্রের সকল সাধনা করাইয়াছিলেন। তন্ত্রে তুই ভাবের সাধনা আছে,—পশুভাব ও বীরভাব। বৈদিক, আর্ত্ত ও পৌরাণিক আচার অবলম্বন করিয়া শক্তিপূজাকে পশুভাবে সাধন বলে ৷ মতমাংসাদি পঞ্চ-ম-কার লইয়া তন্ত্রোক্ত সাধনা বীরভাবের সাধনা। বীরভাবের সাধনা আবার বামাচার সিদ্ধান্তাচার, কুলাচার ভেদে ভিন্ন ভিন্ন জ্বম আছে। বামাচারে পঞ্ভত্ত গ্রহণে কোনরূপ নিয়ম ও বিচার নাই। বামাচার তত্ত্বে মলপানের বিধান,--পুনঃ পুনঃ পান করিয়া মহী-তলে পতিত হইয়া উঠিয়া আবার পান করিলে পুনর্জনা হয় না। বিশেষতঃ—"মদিরা পানে ও মৈথুনে জাতি বিচারের প্রয়োজন নাই,"-এই তন্ত্রোক্তবিধি বামাচারী সাধকদিগের কর্ত্তবা বলিয়া অবধারিত। এককালে কপট ধর্মসাধনার কুহকে ভ্লিয়া, বোর বামাচারের আবর্ত্তে ডুবিয়া, সমস্ত বঙ্গদেশে পৈশাচিক বীভৎস কদাচারের স্রোত বহিয়াছিল। সে সময় সাধনের উদ্দেশ্য,---উচ্চাটন, বিদ্বেষণ, বশীকরণ, স্তম্ভন মোহন মারণাদি অভিচারে

#### তন্ত্রমতের সাধন।

সিদ্ধিলাভ করিবার জন্ম, ভৈরব ভৈরবী ডাকিনী ঘোগিনী ভূত প্রেত বেতালাদির পূজা। যথন বৌদ্ধ পালরাজগণ বঙ্গে রাজত্ব করিতে-ছিলেন সেই সময় বৌদ্ধতন্ত্রের স্মষ্টির সহিত বামাচারের প্রচলন। হিন্দুধর্মের পুন: প্রচারের সঙ্গে দিদ্ধান্তাচারের উৎপত্তি এবং পঞ্চ-তত্ত্ব শোধন কবিয়া গ্রহণ করিবার উপদেশ। ব্রাহ্মণের পক্ষে নিয়ম হইল, - "ব্ৰাহ্মণ কৰ্তৃক মহাদেশীকে কখনই মন্ত প্ৰদত্ত হইবে না। কোন বাহ্মণ বামাচার কামনায় মহামাণস ভক্ষণ করিতে পারিবে বামাচারে জাতি নির্বিশেষে পঞ্মতত্ত্ব গ্রহণের স্থানে. ব্রাহ্মণী, শুদ্রক্সাদি নবক্সা গ্রহণ ক্রিবার নিয়ম হইল। বিশেষতঃ ব্ৰাহ্মণীগ্ৰহণ ব্ৰাহ্মণ ভিন্ন অন্য জাতিব পক্ষে নিষেধ। অবংশ্যে কুলাচারে পঞ্চত্ত গ্রহণের বিশেষ নির্দিষ্ট হ**ইয়াছে।** প্রথমতত্ত্ব প্ররাপানের নিয়ম,—"কুণস্ত্রীগণের পক্ষে মতাসম্বন্ধি গন্ধগ্রহণ রূপ মদাপানই নিদিষ্ট হইয়াছে অর্থাৎ কুলস্ত্রীগণের मालात शक्तमां कीकात कतिला के स्थापान कता मिन्न करेरत। গুরুত্ব সাধকগণের পক্ষে পঞ্চপাত্র পর্যান্ত মদ্যপান বিহিত হই-য়াছে। কারণ স্মতিরিক্ত পান করিলে সিদ্ধি হানি হয়। যে পরিমাণে পান করিলে দৃষ্টি ও মন বিচলিত না হয়, সেই পরিমাণ পর্যান্তই থান করিতে পারিবে। তদতিরিক্ত পান, পশু পান তুলা: যাহার স্থরাপানে ভ্রান্তি জন্মে এবং যে ব্যক্তি শক্তিসাধকের কার্য্যে ত্বুণা বোধ করে, সেই পাপিষ্ঠ কিরুপে বলে र्य 'आभि कानाकानीत्क जलना कति ?"+

<sup>\*</sup> শ্রীকৃষ।

<sup>+</sup> মহানির্বাণ তন্ত্র ষষ্ঠ উল্লাস ১৯৪—১৫৭ শ্লোক।

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

কুলাচারে শেষভন্ত কি নিয়মে পালন করিতে হইবে, এ শয়ন্ধে মহানির্বাণ তত্ত্বে সদাশিব বলিতেছেন,—"মহেশ্বরী ৷ প্রবল , কলিকালে মানবগণ নিব্বীর্ঘা হইয়া পড়িবে স্থতরাং তৎকালে শেষতত্ত্ব একমাত্র স্বকীয়া পত্নীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে; তাহাতে কোনপ্রকার দোষ ঘটিবার আশক্ষা নাই।" গৃহস্থের পক্ষে আরও বিশেষ নিয়ম কথিত হইয়াছে,—"কলি প্রবল হইলে, যে সমুদ্র গৃহস্থ একমাত্র গৃহকার্যোই নিবিষ্টচিত্ত থাকিবে, তাহাদের প্রকে আদ্যতত্ত্বর (মদ্যের) প্রতিনিধি সরূপ মধুর-ত্রয় বিধান **স্বরিতে** হইবে। ছগ্ধ চিনি ও মধু এই তিন দ্রব্যের নাম মধুর-আয়। এই মধুবত্রয় মদ্যস্বরূপ মনে করিয়া দেবতার নিকট নিবেদন করিবে।" শক্তি গ্রহণ সম্বন্ধে তাহাদিগের পক্ষে কুলাগাবের বিধান — "কলিসভূত মানবদিগের মন স্বভাবত:ই কাম ছারা উদ্প্রাস্ত। সেই সামাত্র বৃদ্ধি মানবগণ শক্তিকে ইষ্টদেবতা স্বব্নপ বিবেচনা করিতে পারিবে না। পার্বতী ! অতএব কলিযুগের তাদৃশ লোকদিগের পক্ষে শেষভাত্ত্বের প্রতিনিধি স্থাল, দেবীর চরণ কমল ধ্যান ও ইষ্টমন্ত্র জ্বপ করা বিধেয়।"

জীরামরক্ষ তন্ত্র মতের সাধনায় বীরভাবে সাধন করেন নাই। তিনি বশিয়াছিলেন,—

"আমার সন্তান ভাব। অচলানন্দ এথানে এসে মাঝে মাঝে থাক্তো। পূব কারণ কর্তো। আমার সন্তান ভাব শুনে শেষে জিল্—জিল্ করে বল্তে লাগলো—স্ত্রীলোক নিয়ে বীরভাবে লাখন কেন মান্বে না ? শিবের কলম মান্বে না ? শিব তন্ত্র লিখে গেছেন, ভাতে সব ভাবের

সাধন আছে—বীরভাবের ও সাধন আছে। আমি বল্লাম,—কে জানে বাপু, আমার ওসব কিছু ভাল লাগে না—আমার সন্তান ভাব।" (ক)

শ্রীরামক্ষণ সম্ভানভাবে তন্ত্রের সাধনা করিয়া দেখাইয়াছেন एय. गुलिक नाधनां य श्रीत्नांक नहेंगा नाधना कविवाद कान প্রয়োজন নাই। অপরদিকে তাঁহার প্রকাশ্য উপদেশ যে, পঞ্চতত্ত্ব লইয়া সাধনা, সাধারণ জীবের পক্ষে নি:সন্দেহ পাতিতা জনক !-মদ্য ও স্ত্রীলোকাদি পঞ্চতত্ত্ব লইয়া ভৈরবীচক্তের সাধনা সম্বন্ধে মহানিৰ্বাণ তত্ত্বে লিখিত আছে,—"এই চক্ৰে ব্ৰন্ধজনাধক বাতিরেকে অন্য কাহার অধিকার নাই। যাঁহারা পরবন্ধের উপাদক, যাঁহারা ব্রহ্মজ্ঞান সম্পন্ন ও ব্রহ্মনিষ্ঠ, যাঁহাদের অন্তঃকরণ বিশুদ্ধ, যাঁহারা শাস্ত এবং সর্বপ্রাণীর হিতামুষ্ঠানে নিরত, যাঁহারা বিকার রহিত ও বিকল্প রহিত, যাঁহারা দ্যাশীল ও দৃঢ়ব্রত, যাঁহারা সতাসকল ও ব্রাহ্ম তাঁহারাই এই তত্ত্বচক্রে অধিকারী। তত্ত্তে। এ বিষয়ে আর অধিক কি বলিব, গাঁহারা এই চরাচর জ্বপৎ একনাত্র ব্রহ্মময় অবলোকন করেন সেই সমূদয় তত্ত্তান সম্পন্ন পুরুষদিগেরই এই তত্ত্বচক্রে অধিকার আছে। এই তত্ত্বচক্রের बर्पा সমুদয়ই ব্ৰহ্মময় এইরূপ ভাব বাঁহাদের হৃদয়ে সমুদিত হয়, সেই তত্ত্তান সম্পন্ন ব্যক্তিরাই এই চক্রের প্রকৃত অধিকারী।" বামাচারের কদাচার উচ্ছেদের নিমিত্ত কুলাচার তন্ত্রের এই সতেজ্ঞ উক্তি। গ্রীরামক্বঞ্চ বলিতেন,—

> "বীরভাব ভাশ না। নেড়া নেড়ীদের ভৈরব ভৈরবীদের বীরভাব। অর্থাৎ প্রকৃতিকে স্ত্রীরূপে দেখা, আর রমণের

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ছারা প্রদান করা। এভাবে প্রায়ই পতন আছে। ঠিক ঠিক সাধনা কর্ত্তে পারে না, ধর্ম্মের নাম করে ইন্দ্রিয় । চরিতার্থ করে। কানীতে যথন আমি গেলাম, তথন একদিন ভৈরবীচক্রে আমায় নিয়ে গেল। একজন করে ভৈরব একজন করে ভৈরবী। আমায় কারণ পান কর্ত্তে বলে। আমি বল্লাম—মা! আমি কারণ ছুঁতে পারি না। তথন তারা থেতে লাগ্লো। আমি মনে কল্লাম এইবার বৃঝি জ্বপ ধ্যান কর্বে। তা নয়, নৃত্য কর্ত্তে আরম্ভ কল্লে! আমায় ভয় হতে লাগ্লো, পাছে গঙ্গায় পড়ে যায়। চক্রটা গঙ্গারধারে হসেছিল। ওসব ভাল পথ নয়, বড় কঠিন আর পত্ন প্রায়ই হয়।" (ক)

"পহজানক হলে, অম্নি নেশা হয়ে যায়। মদ থেতে হয় না। মার চরণামূত দেখে আমার নেশা হয়ে যায়! ঠিক যেন পাঁচ বোভল মদ থেলে হয়! (ক)

তিনি সিদ্ধাই লাভ করিবার জন্ম তন্ত্রের সাধনা, বিশেষ করিয়া নিষেধ করিয়াছেন। তিনি বলিতেন,—

"মোকদ্দমা বিভ্বো, খুব টাকা হবে, মোকদ্দমা জিভিয়ে দেব, বিষয় পাইয়ে দেব, এই জন্ম সাধনা ? এ ভারি হীন বৃদ্ধির কথা! লোক সিদ্ধাইয়ের জন্ম পঞ্চ-ম-কার ভন্ত মতে সাধন করে। কিন্তু কি হীন বৃদ্ধি! রুফ্চ অর্জুনকে বলে-ছিলেন,—ভাই! অন্তিসিদ্ধির মধ্যে একটা সিদ্ধি থাক্লে ভোমার একটু শক্তি বাড়তে পারে, কিন্তু আমার পাবে না। সিদ্ধাই থাক্লে মায়া যায় না। মায়া থেকে আবার অহন্ধার আসে। কি হীন বৃদ্ধি ! স্থাবার স্থান থেকে তিন টোদা কারণ বারি থেয়ে লাভ কি হলো ?—না মোকদমা যেতা ! যারা হীন বৃদ্ধি তারাই দিদ্ধাই চায়। ব্যায়রাম ভাল কবা, মোকদমা জিতানো, জলে হেঁটে চলে যাওয়া এই সব। যারা অতি নীচুঘর তারাই ঈশরকে ডাকে রোগ ভালর জন্ম।"

"দিদ্ধাই থাকা এক মহা গোল। সাঙটা \* আমায়
শিলালে;—একজন দিদ্ধ সমুদ্রের ধারে বসে আছে, এমন
সময় একটা ঝড় এলো। ঝড়ে তার কট হলো বলে সে
বল্লে, ঝড় থেমে নাক্। তার বাক্য মিথ্যা হবার নয়।
একথানা জাহাল্ল পাল ভরে যাচ্ছিল। ঝড় হঠাৎ থামাও
না, আব জাহাল্ল টুপ করে ডুবে গেল। এক জাহাল্ল লোক
সেই সঙ্গে ডুবে গেল। এখন এতগুলি লোক মারা
ধাওয়াতে যে পাপ হলো, সব ওর হলো। সেই পাপে
দিদ্ধাইও গেলো আবার নরকও হলো।"

"একটা সাধুর থুব সিন্ধাই হয়েছিল আর সেই জ্ল্যু অহঙ্গারও হয়েছিল। কিন্তু সাধুটী লোক ভাল ছিল, আর তার তপস্থাও ছিল। ভগবান ছল্মবেশে সাধুর বেশ ধরে একদিন ত'র কাছে এলেন। এসে বল্লেন, মহারাজ, শুনেছি ভোমার থুব সিন্ধাই হয়েছে। সাধু থাতির করে তাঁকে বসালেন। এমন সময় একটা হাতী সেথান দিয়ে যাচছে। ত্থন নূতন সাধুটী বল্লেন, আছো মহারাজ,

রামকৃষ্ণ তাঁহার বেদান্তের গুরু তোতাপুরীকে স্থাঙটা বলিতেন।

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

আপনি মনে কল্লে এই হাতীটাকে মেরে ফেল্তে পারেন ? সাধু বল্লেন, 'যাসা হোনে শক্তা'। এই বলে ধ্লো পড়ে হাতাটার সায়ে দেওয়াতে সে ছটফট্ করে মরে গেল। এখন যে সাধুটা এসেছে সে বল্লে, আপনার কি শক্তি! হাতাটাকে মেরে—ফেল্লেন! সে হাস্তে লাগ্লো। তখন ও সাধুটা বল্লে, আচ্ছা, হাতাটাকে আবার বাঁচাতে পারেন ? সে বল্লে, "ওভি হোনে শক্তা হায়।' এই বলে আবার যাই ধ্লো পড়ে দিলে অমনি হাতাটা ধড়মড় করে ডঠে পড়লো। তখন এ সাধুটা বল্লে, আপনার কি শক্তি! কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—এই যে হাতা মার্লেন আর হাতা বাঁচালেন আপনার কি হলো ? নিজের কি উন্নতি হলো ? এতে কি আপনি ভগবান্কে পেলেন ? এই বলে সাধুটা অন্তর্জ্ঞান হলেন।"

"যারা শুদ্ধ ভক্ত তারা ঈশ্বরের পাদপদ্ম ছাড়া স্থার কিছুই চায় না। হলে একদিন বল্লে—মামা, মার কাছে কিছু শক্তি চাও, কিছু সিদ্ধাই চাও। আমার বালকের সভাব। কালাঘরে জ্বপ করবার সময় মাকে বল্লাম, মা! হলে বল্ছে কিছু শক্তি চাইতে, কিছু সিদ্ধাই চাইতে। অম্নি দেখিয়ে দিলে,—সাম্নে এসে পেছুন ফিরে উরু হয়ে বস্লো—একজন বুড়ো বেশ্যা, চল্লিশ বছর বয়স, ধামা পোঁদে, কালা পেড়ে কাপড় পরা, কাপড় ভূলে ভড়্ভড় করে হাগ্ছে! মা দেখিয়ে দিলেন যে, সিদ্ধাই এই বুড়ো বেশ্যার বিষ্ঠা! তথন হাদেকে গিয়ে

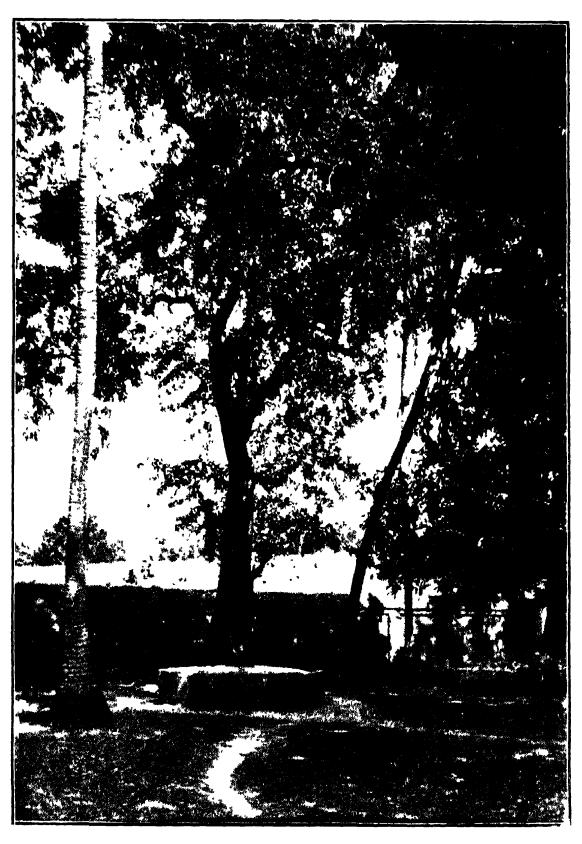

শ্রীরামক্ষের তন্ত্রমতের সাধন স্থান বেলতলা

বক্লাম, আর বল্লাম, তুই কেন আমায় এরপে কথা শিখিয়ে দিলি। তোর জন্তই তো আমার এরপ হলো।" (ক)

প্রামক্ষ ভন্তমতের সাধনার আরত্তেই মাতৃভাবে কুমারী পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহার কথা,—

"কুমাবী পূজা করে কেন ? সব দ্রীলোক ভগবতীব এক একটা রূপ। শুদ্ধা কুমারীতে ভগবতীব বেণী প্রকাশ। দিকিণেশ্বরে যথন আমার প্রথম এইরূপ অব্দ্ধা হলো, কিছুদিন পরে একটা ভদ্রবরের বামুনের মেয়ে এদেছিল। বড স্থলকণা। যাই গলায় মালা আর ধূপ ধূনা দেওয়া হল, অমনি সমাধিস্থ। কিছুক্ষণ পরে আনন্দ, আর ধারা পড়তে লাগ্লো। আমি তখন টাকা দিয়ে প্রণাম করে বল্লাম,—মা। আমার হবে ? তা বল্লে, হাঁ।" (ক)

কালাবাড়ীর উন্থানের উত্তর প্রান্তে অবস্থিত, বিষ্কুক্রের তলে শ্রীরামক্ষের তন্ত্রমতে সাধনার স্থান। ইহার পার্ষেই কোম্পানীর বারুদ্খানা।

তিনি বলিতেন, —

"বেলতলায় অনেক তন্ত্রের সাধন হয়েছিল। মড়ার মাথা নিয়ে, আবার আনন্দাসন,—বামনী সব যোগাড় কর্তো।" (क)

শবাসন, চিতাসন বা মুগুাসন ইহার কোন একটা আসনে বিসিয়া সাধনা করিলে, সুহজে সিদ্ধিলাভ হয় বলিয়া তত্ত্বে এই তিন প্রকার আসনের প্রামিদ্ধি আছে। মুগুাসন আবাব, একমুগুী

### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

নীমুণ্ডী পঞ্চমুণ্ডী ও শতমুণ্ডী হয়। পঞ্চমুণ্ডীর আসনে, শৃগাল
মুণ্ড বানর মুক্ত সর্প মুণ্ড ও ছইটা চণ্ডালের মুণ্ড ব্যবহার হয়।
কোনরূপ মুণ্ডাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার উপর বেদী প্রস্তুত
পূর্বক তন্ত্রের বিধানোক্ত বিশেষবারে ও কালে ইষ্টদেবতার ঘণা
নিয়ম পূজা ধ্যান ও পূর্ণচরণপূর্বক মন্ত্র জপ করিলে অবিলয়ে
ইষ্ট সাক্ষাৎকার হইয়া গাকে। এরামরুণ্ড বেলতলান পঞ্চমুণ্ডীর
আসন ব্রাহ্মণীর সাহান্যে প্রতিষ্ঠা করিয়া সাধন করিয়াছিলেন।
তান্ত্রিক সাধনায় নিষ্ঠা ও ভক্তি সমন্বিত চিতে ইষ্টমন্ত্র জপ ও ধ্যান,
সিদ্ধিলাভের প্রধান অবলম্বন। প্রীরামরুণ্ডের ধ্যানের সম্বন্ধে
অন্তর্ত কথা শুনিতে পাওয়া যায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সে সময় ধ্যানে দেখতে পেতাম সত্য সত্য একজন শুল হাতে সদাই কাছে বসে থাক্তো। ভয় দেখালে,—যদি ঈশবের পাদপদ্ম মন না রাগি শুলের বাড়ি আমায় মার্বে! ঠিক মন না হলে বুক্ যাবে!" (ক

ধ্যান করিবার সময় তাঁহার এইরপে অলোকিক দশনের মায় অবধারণ করা কঠিন। শুলধারা পুরুষ কি তাঁহার অন্তরের শুদ্দারারসমূহ মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া, তাঁহাকে ঈশ্বরপথে অগ্রসর হইতে উৎসাহিত করিতেছিল ? যাহা হউক, অকম্পিত দৃঢ় একাগ্রতা অবলম্বনে যখন তিনি ধ্যানে মগ্ন হইতেন, তখন তাঁহার দেহ অচল অটল স্থাবরবং অবস্থান করিত। বাহ্জগতের কোনরূপে অনুভব তাঁহার অন্তরে প্রবিষ্ট হইতে পারিত না। তিনি বলিতেন,—

"ধ্যানে এরূপ একাগ্রভা হয়, অন্ত কিছু দেখা যায় না,

শোনাও যায় না, স্পর্শ বোধ পর্যান্ত হয় না। সাপ গারের উপর দিয়ে চলে যায় জান্তে পারে না। যে ধ্যান করে সেও বুঝতে পারে না,—সাপটাও জ্ঞান্তে পারে না। ধ্যান যে ঠিক্ হচ্চে তার লক্ষণ আছে। একটা লক্ষণ মাথায় পাথী বদ্বে জড় মনে করে!" ক)

এই অশ্রুভপূর্ব কথাগুলি তিনি নিজে পরীক্ষা করিয়া বলিয়া-ছেন। সাধন সময় তাঁহার ধ্যান কালান লোকে অভুত দর্শন করিয়াছিল যে, ধ্যাননিমগ্র স্থাপুবৎ অবস্থিত তাঁহার মন্তকের উপর প্রেক্তই কাক বিসিয়া রহিয়াছে, চটক চঞ্ছার। জ্বটাবদ্ধ কেশের ভিতর আহারের সন্ধান করিতেছে! ধ্যানের সময় তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা আরও বিশ্বয় কর। উপরে একটা দর্শনের কথা আমরা উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার আর একটা দর্শনের সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

"সাধনার সময় ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে আমি আরও কত কি
দেখ্তাম। বেলতলায় ধ্যান কচিচ পাপপুরুষ এসে কৃত
রকম লোভ দেখাতে লাগ্লো। লড়ায়ের গোরার রূপ
ধরে এসেছিল। টাকা, মান, রমণস্থুখ, নানা রকম শক্তি
এই সব দিতে চাইলে। আমি মাকে ডাক্তে লাগলাম।
বড় গুলু কথা! মা দেখা দিলেন, তখন আমি বল্লাম,
মা! ওকে কেটে ফেলো! মার সেইরূপ—সেই ভ্বনমোহন
রূপ মনে পড়ছে। চাউনিনে যেন জ্বাংটা নড়ছে!" ক)
তাহার এই কথায় বোধ হয়, যেন পূর্কোক্ত শ্লধারী পুরুষের
বিপরীত ভাবের মৃত্তি এই পাপপুরুষ, যাহা সকলেরই অন্তরে অবিভা

# জীরামকৃষ্ণ দেব।

সংস্কারদ্ধপে বর্ত্তমান, তাহাই যেন দেহবান্ হইয়া তাঁহাকে সাধন পথ হইতে বিচলিত করিবার জ্ঞানানা প্রলোভন দেখাইতেছিল।

তন্ত্রে পাপপুরুষের বর্ণনা এরপে আছে,—পাপপুরুষের নিবাসত্থান মান্থ্যের বামকুন্দি; তাহার ব্রহ্মহত্যা মন্তক; স্থর্গত্যের বাছদ্বর;
স্থ্রাপান হাদ্র; গুরুদার গমন কটিছা; উক্ত মহাপাতক-সংসর্গা
পাদ্দর; পাতক অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমূহ; উপপাতক রোম সকল।
রক্তশ্রুদ্র, লোচন বিহীন, খড়গ চর্ম্ম ধারী, ক্রোধযুক্ত ও রুষ্ণবর্ণ।
পাপপুরুষকে এইরূপে চিন্তা করিয়া তাহাকে নিজ দেহের সহিত
মূলাধারোভিত বহ্লিদারা দগ্ধ করিবে।"

তত্ত্বে দেহস্থ পাপপুরুষ দগ্ধ করিবার ক্রিয়াযোগকে ভূতশুদ্ধি বলে। অবিশুদ্ধ দেহে ও অপবিত্র মনে যে সকল পাপের সংস্কার বর্ত্তমান, সেই সমস্ত পাপসংস্কার জ্ঞানাগ্নিতে দগ্ধ করাই ভূতশুদ্ধির অর্থ। পাপের সংস্কার নির্মাল হইয়া দেহ মন শুদ্ধ হইলে তবে দেবপুজায় অধিকার হয়। এইজন্ত পুজার পূর্ব্বে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। আমাদের দেহমনে যে সকল পাপের সংস্কার সঞ্চিত আছে, তাহার সমষ্টিই পাপপুরুষ বলিয়া তত্ত্বে বর্ণিত হইয়াছে। পাপের সঞ্চিতসংস্কারই আমাদিগকে শুভকার্য্য হইতে বিচলিত করে, আর প্রলোভন দেখাইয়া কুকর্ম্মে প্রবৃত্ত করিয়া থাকে। স্থতরাং সাধারণ মানবজ্ঞানে পাপপুরুষ বলিয়া কোন সন্তাবান্ জীব নাই, ইহা প্রত্যেক ব্যক্তির স্থীয় পাপকার্য্য হইতে উৎপন্ন মনের বেগ বা সংস্কার মাত্র। তত্ত্বে সেই পাপ সংস্কারকে ক্ষপক যোগে দেহবানু পুরুষক্ষেপ কল্পনা করিয়াছে।

কিন্ত শ্রীরামক্তকের সাধনার দেখা যাইতেছে যে, সমাধি

অবস্থায় দিবাজ্ঞানচক্ষে শাস্ত্রের কল্পনা জীবস্ত সাকার রূপে প্রত্যক্ষ হয়। অথবা দিব্যজ্ঞানে প্রত্যক্ষ সাকাররূপ হইতেই শাস্ত্রে আকার কল্লিভ হইয়াছে। অগ্রে সাকাররূপে অতীন্ত্রিয় সভ্যদর্শন, পরে মানবভাষায় তাহারই বর্ণনা শাস্ত্র করিয়াছেন। এইক্লপে আধ্যাত্মিক তত্ত্বসকল জগতে প্ৰকাশিত হইয়াছে। অতীক্ৰিয় জ্ঞানে যাহা দিব্য সঞ্জীব দেহধারী, ইন্দ্রিয়ঞ্জ জ্ঞানে তাহাই সতাশুভা গুণমাত্র বাচক বলিয়া মনে হয়। ইন্দ্রিয়জ প্রত্যক্ষবস্তু যেমন সত্য, দিব্য প্রাতিভজ্ঞানে প্রত্যক্ষপদার্থ ততোধিক নিঃসংশয় সত্য প্রতীত হইয়া থাকে। বৈদিক ঋষিগণ উদৃশ সজীব সাকারভাবে অলৌকিকতত্ত্ব দর্শন করিয়া মন্ত্রন্দ্রন্তী ঋষি হইয়াছিলেন। শ্রীরামক্বঞ্চ ও এক্লপ সজীব আকারে শ্রুতির বর্ণনা-পরমাত্মা ও জীবাত্মার একবৃক্ষে সংযুক্ত হইয়া পক্ষীরূপে অবস্থিতি, প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। সর্বাদেশে সর্বাকালে আধ্যা-ত্মিক সত্যসকল মহাপুরুষদিগের মানসচক্ষে ঈদৃক্ অপুর্কা নিয়মে আবিভূতি হয়। ভাবিয়া দেখিলে বুঝিতে পারা যায় যে, ঈশ্বরের পথ হইতে নিবৃত্ত হইবার অস্ত যে পাপপুরুষ শ্রীরামরুঞ্চকে প্রলোভিত করিতেছিল, তাহাই খ্রীষ্টকে জগতের সমস্ত ঐশ্বর্য্য প্রদান করিতে চাহিয়াছিল এবং বৃদ্ধদেবকে তাহাই সংসারস্থধের মোহিনী মূর্ত্তি দর্শন করাইয়াছিল। এীরামক্লফের পাপপুরুষ, এীষ্টের সয়তান এবং বৃদ্ধদেবের মার একই তত্ত্ব। তিন মহাপুরুষই দিব্য-চক্ষে ইহাকে জীবস্ত দেহধারী প্রভাক্ষ করিয়াছিলেন। শ্রীরামরুক সাধনকালে যে সকল অপুর্বে দর্শন প্রত্যক্ষ করেন, তাহা মানসিক বিকার বা কল্পনা নর, জাইার ক্রাডোকটা গৃঢ় আধ্যাত্মিক তব।

## প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

নিত্যানিত্য বস্তু বিবেক, ব্রহ্মন্তান লাভ করিবার স্থান্ত সোপান। বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইলে সাধক সহজেই সাধনপথে অগ্রসর হইতে পারে। বিবেক জ্ঞান উৎপন্ন হইয়া শ্রীরামক্ষের মন হইতে কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি কির্মণে তাঁহার সাধনকালে নির্মূল হইয়াছিল তিনি এক সময় বলিয়াছিলেন,—

"আমি বেলতলায় ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে প্রত্যক্ষ দেখ্লাম, সাম্নে টাকার কাঁড়ি, শাল, একথালা সন্দেশ, হজন মেয়ে মানুষ,—তাদের একজনকার ফাঁদি নং। মন্কে জিজাসা কলাম্—মন তুই এসব কিছু ভোগ কর্ত্তে চাস্ ? সন্দেশ দেখ্লাম—গু, মেয়েদের ভিতর বার সব দেখ্তে পাচিচ, যেমন কাঁচের বরে সমস্ত জিনিষ বার থেকে দেখা যায়,—নাড়ী ভূঁড়ি, বিষ্ঠা মূত্র, হাড় মাংস, ক্রিমি কফ নাল এই সব! মন কিছুই চাইলে না। তাঁর পাদপদ্মে মন রইল।" (ক)

বিবেকজ্ঞান উদয় হইলে বৈরাগ্য আসিবেই। বৈরাগ্য না আসিলে ঈশ্বর লাভ হয় না। কা'মনীকাঞ্চন মন হইতে সম্পূর্ণ ভাগি হইলে পর, তবে সাধনে সিদ্ধ হইতে পারা যায়।

তন্ত্র মতে সাধন করিতে প্রবৃত্ত হইয়া শ্রীরামক্ষণ মাতৃভাবে সাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার মাতৃভাবে বিশেষ সাধনের তত্ত্ব, শিবলিঙ্গ পূজার ভাবের ভিতর নিহিত রহিয়াছে। ভারতে অতি প্রাচীন কাল হইতে শিবলিঙ্গ পূজা প্রচলিত। রামায়ণাদি পাঠ করিলে বৃধা যায় যে, পূর্বে দেবমন্দিরে বেদী বা তক্ষ্রপ কোন আকারের দেবতার স্থান নির্দিষ্ট থাকিত। কিন্তু দেবমূর্ভি

#### তন্ত্রমতের সাধন।

প্রতিষ্ঠিত থাকিত বিশিয়া বোধ হয় না। যথন দেবতার মূর্ত্তি
কল্পনা করিয়া মূর্ত্তিপূজা আরম্ভ হইয়াছিল, তথন প্রথম লিঙ্গমূর্ত্তি
নির্মিত হইয়া দেবায়তনে প্রতিষ্ঠিত হয়, ইহা অমুমান করিবার
বিশেষ কারণ আছে। লিঙ্গপূজার প্রকৃত ভাব—শক্তিযুক্ত ব্রমের
পূজা। শীরামক্ষের উক্তি,—

"শিবলিঙ্গের পূজা,—মাতৃস্থান ও পিতৃস্থানের পূজা। ভক্ত এই বলে পূজা করে,—ঠাকুর দেখো, যেন আর জন্ম না হয়। শোণিত-শুক্রের মধ্য দিয়ে, মাতৃস্থান দিয়ে আর যেন আস্তে না হয়।" (ক)

ব্রহ্ম ও শক্তি সম্বন্ধে আমরা তাঁহার উক্তি স্থানাস্থরে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি বলিয়াছেন,—"ব্রহ্ম ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি অভেদ। যিনিই ব্রহ্ম তিনিই শক্তি। ব্রহ্মকে ছাড়িয়া শক্তিকে ভাবা যায় না।" তিনি মণি আর মণির জ্যোতিঃ উপমা দিতেন। মণিকে ছাড়িয়া মণির জ্যোতিঃ ভাবা যায় না, আবার জ্যোতিঃ ছাড়িয়া মণিও ভাবা যায় না। বস্তু ছাড়িয়া বস্তুর গুণ ভাবিবার যো নাই। কারণ বস্তু ও গুণ বিভিন্ন সন্তা নহে—একই সন্তা। তবে ভাবিতে গেলে ও ব্ঝিতে গেলে, ব্রহ্ম ও শক্তি ভেদ দৃষ্টি করিয়া ভাবিতে ও ব্ঝিতে কয়। তাহা না হইলে নিগুণ ও নির্বিকার ব্রহ্মসন্তা পরিণাম দোষ তৃষ্ট হইয়া পড়ে। সেই জ্বন্থ, ব্রহ্ম ও শক্তি অভেদ হইলেও জ্বর্গৎ-স্থাষ্ট ব্ঝিতে গেলে ব্রহ্ম হইতে শক্তিকে পৃথক করিয়া বৃঝিতে হয়। ছিদল চণকের উপমা লইয়া ব্রহ্মও শক্তির সংযোগ কিরপে জীব জ্বণৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্বের উৎপত্তি হইয়াছে

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

শাস্ত্র তাহা ব্যাথ্যা করেন। এই ব্রহ্ম ও শক্তির সংযোগ—পুরুষ ও প্রস্থৃতির সংযোগ, ভগবানের লিঙ্গমূর্ত্তি স্থুলক্সপে প্রকাশ করি; তেছে। সাধনকালে এই আধ্যাত্মিক তত্ত্ব শ্রীরামরুষ্ণ প্রতাক্ষ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> মা, আমাকে সব দেখিয়ে দিয়েছিলেন। একদিন দেখা-লেন,—চতুর্দিকে শিব আর শক্তি,—শিব শক্তির রমণ। মানুষ জীব জ্বস্তু তক্ষ লতা সকলের ভিতরই সেই শিব আর শক্তি—পুরুষ আর প্রকৃতি—এদের রমণ।" (ক)

'44 , 30<u>0</u>

শিব আর শক্তিময় এই জগতে যাহা কিছু উৎপত্তি হইতেছে, তাহার কারণ শিব ও শক্তির সংযোগ। শিব স্বরূপ পিতা ও শক্তি স্বরূপা মাতার ভিতর দিয়া, শিব ও শক্তি, প্রূষ ও প্রকৃতি স্বাহি তালাইতেছেন। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনকে বলিয়া-ছিলেন,—"মহৎ ও ব্রহ্ম, অর্থাৎ প্রকৃতিরূপ যে আমার যোনি, তাহাতে আমি সর্বভৃতের জন্মের কারণস্বরূপ বীজ হারা, গর্ভের আধান করি। হে ভারত! তাহারাই ফলে সর্বভৃতের উৎপত্তি হইয়া থাকে।" \*

সাধনকালে শ্রীরামকৃষ্ণ এই মহান্ স্ম্টিতর প্রত্যক্ষ করিলেন যে, শিব ও শক্তি, পুরুষ ও প্রকৃতি প্রকৃত পক্ষে জীবোৎপত্তির পিতৃস্থান ও মাতৃস্থান স্বরূপ। পিতৃস্থান ও মাতৃস্থানের দর্শনে ও কথনে সাধারণ জীবের মনে লজ্জাকর অশিষ্ট ভাবের উদয় হয়। কিন্তু শ্রীরামকৃষ্ণ ইহাতে সাক্ষাৎ জগতের পিতা ও জগতের মাতার আবির্ভাব দেখিতে পাইলেন। তাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শন্ হইল

<sup>\*</sup> গীতা চতুর্দশ অধ্যায় ৩য় স্লোক।

যে, প্রত্যেক পুরুষ-চিহু শিবস্বরূপ, এবং প্রত্যেক স্ত্রী-চিহু তাঁহার জননী স্বরূপা—তাঁহার জন্মস্থান। তাঁহার উক্তি,—

> "মা আর জননী। যিনি জগৎরূপে আছেন,—সর্ব্যাপী হয়ে তিনিই মা। জননী,—যিনি জন্মস্থান।" (কি)

মা, তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করাইলেন যে, তাঁহার জ্বননী সর্ববিধ জন্মস্থানে বর্ত্তমান রহিয়াছেন। তাঁহার সাক্ষাৎ দর্শনের কথায় বিলয়াছেন,—

"যোনিতে বাস সচকে দেখ্লাম,—কুরুরীর মৈথুন সময়ে দেখেছিলাম !" (ক)

ভাঁহার প্রত্যক্ষ দর্শনের শেষ কথা,—

"সমস্ত দ্রীযোনি আমি মাতৃযোনি মনে করি, স্ত্রীলোকের স্তন, মাতৃস্তন মনে হয়। কুমারীদের এনে তখন পূজা কর্তাম। দেখ্তাম সাক্ষাৎ মা।" (ক)

স্ত্রীলোক মাত্রেই মার এক একটা রূপ তিনি দিব্যচক্ষে প্রত্যক্ষ করিলেন। স্ত্রীজাতিকে মাতৃভাবে ভিন্ন অন্ত ভাবে দর্শন এখন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। স্ক্তরাং যখন ব্রাহ্মণী বীরাচারের শেষ সাধন আনন্দাসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাঁহাকে পূজা করিতে আহ্বান করিলেন, তিনি চক্রমধ্যে অবস্থিত ভৈরব ও ভৈরবীর শেষক্রিয়া পাঁচ বৎসরের বালকের ন্তায় নিকিকোর চিত্তে দর্শন করিয়াছিলেন। এই প্রকারে মাতৃভাবে সাধন করিয়া মায়ারূপা কামিনীর মোহ-ময়ী আকর্ষণ হইতে তাঁহার সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ হইল। অবশেষে কালীবাড়ীর নাটমন্দিরে সাধারণ সমক্ষে ভৈরবী পূজা করিয়া, তিনি মাতৃভাবের সাধন সম্পূর্ণ করিলেন।

## ত্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সমস্ত স্থ্রী-চিহ্ন যেমন তাঁহার চক্ষে শক্তিমূর্ত্তি, সমস্ত পুরুষ চিহ্ন ও তিনি সাক্ষাৎ শিবরূপ দর্শন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—, "সেই অবস্থায় ছেলেদের ধন ফুল চন্দন দিয়ে পূজা না কল্লে থাক্তে পারতাম না। যথন উন্মাদ হলো শিবলিঙ্গ বোধে নিজ লিঙ্গ পূজা কর্ত্তাম,—জীবস্ত লিঙ্গ পূজা! একটা আবার মুক্তা পরান হতো। এখন আর পারি না।" (ক)

তন্ত্রমতে শক্তিপূজা বিশেষাকার যন্ত্রে ও বিশেষ মন্ত্রে কবিতে হয়। কারণ, যন্ত্র দেবতার দেহত্রপ ও মন্ত্র দেবতার আগ্রা স্বরূপ। দেহ ও আগ্রায় যে সম্বন্ধ, যন্ত্রে ও দেবতার মন্ত্রে সেই সম্বন্ধ। কোন আধারে শক্তির দেহরূপ ত্রিকোণ যন্ত্র আঁকিয়া, তাহাতে বিশেষ মন্ত্রে শক্তির আবাহনপূর্বক পূজা হন্তেব বিধান। তিনি বলিতেদ্ব

> "যন্ত্র ব্রহ্মযোনি,—তাঁরই পূজা ও ধানে। এই ব্রহ্মযোনি থেকে কোটি কোটি ব্রহ্মাণ্ড উৎপত্তি হচ্ছে। অতি গুহু কথা,—বেল্ডলায় দর্শন হছো, লক্লক্ কর্ত্তো!" (ক)

তত্ত্বে বিশ্ব প্রস্বিনী জগজননীর পূজা গেরূপ ঠাই র দেইরূপ ত্রিকোণ যন্ত্রে কল্লিভ ইইয়াছে, সভাই কি তাহা চিন্ময় দিশারপে দর্শন করা ষায় ? শ্রীরামরুষ্ণের প্রশ্নগোনি দর্শন তাহাই প্রতিপর করে। অথবা যেরূপ পূর্বে উক্ত ইইয়াছে যে, প্রশ্নযোনির প্রতাক্ষ দর্শন ইইতেই, তত্ত্বে ত্রিকোণ যন্ত্র কল্লিভ। তাঁহার উক্তি ইইতে বুঝা যায় যে, তত্ত্বের শক্তিপূজা মাতৃভাবে প্রশ্নযোনির পূজা। তিনি এই ভাবেই শক্তি সাধনা করিয়াছিলেন। যথন সকল স্ত্রীযোনি ব্রন্ধবোনি বলিয়া সাধকের প্রত্যক্ষ ধারণা হয়, তথনই সাধক কামিনীর আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া মাতৃভাবে সিদ্ধিলাভ করেন। তন্ত্রের বিভিন্ন শক্তি মূর্ত্তির বিভিন্ন মন্ত্র ও তাঁহার চক্ষের সমুথে উজ্জ্বল বর্ণে আবিভূতি হইত। বৈদিক মন্ত্রের ন্যায় এই সকল তন্ত্রের মন্ত্র ও যে সিদ্ধ মহাপুরুষদিগের দিব্য দৃষ্টিতে প্রাত্তাক্ষ হইয়াছিল, তাহা শ্রীরামক্কষ্ণের সাধনায় প্রমাণিত হয়।

কিরপ অভুত পূজা জপ ও ধানে নিমগ্ন হটয়া তিনি মাতৃভাবে শক্তির আরাধনা করিয়া সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন, আমরা উপরে তাহার ক্ষীণভাব মাত্র দিতে সক্ষম হটয়াছি। কারণ, তাঁহার তন্ত্রের সাধন বাাপার অধিকাংশ অজ্ঞাত। সে সময় তাঁহার যেরূপ মানসিক অবস্থা হটয়াছিল তাহাতে কোন বিষয় পূর্ব্বাপর শ্বরণ থাকাও তুরহ। তিনি বলিতেন.—

"আমার উন্নাদ অবস্থা! নারায়ণশাস্ত্রী এদে দেখ্লে, একটা বাঁশ ঘাড়ে করে বেড়াচিছ। তথন সে লোকদের কাছে বল্লে,—ওহ, উন্মত্ত হায়!" (ক)

স্তরাং জীবনান্তকর কঠোর তপস্থার ফলে কির্মণে তিনি শুচি অন্তচি বোধ, ঘুণা লজা তয় অভিমান প্রভৃতি অন্তপাশ বিনির্মূক্ত হইয়া সর্বভৃতে সমদর্শন লাভ করেন, সে সম্বন্ধে অল্পনাত্রই জানিতে পারা যায়। আমরা দেখিয়াছি, যথন তিনি মার আদেশে সাধনায় প্রায়ত্ত হন, তখন সংসারের কামিনীকাঞ্চনের স্থে মান যশ প্রভৃত্তের লালসা, অনিমাদি সিদ্ধির প্রলোভন কিছুই তাঁহার মনে উঠে নাই। মার কাছে তাঁহার একমাত্র প্রার্থনা ছিল,—নিজাম, অমলা অহেতুকী শুদ্ধাভক্তি। কিন্তু এই শুদ্ধা-

# ত্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ভক্তি লাভ করিবার জন্ম তাঁহাকে যে বীভৎস পরীক্ষার মধ্য দিয়া ঘাইতে হইয়াছিল, তাহা শুনিলে ও শরীর কণ্টকিত হয়।, তিনি বলিয়াছিলেন,—

"বেদ পুরাণে বলেছে শুদ্ধাচার। বেদ পুরাণে যা বলেছে
করো না—অনাচার হবে, তন্ত্রে আবার তাই ভাল বলেছে।
তন্ত্রের সাধনা তামদিক সাধনা। এ সাধনায় শুদ্ধাত্রি
নাই। তমোগুণ আশ্রয় করে সাধন। জয় কালী! কি
তুই দেখা দিবিনি,—এই গলায় ছুরি দেব যদি না দেখা
দিস।"

"আমাকে কঠোর সাধন কর্ত্তে হয়েছে। বেলতলায় কত রকম সাধন করেছি। গাছতলায় পড়ে থাক্তাম,— মা! দেখা দাও, বলে। চক্ষের জ্বলে গা ভেসে যেত।"

"কি অবস্থা গেছে! আমি মা বল্তে বল্তে সমাধিষ্
হতাম। মুখ কর্তাম আকাশ পাতাল জোড়া আর মা!
বল্তাম—যেন মাকে পাক্ডে আন্ছি। যেন জাল ফেলে
মাছ হড়্ হড়্ করে টেনে আনা! গানে আছে,—

"এবার কালী তোমায় খাব! ( তারা গগুযোগে জন্ম আমার। )

গণ্ডযোগে জনমিলে, সে হয় মা-থেকো ছেলে। এবার তুমি থাও কি আমি থাই মা,

ত্টর একটা করে যাব।"

"উন্মাদের মতন অবস্থা হয়েছিল ৷ এই ব্যাকুলতা ৷" ঈদৃশ তীব্র ব্যাকুলভায় ও কঠোর তপস্তায় মার দর্শনলাভে ভগ্ন- মনোরথ হওয়াতে একদিন মোহাচ্ছর ও আশাশৃত্য হৃদয়ে প্রাণত্যাগ করিতে উত্যত হন, এবং উন্মত্তাবে কালীবরে পশুবলির
থাঁড়া গ্রহণ করিবামাত্র দিব্য জ্যোতিঃ দর্শন করত সংক্ষাশৃত্য
হইয়া পড়িয়া যান। এইরূপ সংকাশৃত্য অবস্থায় তাঁহার হইদিন
অতিবাহিত হইয়াছিল। এই সময় তাঁহার মুথের উর্দ্ধমাঢ়ী হইতে
মাঝে মাঝে এরূপ রক্তলাব হইত যে, তাহা কিছুতেই বন্ধ হইত
না। কিয়ৎকাল শোণিত বাহির হইয়া, আপনিই নিবৃত্তি হইত।
তিনি বলিতেন,—"রক্তের রং ঠিক শিমপাতা নিংড়ান রসের মত
কালবর্ণ।"

ক্রমণ: তাঁহার পূর্ণ জ্ঞানোঝাদের অবস্থা উপস্থিত হইল।
তিনি দেহজ্ঞান পরিশুঅ হইলেন এবং স্থুখ হুঃখ শুচি অশুচি
প্রভৃতি ভেদজ্ঞান মন হইতে দ্র হইয়া গেল। তিনি ম্বণা লজ্জা
ও ভয় শুঅ হইয়া বিচরণ করিতে লাগিলেন। তিনি বলিতেন,—

"সে অবস্থায় শিবাণীর উচ্ছিষ্ট সমস্ত রাত্রি পড়ে আছে, তা সাপে থেলে কি কিসে থেলে তার ঠিক নাই,—ঐ উচ্ছিষ্টই আহার! কুকুরের উপর চড়ে তার মুখে লুচি দিয়ে থাওয়াতাম আর নিজেও থেতাম। সর্বাং বিষ্ণু ময়ং জগং!" (ক)

প্রামক্ষের এই উক্তি হইতে ব্ঝা যায় যে, তিনি তন্ত্রোক্ত শিবাবলি দিয়াছিলেন। তন্ত্রে শিবাবলির এরপ বর্ণনা আছে। "সাধক সন্ধ্যাকালে বিল্লমূলে প্রাস্তরে বা শাশানে শিবারূপিণী দেবীকে মাংসপ্রধান নৈবেদ্য সমর্পণ করিবেন। প্রথমতঃ কালী। কালী। এই বলিয়া আহ্বান করিলে শিবারূপিণী দৈবী

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ভীমা সপরিবারে পশুরূপ ধারণ করিয়া তথায় উপস্থিত হন। ঐ বিলি জাব্য ভোজন করিয়া শিবা ঈশানকোণে আসিয়া মুথ তুলিয়া সুস্বরে ধ্বনি করিলে সাধকের মঙ্গল হইবে; নতুবা অমঙ্গল জানিবে। সকলা অন্নদান করিয়া শিবাকে পরিতৃষ্ট করা সাধকের কর্ত্বা।" \*

শীরামক্ষের এরপ নিঃশক্ষাচে রাত্রে দেবী প্রসাদ ভাবিয়া অঙ্গল মধ্যে পতিত শিবার উচ্ছিন্ত আহার ও কুকুরের সহ ভোজন ব্যাপার চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার গভার মন্ম অবধারণ করা যায়। মন সম্পূর্ণ ভয়শূল না হইলে কেহ এরপ কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হয় না। এবং পূর্ণ অবৈহত্তান ভিন্ন মন ও ভয়শূল হয় না। যিনি সম্পূর্ণ দেহজ্ঞান ও ভেদজ্ঞান পরিশূল হইয়া, 'সর্বাং বিষ্ণু ময়ং জগৎ', প্রতাক্ষ দেখিতেছেন, তিনিই অবৈহজ্ঞানে স্থিত হইয়া এরপ কার্য্য করিতে সক্ষম। কারণ, যথন এক স্বস্বরূপ ভিন্ন অন্ত কিছু অনুভব করা যায় না, তথন মৃত্যুভয় বা বিপদাশ্লা আর কোথা হইতে উপস্থিত হইবে ?

ভাষ্টের সাধনা করিয়া তিনি কিরূপ ঘ্ণা লজ্জা ও শুচি অশুচি বোধ শুক্তা, বীভৎসকর্মা অংখারীবং হইয়াছিলেন, তাঁহার কয়েকটী কার্যো তাহা বুঝিতে পারা যায়। তিনি বলিতেন,—

"আগে এমন অবস্থা ছিল যে, দক্ষিণেশ্বরের ওপার থেকে মড়া পোড়ার যে গন্ধ আস্তো সেই গন্ধ নাক্ দিয়ে টেনে নিতাম, এত মিষ্ট লাগ্তো!" কে)

শুনা যায়, নরকপাল মধ্যে মাংসাদি রাঁধিয়া জ্বগদস্বাকে তর্পণ ক্লচুড়ামণি পূর্বক তিনি সেই প্রদাদ গ্রহণ করিতেন! এবং ব্রাহ্মণীর অমু-জ্ঞায় একদিন গলিত আম মহামাংস তর্পণাস্তে জ্বিহ্বা দ্বারা স্পর্শ করিতে তাঁহার কোনরূপ মনোবিকার হয় নাই। কালীবাড়ীর জনসাধারণ যে স্থানে নিত্য বিষ্ঠামূত্র পরিত্যাগ করে, সহস্তে সেই-স্থান পরিষ্ঠার এবং সদ্য তাক্ত বিষ্ঠা জ্বিহ্বাগ্রে গ্রহণ তাঁহার নির্বি-কারত্বের চরম পরিচয়!

অবৈতজ্ঞানে তাঁহার ভেদবৃদ্ধি কিরুপ তিরোহিত হইয়াছিল তিনি তাহা নিজমুখে বলিয়াছেন,—

> "একদিন দেখালে, িষ্ঠামূত্র, অন্নব্যঞ্জন, স্বর্ক্ষ থাবার জিনিষ,—স্ব পড়ে রয়েছে। হঠাৎ ভিতর থেকে জীবাত্মা বেরিয়ে গিয়ে একটা আগুনের শিথার মত স্ব আস্থাদ কল্লে,—যেন জিহ্বা লক্ লক্ কর্ত্তে কর্তে স্ব জিনিষ এক-বার আস্থাদ কল্লে,—বিষ্ঠা মূত্র স্ব আস্থাদ কল্লে। দেখালে স্ব এক—অভেদ।" (ক)

ভেদজ্ঞান নিবারক এই অধ্যাত্ম তত্ত্ব প্রত্যক্ষ দর্শন করিয়া তাঁহার অন্তরের অহঙ্কার জ্ঞান্যাভিমান কিরূপ নিশ্মূল হইয়াছিল তাহাও তিনি বলিয়াছেন,—

"কি অবস্থাই গেছে! এখানে থেতুম না, বরাহনগরে, কি দিক্ষিণেশরে কি এঁড়েদয়ে কোন ব্রাহ্মণের বাড়ী গিয়ে পড়তাম। আবার পড়তাম অবেলায়। গিয়ে বস্তাম,—মুথে কোন কথা নাই। বাড়ীর লোক কোন কথা জিজাসা কল্লে কেবল বল্তাম,—আমি এখানে খাবো। আর কোন কণা নাই।"

# শ্রীরামক্বঞ্চ দেব।

"আলমবাজারে রাম চাটুয্যের বাড়ী যেতাম। আবার কথন দক্ষিণেশ্বরে সাবর্ণ চৌধুরীদের বাড়ী ষেতাম। ভাদের বাড়ী থেতাম বটে, কিন্তু ভাল লাগ্তো না,—কেমন আঁস্টে গন্ধ।"

"সেই অবস্থায় জাতি বিচার কিছু থাক্তো না। একজন নীচ জাত, তার মাগ আমাকে শাক রেঁধে পাঠাত আমি থেতাম।"

"কালা বাড়ীতে কাঙ্গালার। থেয়ে গেলে তাদের পাতে একটু একটু থেলাম, আর তাদের পাতা মাণায় ঠেকালাম। হলধারা তথন আমায় বল্লে,—'তুই করছিদ্ কি ? কাঙ্গালীদের এঁটো থেলি, তোর ছেলে পিলের বিয়ে হবে কেমন করে?' আমার তথন রাগ হলো। হলধারী আমার দাদা হয়। তা হলে কি হয় ? তাকে বল্লাম, তবে রে খ্যালা, তুমি না গীতা বেদাস্থ পড় ? তুমি না শেখাও ব্রহ্ম সতা জগৎ মিথাা ? আমার আবার ছেলে পিলে হবে তুমি ঠাউরেছ ? তোর গীতা পাঠের মুখে আগুন। দেখ, শুধু পড়াশুনাতে কিছু হয় না। বাজনার বোল লোকে মুখস্থ বেশ বল্তে পারে—হাতে আনা বড় শক্ত।" (ক)

শ্রীরামরক্ষের গৃহস্থের নিকট অরভিক্ষা, নীচবর্ণের থান্তগ্রহণ এবং কাঙ্গালীর উচ্ছিষ্টার ভোজন, আধুনিক কালের অন্তরে বিদ্বেশ-নল ও মুখে সাম্য মৈত্রী ও ভাতৃভাবের মৌথিক উলারতা নয়। জাত্যাভিষান উট্টেম করিয়া যথার্থ সমন্দ্র্শন কাহাকে বলে ভাহাই দেখাইয়াছেন। শৃত শৃত যুগ্ধরিয়া ভারতের দরিক্র পতিত নীচ-বর্ণ চিরকাল শ্রেষ্ঠর অবজ্ঞা ভালন, অস্পুগু ও ম্বণিত। তাহাদের উদরে অন্ন নাই, অঙ্গে বস্ত্র নাই, তাহারা আশ্রয়হীন, বিভাহীন, ধর্মহীন। কে তাহাদের হুঃথ মোচনের জ্বন্ত চিন্তা করিয়া থাকে ? কিন্তু এই দরিক্র মূর্খ আহ্মণ মহাপ্রসাদজ্ঞানে দিন হু:থী কাঙ্গালীর উচ্ছিষ্ট মস্তকে ধারণ করিয়া বুঝাইয়াছেন যে, ধনী দরিজ উচ্চ নীচ সকল মানুষে শিবরূপে সেই এক চৈতন্ত বর্ত্তমান। কিন্তু যথন দেখা যায় নিষ্ঠাবান্ ব্ৰাহ্মণ সন্তান হইয়াও নিজেকে হীনেরও হীন মনে করিয়া গভার রজনীতে সংমার্জনী হস্তে মন্দির প্রাঙ্গণ পরিষ্কার করিভেছেন, নীচাধম হাডিরও মলত্যাগস্থান স্বহস্তে ধৌত করিয়া স্বায় দীর্ঘ কেশ বারা তাহা মুছিতেছেন, তথন হানয় স্তম্ভিত হইয়া জিজ্ঞাসা করে,--জগতে এরূপ অন্তুত সেবাধর্ম্মের দৃষ্টাস্ত কখন কি দেখা গিয়াছে ? সমাজের শিরোভূষণ শ্রেষ্ঠ ত্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়া অস্পৃত্য অস্তজের মলমূত্র স্বহস্তে স্থানাস্তরিত করিয়া দেখাইলেন যে, বৈদিক সমাজের অধঃপতনের মহাকারণ, সমাজ-গত ও ব্যক্তিগত ঘুণা ছেষ ঈর্ষা ও অস্থারূপ মহাপাতকের প্রায়-শ্চিত্ত, একমাত্র জ্বাতি বর্ণ উচ্চ নীচ নির্বিশেষে, —'শিবজ্ঞানে জীবদেবা ৷'

শুচি অশুচি বোধ, দ্বণা লজ্জা ভয় জাত্যাভিমান প্রভৃতি সমস্ত অবিভাবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া, তাঁহার মন এখন কেবল সচিদানন্দ-ময়ী মাতার শ্রীপাদপল্লে অবস্থান করিতে লাগিল। তাঁহার অস্তরে বাহিরে এখন একমাত্র মাতৃ সন্তা বিভ্যমান। কিন্তু তিনি বিচার বা জ্ঞানপথে এই অবৈততন্তে উপনীত হন নাই। আহেতৃকী

## **बीतामकृष्य** (पर)।

শুদ্ধা ভক্তি ও প্রেমেয় ভিতর দিয়াই **গিরাছিলেন।** তিনি বলিতেন,—

"ঈশ্বরের প্রতি খুব ভালবাসা না ছলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। খুব ভালবাসা হলে তবেই চারিদিকে ঈশ্বরময় দেখা যায়। খুব স্থাবা হলে তবে চারিদিকে হল্দে দ্যাথা যায়। তথন আবার 'তিনিই আমি' এইটী বোধ হয়। মাতালের বেশী নেশা হলে বলে 'আমিই কালী।' গোপীরা প্রেমোন্মত্ত হয়ে বল্তে লাগ্লো—'আমিই রুফ্ড।' তাঁকে রাত দিন চিস্তা কল্লে তাঁকে চারিদিকে দেখা যায়, যেমন প্রদাপের শিখার দিকে যদি একদৃষ্টে চেয়ে থাক, তবে থানিকপরে চারিদিকে শিখাময় দেখা যায়।" (ক)

তাহার চিন্ময়ী মাতৃদর্শন লাভ হইত তথনই তিনি সংস্পাশ্য হইতেন। সেই বাহ্জানশৃত্য অবস্থায় কথন এক্লপ কম্প হইত যে তিন চারিজনে চাপিয়া রাখিতে পারিত না। কথন দেহ বিবর্ণ, কথন জড়বৎ দাঁড়াইয়া থাকেন, কথন বা অন্ধ নিমীলিত নেত্র হইতে আনন্দাশ্রু প্রবাহিত হয়। কালীবাড়ীর সকলেই এসকল লক্ষণ তাহার উন্মত্ততার উপদর্গ মনে করিতে লাগিল। কিন্তু তাহার তত্র সাধনার গুরু দিব্যদৃষ্টি সম্পন্না ব্রাহ্মণী কেবল ব্রিতে পারিলেন যে, ইহা সহজ্ব উন্মত্ততা নয়, ইহা প্রেমান্মাদ। ভক্তি শাস্ত্রে ইহাকে মহাভাবের অবস্থা বলে। অশ্রু কম্পাদি তাহার রোগের উপদর্গ নয়, এই সকল লক্ষণ সাধারণ জীবের অপ্রাপ্য মহাভাবের বাহ্য নিদর্শন, অন্ত্রসাত্তিক

ভাব। বৈষ্ণব শাস্ত্রে একমাত্র মহাপ্রভু প্রীচৈতন্তের সম্বন্ধে এই মহাভাবের কথা বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণী তাঁহাকে অহরহঃ মহাভাবে নিমগ্ন দেখিয়া মহাপ্রভু শ্রীগৌরাঙ্গ পুনরাবির্ভাব হইয়াছেন বলিয়া ধারণা করিলেন এবং একথা ভিনি সর্ব সমক্ষে প্রকাশ ও করিয়াছিলেন। সাধারণে এই মহাভাবের অবস্থা কি করিয়া বুঝিবে ? যাঁহার হাদয়ে শুদ্ধা প্রেমাভক্তির উৎশু খুলিয়া যায়, তিনিই সেই প্রেমমদিরা পান করিয়া আনন্দে বাহ্যজ্ঞান শৃক্ত হন, তাঁহার দেহজ্ঞান বিলুপ্ত হয়, জগৎজ্ঞান ও বিলুপ্ত হয়, তিনি প্রেমানন্দে মাতোয়ারা হইয়া মাতালের মত পাগলের মত হইয়া পড়েন। এই অবস্থায়, প্রেমাম্পদের নাম শুনিবা মাত্র বা তাঁহার সংসর্গের কোন বস্তু দেখিবা মাত্র, উদ্দীপন হইয়া প্রেমানন্দে বিভোর হইয়। পড়েন: দেহে স্তম্ভ, স্বেদ, পুলক, স্বরভেদ, বৈবর্ণ, অঞা, কম্প, স্থুপ তুঃপ বোধশুন্ততা রূপ অষ্ট্র সাত্মিকভাব প্রকাশ পাইতে থাকে। আবার যথনই তিনি ক্ষণ মাত্র প্রেমাম্পদের অভাব অনুভব করেন, তাঁহার স্মরণ পথ হইতে কিঞ্চিৎ কালের জন্ম ও তিনি অদর্শন হন, তথনই বিরহ রূপ তীব্র অন্তজ্ঞালা আসিয়া দেহ মন দগ্ধ করিয়া দেয়। কিন্তু সে বিরহানলের ভিতর ও প্রেমের মধুর স্মৃতি বিরাজ করিতে থাকে।

শ্রীরামক্ষ তাঁহার মহাভাব ও বিরহাবস্থা সম্বন্ধে বলিয়া-ছিলেন,—

> "দে অবস্থার পরে আনন্দ ও বেমন, আগে যন্ত্রণা ও তেমনি। মহাভাব,—স্থারের ভাব। এই দেহ মনকে

## बीतामकृष्य (प्रव।

তোলপাড়্ করে দ্যায়। যেন একটা বড় হাতী কুঁড়ে বরে চুকেছে, বর তোলপাড়, হয়তো ভেঙ্গে চুরে থায়।"

"ঈশবের বিরহ অগ্নি সামাত নয়। রূপ সনাতন যে গাছের তলায় বসে থাক্তেন, ঐ অবস্থা হলে, এই রকম আছে যে, গাছের পাতা ঝল্সা পোড়া হয়ে যেত। আমি এই অবস্থায় তিন দিন অজ্ঞান হয়ে ছিলাম,—নড়তে চড়তে পারতাম না, এক জায়গায় পড়েছিলাম। হুঁস হলে, বামনী আমায় ধরে স্নান কর্ত্তে নিয়ে গেল। কিন্তু হাত দিয়ে গা হোঁবার যো ছিল না। গা মোটা চাদর দিয়ে ঢাকা। বামনী সেই চাদরের উপর হাত দিয়ে আমায় ধরে নিয়ে গিছিলো। গায়ে যে সব মাটি লেগেছিল সে সব মাটি পুড়ে গিছিলা।

"যথন এই অবস্থা আস্তো শির ডাঁড়ার ভিতর দিয়ে যেন ফাল চালিয়ে যেত। প্রাণ যায়, প্রাণ যায় কর্তাম। কিন্তু তার পর খুব আনন্দ।" (ক)

তন্ত্রের সাধনার শেষ হইতেই তিনি মহাভাবে প্রায়ই বাহ্য চেতনা শৃত্য হইয়া অবস্থান করিতে লাগিলেন। এই সময় বিরহ জনিত গাত্রদাহ তাঁহার অতিশয় বৃদ্ধি হইয়াছিল। নানাবিধ চিকিৎসা সত্ত্বেও তাহার উপশম হয় নাই। পরে ব্রাহ্মণীর বিশেষ ভাষােয়া তিনি এই উপসর্গ হইতে কথঞ্ছিৎ শান্তি লাভ করেন।

শ্রীরামক্নফের মহাভাবের আবেশ যেমন প্রবল হইতে লাগিল, ভাঁহার জ্ঞানোন্মাদাবস্থা ও ক্রমে ক্রমে শাস্ত ভাব ধারণ করিল এধং তিনি পাঁচ বৎসরের বালকের স্থায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। তাঁহার বাল্যভাব প্রাপ্তির পূর্বে এক অভ্ত দর্শনের কথা তিনি এরূপ বলিয়াছিলেন,—

> "একজন স্থাংটো সঙ্গে সঙ্গে থাক্তো। তার ধনে হাত দিয়ে ফচ্কিমি কর্ত্তাম। তখন থ্ব হাস্তাম। এ স্থাংটো মূর্ত্তি আমারই ভিতর থেকে বেরুত.—পরমহংস মূর্ত্তি, বালকের স্থায়।" (ক)

এই বালকবৎ পরমহংস মূর্ত্তি তাঁহাকে যেন ব্ঝাইয়া দিল যে, তিনি তথন বালকবৎ পরমহংসাবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছেন। সকল শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিবার জ্ঞা এথন তাঁহার বলবতী ইচ্ছা হইতে লাগিল। কে তাঁহাকে শাস্তের মর্ম ব্ঝাইয়া দিবে ? বালক মনে করে যে তাহার মা সব জ্ঞানেন। তিনি মার কাছে শিক্ষা লাভ করিবার জ্ঞা আকার করিতে লাগিলেন। তিনি বলতেন,—

"হত্যা দিয়ে পড়েছিলাম। মাকে বল্লাম,—আমি মুখা তুমি আমাকে জানিয়ে দাও, বেদ বেদান্তে কি আছে আমায় জানিয়ে জানিয়ে দাও। পুরাণ তন্তে কি আছে আমায় জানিয়ে দাও। তিনি একে একে আমায় সব জানিয়ে দিয়েছেন। তিনি আমাকে সব জানিয়ে দিয়েছেন,—কত সব দেখিয়ে দিয়েছেন।"

"কথা কয়েছে,—শুধু দর্শন নয়, কথা কয়েছে। বটতলায় দেখ্লাম, গঙ্গার ভিতর থেকে উঠে এসে, তারপর
কত হাসি। থেলার ছলে আঙ্গুল মট্কান হলো। তারপর
কথা!—কথা কয়েছে। তিন দিন করে কেঁদেছি, আর

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

বেদ পুরাণ তন্ত্রে—এ সব শাস্ত্রে কি আছে, সব দেখিয়ে দিয়েছেন।" (ক

মার রূপায় সর্ক শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিয়া তাঁহার আর জ্ঞানের অভাব রহিল না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "দ্যাথনা আমি তো মুখ্য, আমি তো কিছুই জানি না, তবে এ সব কথা বলে কে? ও দেশে ধান মাপে, রামে রাম, রামে রাম, এই সব বল্তে বল্তে। একজন মাপে আর ফুরিয়ে আসে আসে এমন সময় পেছনে আর একজন রাশ ঠেলে দ্যায়। তার কর্মা ঐ—ফুরোলেই রাশ ঠ্যালে। আমিও যা কথা কয়ে যাই, ফুরিয়ে আসে আসে হয়, মা আমার অমনি পেছন থেকে তাঁর জ্ঞানেব অক্ষয় ভাণ্ডারের রাশ ঠেলে দ্যান। সে জ্ঞান অণ্র ফুরোয় না।"

এখন হইতে তাঁহার দীম্থ দিয়া যাগ ব্যক্ত হইতে লাগিল, তাহা বাগ্বাদিনীরই বেদবাণী—মার অক্ষয় ভাগুরেব অমূলা নিধি।

তন্ত্রমতের সাধনা করিবার সময় তাঁহার কতবিধ অবস্থা হইয়াছিল এবং কিরূপে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব সকল প্রত্যক্ষ করিয়া-ছিলেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। তিনি নিজমুখে সেই সকল অবস্থার কথা যেরূপ বাক্ত করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদত্ত হইল,—

> "প্রত্যক্ষ দর্শনের পর যা যা অবস্থা হয় শাস্ত্রে আছে সে সব হয়েছিল। শ্রীমন্তাগবতে জ্ঞানীর চারটী অবস্থার কথা আছে,—বালকবৎ, উন্মাদবৎ, পিশাচবৎ, জড়বং। ঈশ্বর দর্শন হলে পাঁচ বছরের বালকের অবস্থা হয়। যার ঈশ্বর

দর্শন হয়েছে সে বালকের স্থায় ত্রিগুণাতীত—কোন গুণের আঁট নাই। আবার কথন পাগলের মত বাবহার করে, —কভু হাসে, কভু কাঁদে। এই বাব্র মত সাজগোজ আবার থানিক পরে স্থাংটো, বগলের নীচে কাপড় রেথে বেড়াচ্ছে,—তাই উন্মানবং। কথনও জড়ের স্থায় চুপ্করে বসে থাকে। এ অবস্থায় কর্ম্ম কর্ত্তে পারে না,—কর্মত্যাগ হয়। পূর্ণ জ্ঞানীর আর একটী লক্ষণ,—পিশাচবং। থাওয়া দাওয়ার বিচার নাই। শুচি অশুচির বিচার নাই। শুচি অশুচির বিচার নাই। শুচি অশুচির

আমরা দেথিয়াছি শ্রীরামক্ষের এ সকল অবস্থাই হইয়াছিল। এখন তাঁহার বালকবৎ ত্রিগুণাতীত প্রমহংসাবস্থা। তাঁহার নানাক্রপ দিব্যদর্শন সম্বন্ধে বলিয়াছেন,—

> "আর শাস্ত্রে যেরপে আছে, সেরপে দর্শনও হতো। কখন দেখ্তাম, জগৎময় আগুনের ফুলিজ; কখন চারি-দিকে যেন পারার হুদ, ঝক্ ঝক্ কচেচ। আবার কখন রূপা-গলার মত দেখ্তাম। কখন দেখ্তাম রংমশালের আলো যেন জলছে।"

> "আবার দেখালে তিনিই জীব জগৎ চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। উ: কি অবস্থাতেই রেখেছে! একটা অবস্থা যায় তো আর একটা আসে। যেন টেকির পাট্। এক-দিক নীচু হয় তো আর একদিক উঁচু হয়। যথন অস্তমুথ সমাধিস্থ তথন দেখ্ছি তিনি। আবার বাহিরের জগতে মন এলে তথনও দেখ্ছি তিনি!"

# শ্রীরামকুষ্ণ দেব

"আর একদিন দেখালেন,—নৃমুগু স্থপাকার, পর্বতাকার আর কিছুই নাই। আমি তার মধ্যে একলা বসে!" । "কুঠির পেছন দিয়ে যেতে যেতে গায়ে হোমাগ্নি জেলে দিলে। জ্ঞানাগ্নি দিয়ে কাঁটা পোড়ান! এই সব সাক্ষাৎ দর্শন হতো।" (ক)

বৈদিক ঋষিগণের স্থায় শ্রীরামক্ষের দিবা দৃষ্টির সন্মুখে, আধাাত্মিক সতা সকল যেরূপ প্রকাশিত হইয়াছে, অনেক ঐতিহাসিক সত্যও যে তৎসঙ্গে তাঁহার উপলব্ধি হইত ইহাও তিনি বলিয়াছেন। শ্রীরামচন্দ্র শ্রীকৃষ্ণ সীতা রাধিকা প্রভৃতি পৌরাণিক চরিত্র যে কেবল কবি কল্পনা নয়, পরস্ক সে সকলের ভিতর ও যে ঐতিহাসিক সত্য গুপ্তা রহিয়াছে ইহা তাঁহার উক্তি হইতে বুঝিতে পারা যায়।

তান্ত্রের মহাসাধনা সম্পূর্ণ হইলে, অদ্বৈতজ্ঞান উপলব্ধির সহিত্ত তাঁহার দেহে এক দিব্য কাস্তি প্রকাশিত হইয়াছিল। শ্রুতিতে উক্ত আছে, জাবালা সত্যকাম, আচার্য্যের আজ্ঞা পালন করিয়া যথন প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছিলেন, সে সময় গুরুরূপী বৃষভ, অগ্নি, হংস ও মদ্গু (পানকোড়ী পাথী) এই চারি জ্বনের নিক্ট চতৃপাদ ব্রশ্বজ্ঞান লাভ করিয়া আচার্য্যের নিক্ট উপস্থিত হইলেন। আচার্য্য তাঁহাকে দূর হইতে দেখিয়া বলিলেন,—

"সত্যকাম ! ব্রহ্মবিদিব বৈ সোমা ভাসি" সত্যকাম ! তোমাকে ব্রহ্মবিদের স্থায় জ্যোতিয়ান দেখিভেছি ! কো মু ত্বামুশশাসেতি ? সোমা ! তোমার ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেষ্টা কে ?"

জ্ঞান ও প্রেমের দিব্যালোক ষণ্ডপি অস্তরে উদ্ভাগিত হয়

#### তন্ত্রমতের সাধন।

বাহিরের জড়দেহ তাহাকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে পারে না, দেহ ইন্দ্রিয়াদি উজ্জ্বল করিয়া সেই অপূর্ব্ব জ্যোতিঃ বিকীর্ণ হইতে থাকে। শ্রীরামরুষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

> শ্বখন প্রথম এই অবস্থা হলো, তথন জ্যোতিঃতে দেহ জল্ জল্কর্ত্তা,—বুক লাল হয়ে যেত। তথন বল্লাম,— মা! বাহিরে প্রকাশ হয়ো না, চুকে যাও, চুকে যাও। ভাই এখন এই হীন দেহ! তা না হলে, লোক জ্ঞালাতন কর্ত্তো—লোকের ভিড় লেগে যেত—সেরূপ জ্যোতির্ম্ময় দেহ থাক্লে। এখন বাহিরে প্রকাশ নাই। এতে জাগাছা পালায়। যারা শুদ্ধ ভক্ত তারাই কেবল থাক্বে।"

# কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্ত্যাস

তন্ত্রমতের সাধনা শেষ হইলে শ্রীরামক্লফের বালকবৎ অবস্থা হইয়াছিল। এসময় সামান্ত উদ্দীপনা হইলেই ভিনি মহাভাবে সংক্ষাশৃত্য হইয়া পাকিতেন। বালকের তায় নিজের নেহরকা করিতে তাঁহাকে অসমর্থ দেখিয়া, বিশেষতঃ ভাবাবস্থায় বাহ্জান শৃক্ত হইয়া অসহায় ভাবে পড়িয়া থাকিলে বিপদ ঘটবার সন্তাবনা ব্ঝিয়া, মথুর বাবু তাঁহাকে জানবাজারে নিজ বাসভবনে লইয়া গেলেন, এবং জাঁহার সেবার তার জাঁহার সহধর্মিণী শ্রীমতী জগদম্বা সমুং গ্রহণ করিলেন। ভক্তিমতী জগদম্বা নিজের শয়ন কক্ষে আপনার নিকট তাঁছাকে শয়ন করাইতেন এবং তাঁহার স্মানাহারাদি সর্ব্ব বিষয়ে স্বয়ং তত্ত্বাবধান করিতেন। অন্তঃপুরে স্ত্রীগণের মধ্যে কিছুদিন থাকিবার পর শ্রীরামরুফের মনে নিজ বাল্যকালের স্মৃতি জাগরিত হইয়া পুনরায় তাঁহাকে স্ত্রীভাবে ভাবান্থিত করিল। স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া স্ত্রীশোকের লায় অন্তঃপুরে বাস কবিবার অভিলায বুঝিয়া শ্রীমতী জগদম্বা তাঁহাকে স্ত্রীজনোচিত বেশভূষা করিয়া দিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "প্রাস হঁস থাক্ত না। সেল্লবার জানবাজারের বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে দিন কতক রাথ্লে। দেথ্তে লাগ্লাম সাক্ষাৎ মার দাসী হয়েছি। বাড়ীর মেয়েরা আদবেই লজ্জা কর্তোনা,—যেমন ছোট ছেলেকে বা মেয়েকে

### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্মাস

কেউ শজা করে না। আনির সঙ্গে বাবুর মেয়েকে জামাইয়ের কাছে শোয়াতে যেতাম।" (ক)

স্ত্রালোকের স্থায় সজ্জিত হইয়া থাকিবার সময়, তাঁহার মানসিক প্রকৃতি ও কিরূপ সর্বাঙ্গীণ স্ত্রীলোকের মত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল, তাঁহার উপরোক্ত কথাগুলি প্রকাশ করিতেছে।

আমরা দেখিয়াছি, পুরাণ মতে সাধন করিবার সময় তিনি
মধুরভাব সাধন করিয়াছিলেন। এখন স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া
িনি স্থীভাবে সাধনা আরম্ভ করিলেন। কিন্তু তাঁহার এই
স্থীভাবের সাধনা শ্রীমতী রাধিকার অন্তর্মণীদিগের মধুরভাবের
অনুরূপ সাধনা নয়। ইহা তাঁহার দাসা ভাবের সাধনা। তিনি
বিশ্যাছিলেন,---

"আমি স্থীভাবে অনেক দিন ছিলাম। বল্তাম আমি আনন্দম্যী ব্ৰহ্ময়ীর দাসী। ওগো দাসীরা আমায় ভোমরা দাসী কর,—আমি গরব করে চলে যাব বল্তে বল্তে যে, আমি ব্ৰহ্ময়ীর দাসী।" ক

স্তরাং বুঝাঘাইতেছে যে, তিনি এই সময় আপনাকে মার দাসী জ্ঞান করিয়া তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। তিনি আরও বলিতেন,—

> "আমি মার দাসীভাবে স্থীভাবে গুই বংসর ছিলাম। নিজে দাসী গাবে রইলাম,—পুরুষের দাসী।" (ক।

তাঁহার এই সকল কথা হইতে বোধ হয় যে, তাঁহার স্রীভাবে সাধনার মূল উদ্দেশ্য—স্রীভাব আশ্রয় করিয়া সথীভাবে ও দাসী-ভাবে ভগবানের সেবা। কিন্তু তাঁহার স্থীভাবে সাধনার আর

## শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

ও গূঢ় উদ্দেশ্য ছিল। পুরাণ মতে সাধনার সময় তিনি দেখাইয়া-্ছেন যে, শাস্ত দাস্তাদি যে কোন একটা ভাব আশ্রয় করিয়া, আরাধনা করিলে ভগবানের দর্শন লাভ হয়। স্থতরাং এথন সুথী ও দাসীভাবে পুনর্বার ভগবৎ আরাধনার বিশেষ কোন হেতু ব্ঝিতে পারা যায় না। মধুরভাব সাধন করিবার সময়, স্ত্রীবেশ ধারণ না করিয়া ও তাঁহাকে স্ত্রীভাবে ভাবিত হইয়া মাধনা করিতে হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—"আমি রাধা তাবে 'কৃষ্ণ' 'কৃষ্ণ' কর্ত্তাম। আমি আপনাকে পু ( পুরুষ । বল্তে পারিনা।" প্রকৃতি ভাব তাঁহার স্বাভাবিক ভাব। সম্পূর্ণ প্রকৃতি ভাবেই তিনি যধুর ভাব সাধন করিয়াছিলেন। স্থতরাং এখন তাঁহার স্ত্রীভাবে সাধন পৌরাণিক ভক্তি পথের কোন নৃতন ভাবদাধন নয়। ইহা তাঁহার শক্তি সাধনার অপর এক বিশেষ ভাব। তিনি বলিয়াছেন যে, শক্তি সাধনা তিনি তিন ভাবে করিয়াছিলেন,—"আমার তিন ভাব,—সস্তান ভাব, দাসী ভাব আর স্থীভাব।" পূর্বে তিনি স্স্তানভাবে তন্ত্র্মতে সাধনা করিয়াছেন। এখন তিনি দাসীভাবে ও স্থীভাবে সাধনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার স্ত্রীবেশে সাধনার উদ্দেশ্য তিনি এইরূপ ইঙ্গিত করিয়াছিলেন,—

> "আরোপ কল্লে ভাব বদ্লে যায়। প্রাকৃতি ভাব আরোপ কল্লে ক্রমে কামাদিরিপু নষ্ট হয়ে যায়। ঠিক মেয়েদের মত ব্যবহার হয়ে দাঁড়ায়। যাত্রাতে যারা মেয়ে সাজে ভাদের নাইবার সময় দেখেছি, মেয়েদের মত দাঁত মাজে, কথা কয়।' (ক)

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস।

স্ত্রীবেশ ধারণ করিয়া স্থীভাবে সাধনার কারণ, তিনি আরও বিশেষ করিয়া বলিয়াছেন,—

> "প্রিভেক্তিয় হওয়া যায় কি রকম করে ? আপনাতে মেয়ের ভাব আরোপ কর্ত্তে হয়। আমি অনেকদিন স্থীভাবে ছিলাম। মেয়ে মাহুষের কাপড় গ্রনা পর্তাম, প্রভান গায়ে দিতাম, ওড়না গায়ে দিয়ে আরভি কর্ত্তাম।" ক)

স্থতরাং আমরা বৃথিতে পারি শ্রীরামক্ষের এ সময়ের সাধনা কোন উচ্চ আধ্যাত্মিক ভাবে সিদ্ধ হইবার জ্বন্ত নহে। কিন্তু কি উপায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি আসক্তি ভাগে হইতে পারে, কামিনীকাঞ্চন ভোগবাসনার নিবৃত্তি হইতে পারে, ভাহাই শিক্ষা দিবার জ্বন্ত।

তাঁহাকে অন্ত:পুরে সকলে কিরূপ পাঁচ বৎসরের বালকের মত মনে করিত তাহাও তিনি বলিয়াছিলেন—

"সেজ বাবু আর সেজ গিরি যে বরে শুত সেই বরেই আমি
শুতাম। তারা ঠিক ছেলেটার মতন আমায় যত্ন কর্তো।
তথন আমার উন্মাদ অবস্থা। সেজ বাবু বল্তো—
বাবা, তুমি আমাদের কোন কথাবার্তা শুন্তে পাও?
আমি বল্লাম পাই।" (ক)

আপনার সহজ বাল্যভাবের সম্বন্ধে আরও বলিয়াছিলেন,—
"আমার বালকের অবস্থা আজ বলে নয়। সেজো বাবুকে
হাত দেখাতাম, বল্তাম,—ই্যাগা, আমার কি অমুধ
করেছে ?"

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

"সেজ গিন্নি সেজাে বাবুকে সন্দেহ করে বলেছিল,—
যদি কোথাও যাও, ভট্চায্যি মশায় ভামার সঙ্গে যাবেন।
এক জায়গায় গেলাে, আমায় নীচে বসালে। ভারপর
আধ ঘন্টা পরে এসে বল্লে,—চল্ বাবা, চল বাবা গাড়ীতে
উঠ্বে চলাে। সেজাে গিন্নি জিজ্ঞাসা কলেে, আমি
ঠিক ঐ সব কথা বল্লাম। আমি বল্লাম,—দ্যাথোগা,
একটা বাড়ীতে আমরা গেলাম। উনি আমায় নীচে
বসালে, উপরে আপনি গেল। আধ ঘন্টা পরে এসে
বল্লে,—চল বাবা চল বাবা। সেজ গিনি যা হয় বুঝে
নিলে।" (ক)

শ্রীরামক্ষণ বিশ্বাছেন যে, তিনি স্থাভাবে ছই বৎসর ছিলেন, (১২৬৮—১২৬৯) এবং অধিকাংশ সময়ই রাণী রাসমণির জ্ঞানবাজারের বাটাতে থাকিতেন। সেই সময় পূজাও উৎসবের যাবতীয় অনুষ্ঠান মথুরবাবু তাঁহার পরামর্শ না এইয়া সম্পন্ন করিতেন না। শারদীয়া মহাপূজার সময় যথন কারিকর প্রতিমা গঠন করিত, তিনি তাহাকে দেখাইয়া দিতেন কিরুপে দেবচক্ষ্ আঁকিতে হয়। শ্রীপ্রাকাণা প্রতিমা নির্মাণ হইলে, মার দেহের বর্ণ কিরুপ হইবে জিজ্ঞাসিত হইলে বিশ্তেন,—"প্রামি মার রং এই শ্বাস ফুলের মত নাল বর্ণ দেখিয়াছি।" প্রতিমা কিরুপে সাজ্ঞাইতে হইবে নৈবেদানি উপচার কিরুপে আয়োজন করিতে হইবে তাহা "বাবা" না দেখাইয়া দিলে মথুরবাবুর মনোমত হইত না। তিনি নিজে স্ত্রীবেশে সাজিয়া এবং অন্তঃপুরের অপর সকল স্ত্রীগণে বেষ্টিত ইয়া দেবাকে চামর ব্যক্তন করিতেন। কিন্তু

### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্ত্যাস।

প্রায় কোন সময়ই তাঁহার ভাবোন্মন্তভার বিরতি হইত না।
তাঁহার ভাবাবস্থার প্রেমানন্দ সন্দর্শন করিয়া মধুরবাবুর ও
ভাবাবেশে থাকিবার জন্ম আকাজ্জা হইয়াছিল। তিনি
বলিতেন,—

"সেজ বাব্র ভাব হলে। সর্বাদাই মাতালের মতন থাকে। কোনও কাজ কর্ত্তে পারে না। তথন স্বাই বলে, এরকম হলে বিষয় দেখবে কে ? ছোট ভট্চাষ্যি নিশ্চয় কোন তুক্ করেছে।" (ক)

যদিও ভাবসমাধি অবস্থায় সতর্কভাবে কেন্দ্র করিবার জন্তই
মথুরবাব অতিশয় সাবধানে তাঁহাকে নিজের কাছে রাখিয়াছিলেন,
কিন্তু সময়ে সময়ে তাঁহাকে বিশেষ মন্ত্রণ। ভোগ করিতে হইত।
একদিন তিনি বাবাবস্থায় কোন নিভ্ত স্থানে মাটিতে পতিত
রহিয়াছেন, একজন ভ্তা গুল দিয়। তামাক সাজিয়া দ্রুত ঘাইতে
অসাবধানে তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে একটী জ্বন্ত গুল পড়িয়া যার।
কিছুক্রণ পরে চামড়া পোড়া গন্ধ পাইয়া মথুর বাবু অনুসন্ধান
করিতে আসিয়। দেখিতে পাইলেন যে, শ্রীরামক্রফ সমাধি ময়
হইয়। রহিয়াছেন। মার নাম শ্রবণাস্তে চেতনা সম্পাদন হইলে,
তিনি পৃষ্ঠে তীব্র জ্বালা অনুত্র করাতে মথুরবাবু সভ্যে দেখিলেন
যে, সেই জ্বলস্তগুল পৃষ্ঠের চর্ম্ম পোড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ করিয়াছে! গুল বাহির করিয়া দিবার পর সেই ক্ষত লইয়া তিনি
বছদিন কন্ত্র পাইয়াছিলেন। আর এক দিনের ঘটনা তিনি নিজ
মুখে বিলয়াছিলেন,—

"কালীখাটের চক্র হালদার দেজ বাব্র কাছে প্রায়

# बीतामकृष्ठ (पर

আস্তো। আমি ঈশ্বের আবেশে মাটিতে অন্ধকারে
পড়ে আছি। চক্র হালদার ভাব্তো আমি চং করে

ঐ রকম করে থাকি, বাব্র প্রিয়পাত্র হব বলে। সে

অন্ধকারে এসে বুট জুতার গোঁজা দিতে লাগ্লো। গায়ে
দাগ হয়েছিল। সবাই বল্লে, সেল বাবুকে বলে দেওয়া

যাক্। আমি বারণ কল্লাম।" (ক)

**"কামিনীকাঞ্চনে** একটুও আসক্তি থাক্লে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।" শ্রীরামরুফের ইহাই বারংবার উক্তি। কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে যদি ভক্তিপথ আশ্রয় করিয়া জিতেন্দ্রিয় ও অনাসক্তভাবে থাকিতে পারে, তাহা হইলে মানুষের চিত্তত্ত্ব হইয়া যায়। স্থীভাব সাধনায় শ্রামকৃষ্ণ ইলাই ইন্সিত করিয়াছেন। ্জিতেন্দ্রিয়তা লাভের জ্বন্ত প্রাচীনকালের ধর্ম্ম শিক্ষক ঋষিগণ সমাজে বিশেষ বিধান প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মনুসংহিতায় উপনীত বালককে উদ্দেশ করিয়া লিখিত আছে—"মমুধ্যের দশ ইন্দ্রিয়ের প্রাণস্ত্রপ মনকে জয় করিতে পারিলে সমস্ত ইন্দ্রিয় জয় করাযায়। ইন্দ্রিয় সকলের বিষয়ের প্রতি আসক্তি হইতেই মানুষ দূষিত হয়। আর ইহাদের সংযম করিতে পারিলে সকল সিদ্ধিই নিশ্চয় শাভ হয়। কামা বিষয় সকল উপভোগ করিলে কথন কামনার শান্তি হয় না, পরস্ক, অগ্নিতে স্বতাহতির ভায় কামনার বৃদ্ধিই ছইতে থাকে। কিন্তু বিষয় ভোগ করিতে না দিয়া ইন্দ্রিয়গণকে ্বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা ও চুক্ষর। সেইঞ্চন্ত জ্ঞান-বিচার দারা ভাহাদিগকে ক্রমে উপশাস্ত করিতে হয়। বেদ বল, দান বল, ষজ্ঞ নিয়ম তপশুদি যে কোন পুণ্যকার্য্য বল, বিষয় ভোগাসজ

La religión -

### কামিনীকাঞ্চন ভ্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস।

ব্যক্তিকে কথনই সিদ্ধি দিতে পারে না। ইন্রিয় কার্যা সকল অনুকৃল হউক বা প্রতিকৃল হউক কিছুতেই যাহার হর্ষ বা বিষাদ উৎপন্ন করিতে পার্মে না তাহাকেই ব্রিতেন্ত্রিয় বলা যায়। জ্বল-পাত্রে একটী ছিদ্র থাকিলে, যেমন তাহা জ্বলপূর্ণ হইয়া জ্বলমগ্র হয়, ইন্রিয়গণের একটীর হর্মলতায় পরমজ্ঞান যে প্রজ্ঞানন্ত হইয়া থাকে। সেই জ্বল ইন্রিয়গণকে বলীভূত করিয়া, মনকে সংযত কবিয়া, দেহকে পীড়া না দিয়া, লোকে সমুদ্য প্রুষার্থ সাধন করিবে।"

বিন্তার্থীর ব্রহ্মচর্যা পালনের নিমিত্ত এইরূপ বিধান—"মধুমাংস ভোজন, গরুত্রবা ও মালাদি ধারণ, বেশ ভূষার দারা দেহের শোভাবর্জন, কাম ক্রোধ লোভ, নৃতাগীত অক্ষাদি ক্রীড়া, দেশবার্ত্তা অস্থেষণ, মিথাা কথন এবং প্রাণিহিংসা ও পরের অনিষ্টাচরণ কায়মনোবাকো পরিত্যাগ করিবে। স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ দৃষ্টিপাত ও ব্রহ্মচারীর একাস্ত নিষেধ। সংসারে দেহধর্ম বশতঃ সকলেই কাম ক্রোধের বশীভূত। সেজ্জু মাতা, ভগিনী কন্তা প্রভৃতিরও সহিত নির্জ্জন গৃহে বাস করিতে নাই। ইন্দ্রিয়াণ এত-দূর বলবান যে জ্ঞানবান লোকেরও চিত্ত আকর্ষণ করিয়া থাকে।"

গৃহস্থাশ্রমীর ইন্দ্রির সংযম সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে—"জ্ঞান্ত পুত্র ভূমিন্ত হইবা মাত্র মন্ত্র্য পুত্রবান্ হয় ও পিতৃলোকদিগের নিকট অথানী হয়। সেই জেন্ত পুত্রই ধর্ম্মোৎপন্ন পুত্র, অপর সন্তানেরা কামজ্ব মাত্র।" ইন্দ্রির পর্বশ ব্যক্তির স্বার্থ ও পরমার্থ উভয়ই নম্ভ হয় ইহাই বেদাদি সকল শাস্ত্রের শিক্ষা।

বিজিতেক্সিয়তা লাভ করিবার জন্ম শ্রীরামকৃষ্ণ তন্ত্র মতের

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সাধন করেন। সংসার বন্ধনের হেতু অবিভারপা কামিনীর আকর্ষণ হইতে মুক্ত হইবার নিমিত্র তিনি মাতৃভাবে সাধন করিয়া সমস্ত প্রীজাতিকে মাতৃভাবে পূজা করিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রিয়-পরায়ণ সংসারীর পক্ষে এরূপ সাধন অত্যন্ত কঠিন। সেই জ্বন্তু ত্র্বাণাধিকারীকে প্রথমে জ্ঞান ভক্তিলাভ করিয়া সংসার করিতে তাঁহার ভুয়োভুয়ঃ উপদেশ। তাঁহার উক্তি,—

"ভক্তিপথেও অন্তরিন্ত্রি নিগ্রহ আপনি হয়। আর সহজ্ঞে হয়। ঈশবের শপর যত ভালবাসা আস্বে, ততই ইন্দ্রিয়স্থ আলুণি লাগ্বে। যে দিন সন্তান মারা গেছে, সেই শোকের উপর স্ত্রা পুরুষের দেহ স্থারে দিকে কি মন থাক্তে পারে?

তাঁহার স্থীভাবের সাধন হইতে বুঝা ষায় যে, পুরুষ যদি আপনাকে স্থীভাবে নিরাক্ষণ করে, তাহা হইলে সে স্ত্রীলোককে পুরুষের ভোগাবস্ত, কামিনী ও রমণীভাবে দৃষ্টি না করিয়া আপনার মাতা বা ভগিনী ভাবেই দেখিতে পায়; আর এরপ ভাবে দৃষ্টি করিলে তাহার ইন্দ্রির দমন আপনিই হইয়া যায়। যতক্ষণ পুরুষ স্ত্রীলোককে নিজের ভোগ্য বস্তু জ্ঞান করিয়া তাহার সঙ্গ করে, ততক্ষণ দেহস্থথের নিমিত্ত অনিত্য কামজ ভালবাদা ও তাহার জ্ঞা আশেষ তৃঃথভোগ অনিবার্যা। কিন্তু তাহাদিগকে মাতা বা ভগিনী মনে করিয়া প্রীতির চক্ষে দেখিলে, তাহারাই ভগবানে ভক্তি লাভ করিবার সহায় হয়। স্ত্রীজাতিকে এইরূপ প্রীতির সহিত দর্শন করিবার উপায়, আপনাতে স্থ্রীভাবের আরোপ। তিনি বলিতেন,—

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্ন্যাস।

শ্রীকৃষ্ণের শিরে ময়ুর পাথা। ময়ুর পাথাতে যোনি চিহ্ন,
অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ প্রকৃতিকে মাথায় রেথেছেন। রুষ্ণ রাসমণ্ডলে গেলেন, কিন্তু দেখানে নিজে প্রকৃতি হলেন,
তাই দেখ, রাসমণ্ডলে তার মেয়ের বেশ। নিজে প্রকৃতি
ভাব না হলে প্রকৃতি সঙ্গের অধিকারী হয় না। প্রকৃতি
ভাব হলে, তবে রাস তবে সজোগ।" (ক)

হিন্দু সমাজে সেবা ধ্যাই স্থালোকের একমাত্র অনুষ্ঠের বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। বেদ স্থাত পুরাণ তন্ত্র সকল শাস্ত্রেই আছে যে, বালাকালে কন্তা পিতা কর্ত্ত্ক পালনীয়া ও শিক্ষণীয়া। তুহিতা পিতামাতার নিকট ধর্মান্তশাসন ও পতি সেবা শিক্ষা করিবে। যথন শ্রীরামচক্র সাতাদেবাকে তাহার সহিত বনে যাইতে নিষেধ করিলেন, সাতাদেবা উত্তর করিয়াছিলেন,—"স্বামী স্থেই থাকুন আর তৃঃথেই থাকুন, তাহার পদতলে থাকাই স্থালোকের সমস্ত স্থায় ও পার্থিব স্থুখ; তাহার পদসেবা করাই তাহার পক্ষে অনিমাদি অইসিন্ধি অপেক্ষাও স্থকর। অত্রব তুমি আমাকে তোমার সঙ্গে গ্রহণ কর; স্থামীর প্রতি কর্ত্তব্য সম্বন্ধে আমি পিতামাতা কর্ত্ত্ক যথা শাস্ত্র উপদিষ্ট হইয়াছি, তোমাকে আর এথন আমাকে এ সম্বন্ধে উপদেশ দিতে হইবে না।" \*

যৌবনে স্থামী কর্ত্ব পালিতা হইয়া তাঁহার নিকট জ্ঞান ভক্তি শিক্ষা ও কায়ননোবাক্যে পতিসেবা ও গৃহ কার্য্যে অনুরক্ত থাকাই তাহার ধর্ম। পাণি গহণ মন্ত্রে বিবাহাণী কন্তাকে সম্বোধন ক্রিয়া বলেন,—-হে কন্তে! অর্থমা ভগ সবিতা

<sup>\*</sup> রামারণ, অযোধ্যাকাণ্ড ২৭ সর্গ ।

# भीतामकृष्य (प्रव।

\* ও পুরস্থাী তোমাকে গার্হস্য কার্য্য সম্পাদনের জন্ম আমার সমর্পণ করিয়াছেন। তুমি আমার সহিত আমরণ জীবিত্যাকিয়া গার্হস্থার্য্য আচরণ করিবে। আমি এই সৌভাগোর নিমিত্ত তোমার পাণি গ্রহণ করিতেছি। হে বধু! অক্রোধনেতা ও অপতিঘাতিনা হও, পশুগণের প্রতি হিতকারিণী হও, সহদয়া বুদ্ধিমতী হও, তুমি বীর প্রস্বিনী হও, দেবকামা হও, আমাদের ও আমাদের আত্মীয়গণ ও পশুদের কল্যাণ কারিণী হও। হে কল্মে! প্রজাপতি আমাদের পুত্র পৌত্রাদি প্রদান করুন, অর্থমা আমারণ আমাদিগকে মিলিত করিয়া রাখুন। হে বধু! তুমি উৎক্রই কল্যাণ সম্পরা হইয়া আমার গৃহে প্রবেশ কর, আমাদের আত্মীয় সম্প্রনের প্রতি এবং আমাদের পশুগণের প্রতি মঙ্গল কারিণী হও। হে বধু! তুমি শুশুরের নিকট বাসিনী হও, ননদের নিকট বাসিনী হও, ননদের নিকট বাসিনী হও এবং দেবরাদির নিকট বাসিনী হও।" \*

অতএব হিন্দু সমাজে বাল্যকাল হইতে স্ত্রীলোকের মতন্ত্রতা পরিত্যাগ করিয়া সেবাধর্ম শিক্ষা এবং বিবাহ সংস্কার হইলে আমরণ সতীত্ব ধর্ম পালন ও সকলের সেবাভার গ্রহণ তাহার একমাত্র কর্ত্তব্য নিদ্দিষ্ট হইয়াছে। স্থতরাং স্ত্রীভাব সম্পূর্ণ সেবার ভাব। স্ত্রীনৃর্ত্তি সেবার মূর্ত্তি। এই সেবার মূর্ত্তি আপেনার প্রতি আরোপ করিয়া দাসীভাবে ভগবানের সেবা শ্রীরামক্ষের স্থীভাব সাধনার মর্ম্ম। ইহার ফল জিতেক্রিয়তা এবং স্ত্রীজাতির প্রতি প্রীতি ও সহামুভূতি লাভ।

\* বৈদিক পাণিগ্ৰহণ মন্ত্ৰ

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্ত্রাস।

বর্ত্তমান কালে হিন্দু সমাজে ব্রম্মচর্য্যের শিক্ষা নাই। ইহার দ্বারা অবশুস্থাবী পরিণাম ধর্মহীনতা সমাজের অন্তন্তন পর্যান্ত প্রবিষ্ট। জিতেন্ত্রিয় না হইলে ধর্ম্মোপদেশ ধারণা হয়না, ভগবানে ভক্তিলাভ ত দ্রের কথা। অজিতেন্ত্রিয় প্রুষ ওল্প:হীন ত্র্বল মন্তিক্ষ—ধর্মজ্ঞান লাভ করিবার তাহার সামর্থ্য কোথায় ? শ্রীরামর্ক্ষ বলিতেন,—

"একজন চৈত্রু দেবকে বল্লে,—এদের এত উপদেশ দেন তেমন উন্নতি কর্ত্তে পাচেচনা কেন ? তিনি বল্লেন,—এরা ্যোষিৎসঙ্গ করে সব অপবায় করে, তাই ধারণা কর্তে পারে না। ফুট কলসীতে জল রাখ্লে জল ক্রমে ক্রমে বেরিয়ে যায়।"

"ঠাকে পেতে গেলে বাঁঘা ধারণ কর্ত্তে হয়। ক্রুকলেবালি
উর্নরেতা। এলের রেতঃপাত কথন হয় নাই। আরি
এক আছে ধৈর্যারেতা। আগে রেতঃপাত হয়েছে, কিন্তু
ারপর বাঁঘ্য ধারণ। বার বংসর ধৈর্যারেতা হলে বিশেষ
শক্তি জন্মায়। ভিতরে একটি নূহন নাড়ী হয়, তার নাম
মোধানাড়া। সে নাড়ী হলে সব শ্বেণ হতে থাকে; সব
জান্তে পারে। বা্যাপাতে বল ক্ষয় হয়।" (ক)

ব্রন্দর্গের শিক্ষা এবং ভাহার সহিত ধর্মশিকা কেযোগে না হইলে সকল শিক্ষাই বৃথা হয়। বর্ত্তমান কালধর্মামুখায়ী ব্রন্দর্য্য শিক্ষার প্রবর্ত্তন যৌবনের পূর্ব হইতে একান্ত প্রয়োজন। যুবকেরা যতদিন জ্ঞান ভক্তি লাভ না করে, সদসং বিচারশীল না হয় ভতদিন শ্রীরামকৃষ্ণ তাহাদিগকে স্ত্রীলোকের নিকট থাকিতে বা

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

বিবাহ করিয়া সংসারে প্রবেশ করিতে সাবধান করিতেন।
তিনি নিজ ভক্ত সম্প্রদায় গঠন করিবার সময় যুবক ভক্তদিগকে
কিরূপ জিতেক্তিয়তা ও সদসং বিচারশীলতা শিক্ষা দিয়াছিলেন
তাহা যথাস্থানে বিবৃত হইবে।

পুরুষের কার স্ত্রীলোকের ও ব্রহ্মচর্যানুষ্ঠান অবশ্য করণীর,
ইহা তাঁহার অভিমত। একদিন তাঁহার প্রাণের আকাজ্ঞা
হইয়াছিল,—ব্রাহ্মণের ঘরে বালবিংবা ব্রহ্মচারিণী হইতে; কেন
না, তাঁহার চক্ষে ব্রহ্ম গোপীকার ন্যায় প্রীক্রষ্ণে প্রেমাভক্তি
লাভ করিবার এরূপ দিতীয় শুর্নাপাত্র আর নাই। স্ত্রীলোকের
বালিকাকাল হইতে ব্রহ্মচর্যান্তিষ্ঠান তাঁহার কত্দৃর অভিল্যিত,
তাহা ব্রহ্মচারণী ব্রাহ্মণীকে নিম্মের দীক্ষাগুরু করিয়া নিশ্চয়রূপে
প্রকাশ করিয়াছেন; এবং স্বকীয় পত্নী প্রীমারদাদেবীকে আজীবন
ব্রহ্মচর্য্য পালন করাইয়া শিক্ষা দিয়াছেন যে, বিবাহের আর এক
উচ্চত্রম, পবিত্রতম আদর্শ আছে,—তাহা কামের মধ্য দিয়া দেহের
মিলন নয়, কিন্তু প্রেমের ভিতর দিয়া আত্মার মিলন!

বিবাহিতের ও ইন্দ্রিয় সংযম বিশেষ প্রয়োজন। জিতেন্দ্রিয়তার উপর যে বিবাহিত জাবনের ভিত্তি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তাহা বিবাহিত। কত্যাকে প্রথম তিন দিন ব্রহ্মচর্য্যে অবস্থানের নিয়ম হইতে বুঝা যায়। \* কিন্তু বর্ত্তমান কালে হিন্দু সমাজের ব্যবহার সম্পূর্ণ ভিন্নরূপ হইয়াছে। সমাজের এই নিন্দিত অবস্থা করিয়া ভারামক্রম্য বলিয়াছিলেন,—"হট ফুল ফেলে শুদ্ধ করে নিয়ে, ভগবতী-স্বরূপা স্ত্রী, পুরুষের ধর্মলাভের সন্ধী না হয়ে,

শামবেদীয় বিবাহ পদ্ধতি

### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস।

সন্তান উৎপাদনের যন্ত্র মাত্র হয়েছে!" সকল অবস্থায় পুরুষের সংযতে ক্রিয়ত। ভিন্ন ধর্মালাভ হইতে পারে না। শাস্ত্রে সংসারের সকল কার্যাই ব্রহ্মচর্য্যকে লক্ষ্য করিয়া অনুষ্ঠান করিবার বিধি। স্ত্রীর প্রতি স্থামীর কর্ত্তব্য বিষয়ে শ্রীরামকৃষ্ণের উক্তি,—

"এই একটা ছেলে হলে স্ত্রী পুরুবে এই জনে ভাই বোনের মত থাক্বে। আর ঈশ্বরকে সর্বদা প্রার্থনা কর্বে যাতে ইন্ত্রিয় স্থথেতে মন না যায়,—ছেলে পুলে আর না হয়।"

"তুমি বেঁচে থাক্তে থাক্তে স্ত্রাকে ধর্ম উপদেশ দেবে, ভরণ পোষণ কর্বে। যদি সতী হয়, তোমার অবর্তমানে ভার থাবার যোগাড় করে রাখ্তে হবে।" (ক)

যাহার। তর্বল, ত্রজ্য ইন্দ্রিয় দমনে অক্ষম, যাহাদের পক্ষে
অথপ্ত ব্রহ্ম গালন কঠিন, তাহাদিগকে ঈশ্বরে ভক্তি লাভ
করিতে উৎসাহ দিবার জন্ম তাঁহার এই সকল উক্তি। কোনকপে
ভগবানে ভক্তিলাভ করিতে পারিলে, কামিনীকাঞ্চনাস্তিক
একেবারে দূর হইয়া যায়। তথন মানুষ সে সংসার করে তাহা
বিদ্যার সংসার।

ভারতীয় আর্য্যসমাজে ব্রহ্মচর্য্য পালন পূর্বক ধর্ম্মসাধন চিরদিন
স্ত্রীলোকেই করিয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান যুগে পুরুষের ব্রহ্মচর্য্য
আশ্রম লুপ্ত প্রায়। কিন্তু আর্যা বিধবাব ধর্মনিষ্ঠার নিদর্শন,
ব্রহ্মচর্য্য এখনও অটুট। শ্রীরামক্তফের স্ত্রীভাবে সাধন কেবলমাত্র ব্রহ্মচর্য্যের মহিমাজ্ঞাপক নহে। স্ত্রীজাতির প্রতি তাঁহার অসীম প্রীতি ও সহাত্মভূতির পরিচয় নিঃসংশয় প্রতিপাদন করে।
আমরা দেখিয়াছি, এই অপূর্বে সহাত্মভূতি ছিল বলিয়াই তিনি

### প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

বাল্যকালে দ্রীবেশ ধারণ করিয়া দ্রীলোকের ভিতর থাকিতে ভালবাসিতেন। এই সহাত্মভূতির জ্বাই তিনি তান্ত্রিক ক্ষাক্রিন সাধনায় দ্রীগুরুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং এই সহাত্মভূতির নিমিত্র এখন জাঁহার দ্রীভাবে সাধনা। আপনাতে দ্রীভাব আরোপ ও দাসীভাবে সাধন করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মচর্য্য পালন ও ভগবং সেবাকুরাগী হইলে সংসারে থাকিয়া গৃহস্থ ধর্মপালন করিয়াও কি দ্রী কি পুরুষ সকলেরই ভগবানে জ্ঞান ভক্তিলাভ হইতে পারে।

সাধনা সম্পূর্ণ হইলে স্ত্রীলোক সম্বন্ধে তাঁহার দৈহিক ও মানসিক ভাব কিরূপ হইয়াছিল, তাহা তিনি এইরূপ বলিতেন,—

> "স্ত্রীলোক গায়ে ঠেক্লে অস্থ্য হয়, যেথানে ঠ্যাকে সেথানটা ঝন্ ঝন্ করে, যেন শিঙি মাছের কাঁটা বিঁধ্লো।"

> "এরা কামিনীকাঞ্চন না হলে চলে না বল্ছে। আমার বে কি অবস্থা তা জানে না। মেদেদের গায়ে হাত লাগ্লে হাত আড়েষ্ট ঝন্ ঝন করে। যদি আত্মীয়তা করে কাছে গিয়ে কথা কইতে ষাই, মাঝে যেন কি একটা আড়াল থাকে, দে আড়ালের ওদিকে যাবার যো নাই। ঘরে একলা বদে আছি, এমন সম্য যদি কোন মেয়ে এসে পড়ে, তা হলে একেবারে বালকের অবস্থা হয়ে যাবে; আর সেই মেয়েকে মা বলে জ্ঞান হবে।" (ক)

. তাঁহার আর এক মহা সাধনা আমরা এই সময় দেখিতে পাই। সাধনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, স্ত্রীভাব আরোপ করিলে থেমন কামিনীর আসক্তি মন হইতে মরিয়া যায়, সদসৎ

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ত্রাস।

বিচার করিলে কাঞ্চনের আসজি হইতেও মন সেইরপ দূরে থাকিতে পারে। বিষয়াসজির মূল মন হইতে উৎপাটন করিবার জন্য তাঁহার সদসৎ বিচার পথের সাধনও এক অপূর্বে ব্যাপার! সংসারী লোক যাহাকে জগতে একমাত্র সার বস্তু মনে করে, যাহা পাইবার জন্য এমন কোন কর্ম্ম নাই যাহা করিতে মানুষ পশ্চাৎপদ হয়, বিন্যাসজির কারণীভূত সেই কাঞ্চন লালসা অন্তর হইতে একেবারে মৃছিয়া ফেলিলেন তাঁহার মনের ধারণীন্দক্তি ভাবিলে বিষয়াবিঈ হইতে হয়। বিচার করিয়া মনকে তিনি ব্রাইলেন সে, টাকাওে মাটিতে স্বরূপতঃ কোন প্রভেদ নাই। এবং তৎক্ষণাং অর্থের মোহিনী আবরণ ও তাঁহার মন হইতে চিরদিনের মাত উল্লাটিত হইয়া গেল! শুধু তাহাই নহে, হস্তের দ্বানা টাকা স্পর্শ করিবার শক্তিও তাঁহার বিলুপ্ত হইল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পঞ্চবটীর কাছে গঙ্গার ধারে টাকা মাটি মাটিই টাকা, সোনা মাটি মাটিই সোনা, এই বলে বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে মাটি ও টাকা গঙ্গার জলে ফেলে দিলাম।"

তিনি যেমন তুই মৃষ্টির মধ্যে মাটি ও টাক। লইয়া, ঐ কথা
নার বার বলিয়া পরিত্যাগ করিলেন, তুপনি তাঁহার মানস চক্ষে
উভয়ই সমান বলিয়া ধারণ। হইল। তাঁহার কথা,—"টাকা ছুলে,
হাতে কল্লে, হাত এঁকে বেঁকে যায়। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে যায়।"
পরিশেষে তাঁহার দৈহিক অবস্থা এরপ হইল যে কোন ধাতু নির্মিত
বন্ধ ও স্পর্শ করিতে পারিতেন না। তিনি একদিন বলিলেন,—

### শ্রীর মকুষ্ণ দেব।

"ইাগা, এটা আমার কদিন ধরে হচ্চে কেন বল দেখি ? ধাতুর কোন জিনিষে হাত দিবার যো নাই। একবার একটা বাটাতে হাত দিছিলাম, তা হাতে শিঙি মাছের কাটা ফোটার মত হলো। হাত ঝন ঝন্ কর্তে লাগলো। গাড়ুলা ছুলৈ নয় তাই মনে কল্লাম গামছাগানা ঢাকা দিয়ে তুল্তে পারি কি না। যাই হাত দিয়েছি মননি হাতী ঝন ঝন কন্ কন্ কর্তে লাগলো—খুব বেদ্না! শেষে মাকে প্রার্থনা কল্লাম,—মা। অমন কর্মা কর্বোলা, মাণ এবার মাপ করে।" কে

বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণ দূব ইইয়া শ্রীরামক্ষের দেহ মনের অবস্থা যেরূপ ইইয়াছিল, তাহা অদৃষ্টপূর্স্ব ও অশ্রুতপূর্ব্ধ! পাশ্চাতা বিজ্ঞানে স্থান্দিত লব্ধ প্রতিষ্ঠ বৈজ্ঞানিক সচক্ষে তাঁহার কাঞ্চন স্পর্শে দেহের বিক্ষতি প্রাঞ্জা কবিনা দেথিয়াছেন, কিন্তু কোনক্ষ্প মীমাংসা করিতে পারেন নাই!

কামিনীকাঞ্চনাসক্তি ভগবানের পথে মহা নিম্ন স্বরূপ। দ্বীলোকের প্রতি ও মর্থের প্রতি লালসা পরিত্যাগ করিবার জন্ত তিনি সকলকে সদসং বিচার করিতে বলিতেন। তাঁহার উক্তি,—

"সঙ্গে সঙ্গে বিচার কবা খুব দবকার। কামিনীকাঞ্চন অনিতা, ঈশ্বরই একমাত্র সতাবস্থা টাকায় কি হয় ? ভাত হয়, ডাল হয়, কাপড় হয়, থাক্বার ভায়গা হয় এই পর্যস্তা ভগবান্লাভ হয় না। তাই টাকা জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। এর নাম বিচার—বস্তু বিচার। এই দেখ টাকাভেই বা কি আছে, আর স্থন্য দেহতেই বা নিশৎ

## কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস।

আছে। বিচার কর,—স্বন্ধরীর দেহেতেও কেবল হাড় মাংস চর্বী মল মৃত্র এই সব আছে। এই সব বস্তুতে মানুষ ঈশ্বকে ছেড়ে কেন মন দেয় ? কেন ঈশ্বকক ভূলে যায় ?" (ক)

সত্পারে ও শুদ্ধভাবে অর্থোপার্জ্জন বিষয়ে মনুসংকিতায় উক্ত চুট্যাছে—"দেহ ও মনের শুদ্ধিকর সমুদ্য পদার্থের মধ্যে অর্থ-শৌচই পরম শৌচ। যে ব্যক্তি অর্থ উপার্জ্জনে শুচি তিনিই প্রেক্ত শুচি। অর্থ শুদ্ধি না থাকিলে কেবল মৃত্তিকা বা জল দ্বা দেহ শুদ্ধ করিলে শুচি হয় না।"

"যাহাতে কোন প্রাণীব কিছুমাত্র অনিষ্ট না হয়, অথবা অভাব পক্ষে অল্ল মাত্রই পীড়ন হয়, আশংকাল বাতীত অস্ত সময় একপ বৃত্তি অবলম্বন করিষা জীবিকা সংগ্রহ করা ব্রাহ্মণের কর্ত্বর । প্রাণ যাত্রা চলিয়া যায় এই লক্ষারাথিয়া, শরীবকে কোন ক্লেশ না দিয়া, স্বকীয় বর্ণ বিহিত অগহিত কর্ম্ম দারে মিথাা কথা কহিয়া ও তোযামোদ করিয়া ধন উপার্জন করিবে না । মিথাা আত্মগুণ খ্যাপন পরিত্যাগ করিয়া, সরল ও শুদ্ধ বৃত্তি দারা ব্রাহ্মণ জীবিকা যাপন করিবেন । স্থথার্থী ব্যক্তি একান্ত সন্তোষ অবলম্বন করিয়া অধিক ধন উপার্জন চেষ্টা হইতে বিরত থাকিবেন, সেহেতু সন্তোষই স্থের মূল ও অসস্তোষই তুঃথের কারণ।"

কাঞ্চনাসক্ত সংসারীর প্রতি শ্রীরামক্নফের উক্তি,—
বস্ত্র

শ্বার অর্থ আছে অর্থের সদ্যবহার করা তার উচিত।

# ীরামকৃষ্ণ দেব

ঠাক্র দেবা, শাধুভজের দেবা, সমুখে কেউ গরিব পড়্শ তার উপকার করা,—এই দব টাকার দল্যবহার। । কিখ্যা ভোগের জন্ম টাকা নয়, দেহের স্থাথের জ্বল্য টাকা নয়, লোক মান্মের জন্ম টাকা নয়।"

"অর্থোপার্জনের উদ্দেশ্য হওয়া উচিত ওগবানের দেবা। বেশী উপায়ের চেষ্টা কর্বে কিছু সচপায়ে,—উপার্জন করা উদ্দেশ্য নয়—ঈশবের দেবা করাই উদ্দেশ্য। টাকায় যদি ঈশবের সেবা হয় তে। সে টাকায় দোয় নাই।"

"দংসারে টাকার দরকার বটে কিন্তু ও গুলোর জন্ম অত ভেবনা। যারা তাঁকে মন প্রাণ সমর্পণ করে, যারা তাঁর ভক্ত ও শরণাগত তাবা ও সব অত ভাবেনা—যত্র আয় তত্র বায়। একদিক থেকে টাকা আসে আর একদিক থেকে থরচ হয়ে যায়—এর নাম যদ্চ্ছালাভ, গীভায় আছে। টাকাতে যদি কেউ বিভার সংসার করে, ঈশরের সেবা সাধুভক্তের সেবা করে তাতে দোয় নাই।" ক)

বিষয়ের উপভোগ দারা ভোগ বাসনা কথন তৃপ্তি হয় না।
স্থার ভোগ বাসনার প্রতি বৈরাগ্য না হইলে ভগবান্ লাভ
ও হয় না। কিন্তু ভোগ বাসনা ত্যাগ হইবার পূর্বে বিষয়
উপভোগের ও প্রয়োজন। স্থথের আশায় বিষয় উপভোগ
করিতে করিতে, ষখন স্থথের পরিবর্তে তঃখ ভোগই হইতে
থাকে, তথনই বিষয় বিরাগ উপস্থিত হয়। যতক্ষণ বিষয়
ভিতাগের বাসনা অস্তরে থাকে, সেই বাসনা পূর্ণ করিবার জন্তা
মানুষ চেষ্টা করিবেই। ভোগস্থে অতৃপ্ত ব্যক্তিকে বৈরাগ্যের

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্ন্যাস

উপদেশ দান বৃথা। সদসৎ বিচারে তাহার অন্তর সম্পূর্ণ পরাজ্মথ। স্কতরাং প্রথমে তাহাকে ভোগ বাসনা, অর্থ ও কামের অভিলাষ চরিতার্থ করিবাব স্থযোগ প্রদান করিতে ইইবে। বিষয়াসক্ত মনকে বিষয় হইতে নিবৃত্ত করা অভিশয় কঠিন। আশার পশ্চাতে থাবিত হইয়া মানুষ যথন পুনঃ পুনঃ ছংগ ভোগ করিতে থাকে, তথনই ভাহার স্থের স্বন্ধ ভাঙ্গিয়া যায়। শ্রীরামক্রা বলিতেন,—

ঁ "যতদিন সংসাবে ভোগ করবার ইচ্ছা থাকে ততদিন কর্ম ত্যাগ কর্ত্তে পারে না। যতক্ষণ ভোগের আশা ততক্ষণ কর্ম। একটা পাথী জাহাজের **ম**;স্তুলে **অন্ত** মনকে বদেছিল। জাহাজ গঙ্গার ভিতরে ছিল, ক্রমে মহাসমূদ্রে এসে পড়লো। তথন পাথীর চট্কা ভাঙ্লো। সে দেখলে চতুদিকে কৃল কিনারা নাই। তথন ডাঙ্গায় ফিলে যাবার জন্ম উত্তর দিকে উড়ে গেল। অনেক দূর গিয়ে শ্রান্ত হয়ে গেল তবু কুল কিনারা দেখুতে পেলে না। তথন কি করে, ফিরে এসে আবার মান্তলে বদ্ল। অনেকক্ষণ পরে পার্যীটা আবার উদ্ভে গেল, এবার পূর্বদিকে গেল। সেদিকে কিছুই দেখুতে পেলেনা। চারিদিকে কেবল অকুলপাথার। তথন ভারি পরিশ্রান্ত হয়ে আবার জাহাজে ফিরে এসে মান্তলের উপর বদ্ল। অনেকক্ষণ জ্বিরিয়ে একবার দক্ষিণ দিকে, ঐর্প আবার পশ্চিমদিকে গেল। যথন দেখ্লে কোথাও কৃল কিনারা নাই, তথন সেই যে মাস্তলের উপর বস্ল

# জীরামকৃষ্ণ দেব

আর উঠ্লনা। নিশ্চেষ্ট হয়ে বদে রইল। তথন মনে আর কোন বাস্তভাব বা অশান্তি রইল না। নিশ্চিন্ত। হয়েছে আর কোন ও চেষ্টা নাই।"

"সংসারী লোকেরা যথন স্থথের জন্ম চারিদিকে ঘ্রে

ঘুরে বেড়ায় আর পায় না, আর শেষে পরিশ্রান্ত হয়,

ঘথন কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত হয়ে কেবল ছঃথ পায়,

তথনই বৈরাগ্য আদে, ত্যাগ আদে। অনেকের ভোগ
না কল্লে ত্যাগ হয় না। কিন্তু কি ভোগ সংসারে

কর্বে ? কামিনী কাঞ্চন ভোগ ? সে ত ক্ষণিক আনন্দ।

এই আছে এই নাই। প্রায় মেষ বর্ষা লেগে আছে,

স্থ্য দেখা যায় না। ছঃথের ভাগই বেশী। আব কামিনী

কাঞ্চনের মেষ স্থ্যকে দেখ্তে দেয় না।"

সদসৎ বিচার করিয়া ভোগ বাসনা কির্মণে ভ্যাগ করিতে হয় তিনি ভাহাই শিক্ষা দিতেছেন,—

"কামনা থাক্তে, ভোগ লাল্যা থাক্তে মুক্তি নাই।
সংসার ভোগের স্থান। এক একটা জিনিষ ভোগ করে
ত্যাগ কর্ত্তে হয়। ভোগ লাল্যা থাকা ভাল নয়। আমি
রাজ্যিক ভাবের আরোপ কর্তাম ত্যাগ করবার জন্ত।
সাধ হয়ে ছিল যে থুব ভাল সাঁচ্চা জরির পোষাক পরবো,
আঙ্টী আঙ্গুলে দেব, নল দিয়ে রূপার গুড়গুড়িতে তামাক
থাবো। সেজ্বাবু নৃতন সাজ্প গুড়গুড়ি সব পাঠিয়ে দিলে।
সাঁচ্চা জরির পোযাক পর্লাম। থানিকক্ষণ পরে মনক্
বল্লাম—মন, এর নাম সাঁচ্চা জরির পোযাক। এই সাজে

#### কামিনীকাঞ্চন ভাগে ও কর্ম্ময়্যাস।

রজোঁঞা হয়। তথন দেগুলকে থুলে ফেলে দিলাম, পা দিয়ে মাড়াতে লাগ্লাম. আর তার উপর থু থু কর্তে লাগ্লাম। আর ভাল লাগ্লা না। মনকে বল্লাম,—মন এর নাম শাল—এবই নাম আঙ্টী। গুড়গুড়ি নানা রকম করে টান্তে লাগ্লাম,—একবার এপাশ থেকে, একবার ও পাশ থেকে, উঁচু থেকে, নাচু থেকে। তথন বল্লাম—মন, এরই নাম নল দিয়ে রূপার গুড়গুড়িতে ভামাক থাওয়া। এই বলে গুড়গুড়ি ত্যাগ হয়ে গেল। দেই যে সব ফেলে দিলাম আর মনে উঠে নাই।"

"বড় বাজারের রং করা সন্দেশ থেতে ইচ্ছা হলো—
এরা আনিয়ে দিলে। খুব থেলাম,—ভারপর অন্থথ।
ধনেথালির থইচুর, ক্ষণ্টনগরের শরভাল্পা, তাপ্ত থেতে
সাধ হয়েছিল। ছেলে বেলায় গঙ্গা নাইবার সময়,—
ভগন নাথের বাগানে—একটা ছেলের কোমরে সোনার
গোট দেশে ছিলাম। এই অবস্থার পর সেই গোট
পর্তে সাধ হলো। তা বেশাক্ষণ পরবার যো নাই।
গোট পরে ভিতর দিয়ে শিড্ শিড়্ করে উপরে বায়ু
উঠ্তে লাগ্লো, সোনা গায়ে ঠেকেছে কিনঃ ও একটু
রেপেই খুলে ফেল্তে হলো। তা না হলে ছিড়ে ফেল্তে
হবে। শস্তুর চণ্ডীর গান শুন্তে ইচ্ছা হয়েছিল। সে
গান শোনার পর আবার রাজনারাণের চণ্ডী শুন্তে
ইচ্ছা হয়েছিল,—তাও শোনা হলো।"

"অনেক সাধুরা দে সময় আস্তো। তা সাধ হলো

## প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

তাদের দেবার জন্ম আলাদা একটা ভাঁড়ার হয়! দেজ-বাবু তাই আলাদা ভাঁড়ার করে দিলে,—দাধু দেবার জন্ম। দেই ভাঁড়ার থেকে দাধুদের দিদে কাঠ এসব দেওয়া হতো। গাড়ী পাল্কি যাকে যা দিতে বলেছি, তাকে তা দেওয়া। বামনি থতাত—প্রতাপক্তা " (ক)

ভগবান্ প্রীক্ষণ অর্জ্জুনকে বলিতেছেন— "বিষয় ও ইন্তিয়ের পরস্পর সংযোগ হইতে উৎপন্ন যে দকল ভোগ ভাহারা ছঃথের কারণ, গেছেতু উহা অজ্ঞানের কার্যা। এই সংসারে স্থের লেশ মাত্র নাই, ইহা বৃঝিয়া বিষয়রূপ মৃগত্ত্তা হইতে ইন্তিয় সকলকে নির্ত্ত করিবে। তাহারা কেবল যে ছঃথ যোনি তাহাই নহে, ত হারা জণপায়া— তাহাদের আদিও অন্ত আছে। বিষয়ের সহিত ইন্তিয়ের সংযোগই ভোগের আদি এবং তাহার বিয়োগই ভোগের অন্ত। স্বত্রাং দকল ভোগই অনিত্য। হে কৌন্তেয়! বিবেকা বাক্তি দেই ভোগে সমূহে প্রীতি লাভ করে না। কারণ গে ভোগের অসারতা ব্রিয়াছে এবং নিতা ব্রেরের ও অরপ জানিতে পারিয়াছে। পত্ত পক্ষা প্রভৃতিব তাল যাহারা অতান্ত মৃত্ তাহাদেরই বিষয় সমূহে প্রীতি দোগতে পাওয়া যায়।" •

মানুষ যথন স্থাবে আশায় কোন বিষয় উপভোগে রত হয়, সে সদসৎ বিচার করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারে যে, সেই ভোগস্থ অনিতা, আর সেই বিষয় ভোগ চইতে যে তঃথ উৎপন্ন হয় ভাহার অন্ত নাই। ইচা ধারণা হইলে তাহার

<sup>🦇</sup> গীতা পঞ্চম অধ্যায় ২২ শ্লোক শঙ্কর ভাষ্য ।



বাব্ ধতন। থ মল্লিকের উদ্যানগৃহত বিশুগ্রীটের চিত্র

এইজ বাবু প্রস্তম্বার সলিব মহাশ্যের সৌজ্জাতায় গুহাত হলসাছে

### ক মিনীকাঞ্চন ভাগেও কর্মসন্নাস।

দে বিষয় ভোগে বৈরাগ্য আপনি উদয় হয়। প্রীরামক্ষ নিজ ভোগ বাসনা ভৃপ্তি করিতে যাহা গাহা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইল, ভাহা লোক শিক্ষা, বিশেষতঃ সাধকের উৎসাহ বর্জনের নিমিত্ত অনুষ্ঠিত। তাঁহার কার্য্য ও উক্তি সকল বিশেষ প্রাণিধান পূর্বক ব্রিতে হয়। তাঁহার উক্তি ও উপমা গুলি কেবল কাল্লনিক উপদেশ বা উপকথা নহে, কিল্ক সে সকল তাঁহার জাবনের পরীক্ষিত সভা। তাঁহার উক্তি সকল তাঁহার জাবনের পরীক্ষিত সভা। তাঁহার উক্তি সকল তাঁহার জাবন চরিত্রের বাথায় স্বরূপ; তাঁহার সাধন লল্ল জল্পু বিশ্বাসের প্রতিধ্বনি। দেই নিমিত্র তাঁহার উক্তি ও উপমা কেবল পাঠিছ বা প্রবণ করা অপেক্ষা, তিনি তাহালিগের মর্ম্ম জাবনে সাধনা করিয়া অবনাবণ করিতে বলিতেন। নিজ নিজ সম্প্রের দাসা-ভাব, সন্তান ভাব প্রভৃতি বিভিন্ন ভাবের আরোপ ও কর্মক্ষেক্তের সকসং বিচার করিয়া কার্যা করিলে, মানুস সহতে অসার জোগ স্থা বাসনা হইতে মুক্ত হইতে পারে, ইহাই তাঁহার শিক্ষা।

বিষয় ভোগেব বাদনা হইছে তাঁহার মন যেমন সম্পূর্ণ বিরস্ত হইল, কোনরূপ স্বর্দ্ধি বা দঞ্চয় কবিধার ইচ্ছা ও তাহার সঙ্গে দঙ্গে বিলুপ্ত হইয়া গেল। তিনি বলিতেন,—

শাধুরা ঈশবের উপর বোল আনা নির্ভর কর্বে। তাদের
সঞ্চয় কর্তে নাই। তাাগীর বড় কঠিন নিয়ম। কামিনীকাঞ্চনের সংশ্রব লেশ মাত্র ও থাক্বে না। টাকা নিজের
হাতে ত লবেনা, আবার কাছে ও রাখ্তে দেবে না।
লক্ষ্মীনারাণ মাড়োয়ারী বেদান্তবাদী, এথানে প্রায়
প্রাসতো। বিছানা ময়লা দেথে বল্পে, আমি দশ হাজার

### शैत्राभक्ष (प्रच।

টাকা লিখে দোবো, তার স্থান তোমার দেবা চল্বে।
যাই ও কথা বল্লে, অম্নি যেন লাঠি খেয়ে অজ্ঞান হয়ে
গেলাম। টৈতভা হবার পর তাকে বল্লাম—ভূমি অমন
কথা যদি আর মুখে বলো, তাহলে এখানে আর এসো
না। আমার টাকা ছোঁবার যো নাই। সে ভারি
ক্ষা বুদ্ধি। বল্লে—তাহলে এখনও আপনার তাজা গ্রাহ্
আছে। তবে আপনার জ্ঞান হয় নাই। আমি বল্লাম
—আমার বাপু এত দূর হয় নাই! লক্ষানারাণ তখন
হাদের কাছে দিতে চাহলে। আমি বল্লাম,— তাহলে
আমায় বলতে হবে—একে দে, ওকে দে, না দিলে রাগ
হবে। টাকা কাছে থাকাই খারাপ। দে সব হবে না।
আরাশর কাছে জিনিয় থাক্লে প্রতিবিশ্ব হবে না গুঁ

"মথুর জমি লিখে দিতে চাইলে,—তা লতে পার্লাম না। এক থানা তালুক আমার নামে লিখে দেবে বলোছল। আমি কালীম্বর থেকে শুন্লাম। সেজবাবু আর হদে এক সঙ্গে পরামর্শ কচিছল। আমি এসে সেজ-বাবুকে বল্লাম,—ভাগে অমন বুদ্ধি করোনা, ওতে আমার ভারি হানি হবে।"

"আমি তিন ত্যাগ করেছিলাম—জমিন, জরু, টাকা। রঘুবীরের নামের জমি ও দেশে রেজেট্র কর্ত্তে গিছলাম। আমার সই কর্ত্তে বলে। আমি সহ কল্ল্ম না। আমার জমি বলে তো বোধ নাই! আম এনে দিলে,—তা বাড়ীনিয়ে যাবার যো নাই। সন্ন্যাসীর সঞ্চয় কর্তেনাই।"

### কামিনীকাঞ্চন ভ্যাগ ও কর্ম্মসম্যাস।

"সঞ্চয় করবার যো নাই। শভু মল্লিকের বাগানে একদিন গিছলাম,—তথন পেটের অস্থ। শভু বল্লে একটু একটু আফিম থেও, তাহলে কম পড়্বে। আমার কাপড়ের থোঁটে একটু আফিম বেঁধে দিলে। যথন ফিরে আস্ছি ফটকের কাছে কে জানে ঘুরতে লাগ্লাম যেন পথ খুঁজে পাচিচ না। তারপর যথন আফিমটা খুলে ফেলে দিলে, তথন আবার সহজ অবস্থা হয়ে বাগানে ফিরে এলাম।"

"দেশেও আম পেড়ে নিয়ে আস্ছি, আর চল্তে পারলাম না,—দাড়িয়ে পর্লাম। তারপর সেগুল একটা ডোবের মত জায়গায় রাথ তে হলো, তবে আস্তে পারলাম।" (ক)

"বেটুয়া করে পান আন্বার যো নাই, কোন জ্বিনিষ
সঙ্গে করে আনবার যো নাই, তাহলে সঞ্চয় হলো কি না !
হাতে মাটি দেবার জন্ম মাটি নিয়ে যেতে পারিনা।" (ক)
আপনার উপর স্ত্রীভাব আরোপ করিয়া এবং সদসৎ
বিচার দ্বারা, শ্রীরামক্তম্ব কামিনীকাঞ্চনের চিস্তা মাত্র
মনে উদয় হইলে অসহ্য যন্ত্রণা হইত, এবং তাহাদের স্পর্শ
মাত্রে দেহে তার বেদনা অনুভব করিতেন। তাঁহার দেহ ও
মন মিশিয়া যেন একটী হইয়া গিয়াছিল। ত্যাগের কি অনুভ
দৃষ্টাস্ত আমরা তাঁহাতে দেখিতে পাই! একবার যাহা মন হইতে
পরিত্যাগ করিয়াছেন, মনের ভ্রমে ও যদি তাহা গ্রহণ করিতে
যান, তাঁহার দেহ ভাহাতে বিরোধী হইয়া থাকে! কোথায়

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সেই সর্বত্যাগী সন্নাসী, বিনি কামিনীকাঞ্চনের স্পর্ণ মাত্রে মর্মাডেদী ষদ্রণায় কাত্র হন, ভ্রমেও তিলার্দ্ধিনন্ত নিজন্ব বলিয়া গ্রহণ করিতে অকম! শ্রীরামক্ষান্তর কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কেবল অশ্রতপূর্বে ব্যাপার নয়, ইহার অলোকিক রহন্ত আমাদের চিন্তার ও অগম্য!

১২৬০ সালের শেষভাগ হইতে শ্রীরামক্রফের প্রথম প্রেমোনাদের স্ত্রপাত হইয়াছিল। ১২৬৬ সালের প্রথমে যথন তাঁহার বিবাহ হয়, তথন দেই অবস্থা কিছু দিন পূর্বে হইতে প্রশান্ত ভাব ধারণ করে। কিন্তু পর বংদরে ১২৬৭ সালে আবার তাঁহার সম্পূর্ণ জ্ঞানোনাদের অবস্থা। যথন তিনি স্থীভাব সাধন করেন, সে সময় তাঁহার জ্ঞানোরাদ প্রণমিত হইয়াছে, কিন্তু সর্বাক্ষণই প্রায় মহাভাবে মত্ত। সম্ভবতঃ ১২৬৮ সাল হইতে তাঁহার সহজাবস্থা হইয়াছিল। সহজাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া তিনি প্রথমেই পুত্র শোক সম্বপ্ত! মাতাদেবীকে গঙ্গাতীরে বাদ করাইবার নিমিত্ত কালীবাড়ীতে আনাইয়া আপনার কাছে রাথিলেন। উত্তানের উত্তরের নহবৎ ঘরে তাঁহার থাকিবার স্থান নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি প্রতাহ প্রত্যুধে ও সন্ধাকালে মাতার নিকট আসিয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ এবং দৈহিক কুশল বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিতেন, এবং কিছু সময় ধরিয়া তাঁহার 'সহিত কথোপকথনে অতিবাহিত করিতেন। ১২৬৯ সালের ফাল্কন মাসে ৬কাশীধামের রেলপথ প্রথম খোলা হইলে, তীর্থ-যাত্রার বিশেষ স্থযোগ উপস্থিত হওয়াতে, তিনি জননীকে সঙ্গে লইয়া ভকাণী ও প্রয়োগ তীর্থ দর্শন করিতে গমন করেন।

#### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মসন্ন্যাস।

শুনা যায়, মথুর বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র ও কালীবাড়ীর পুজক রাম চট্টোপাধ্যায় তাঁহার সমভিব্যাহারী হইয়াছিল। তীর্থ হইতে প্রত্যাগমন করিয়া তিনি কখন কালীবাড়ীতে ও কখন মথুর বাবুর নিকট বাস করিতে লাগিলেন।

এ সময় তাঁহার সাধক ও সাধুভক্ত দিগকে দেখিতে ও তাহাদের সঙ্গে আলাপ করিতে ইচ্ছা হইত। কখন মথুরবাবু তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইতেন, কখন তাঁহাকে তাঁহাদের নিকট সঙ্গে করিয়া লইয়া ঘাইতেন। এই উপলক্ষে অধৈ তবাদী পণ্ডিত পদ্মলোচনের সহিত তাঁহার আলাপ হইয়া-ছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পদ্মলোচন ভারি জ্ঞানী ছিলেন, কিন্তু আমি মা, মা, কত্তাম তবু আমায় খুব মান্তো। পদ্মলোচন বর্দ্ধমানের রাজার সভাপণ্ডিত ছিল। কলিকাতায় এসেছিল, এসে কামার-হাটীর কাছে একটী বাগানে ছিল। আমার পণ্ডিত দেখবার ইচ্ছা হলো। হলেকে পাঠিয়ে দিলাম জান্তে, অভিমান আছে কি না। শুন্লাম পণ্ডিতের অভিমান নাই। আমার সঙ্গে দ্যাথা হলে, এত বড় জ্ঞানী আর পণ্ডিত, আমার মুখে রাম প্রসাদের গান শুনে কারা। কথা কয়ে এমন স্থুখ কোথাও পাই নাই। আমায় বল্পে,—ভক্তের সঙ্গ কর্মে কামনা ত্যাগ কর, নচেৎ নানা রক্ষের লোক তোমায় পতিত কর্ম্বে। বৈশ্বব চরণের গুরু উৎস্বানন্দের সঙ্গে লিখে বিচার করেছিল। আমায় আবার বল্পে,—আপনি একটু শুকুন। একটা

# শ্রীর মকৃষ্ণ দেব

সভায় বিচার হয়েছিল, - শিব বড় না ব্রহ্মা বড়। শেষে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতেরা পদ্মলোচনকে জ্বিজ্ঞাসা কল্পে। পৃদ্ম-লোচন এমনি সরল, সে বল্পে, আমার চৌদ্দ পুরুষ শিব ও দ্যাথে নাই, ব্রহ্মাও দ্যাথে নাই!"

"কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ শুনে আমায় একদিন বল্লে,—
ও সব ত্যাগ করেছ কেন ? এটা টাকা, এটা মাটি, এ
ভেদবৃদ্ধি ভো অজ্ঞান থেকে হয়। আমি কি বল্বো,
বল্লাম,—কে জ্ঞানে বাপু আমার টাকা কড়ি ও
সব ভাল লাগে না। পদ্মলোচন বলে ছিল, ভোমার
সঙ্গে কৈবর্ত্তের বাড়ীতে সভায় মাবো তার আর কি ?
ভোমার সঙ্গে হাড়ির বাড়ী গিয়ে খেতে পারি। বলেছিল,
ভোমার অবস্থা সভা করে লোকদের বল্নো। ভারপর
কিন্তু তার মৃত্যু হলো।" (ক)

পশুত পদলোচন শ্রীরামক্ষকে অবতার কল্প পুরুষ ধারণা করিয়াছিলেন। অয়পুরের পশুত নারায়ণ শাস্ত্রী ও এ সময়ের পূর্বে হইতেই কালীবাড়ীতে আদিয়া থাকিতেন। তিনি শ্রীরাম-ক্ষেরে তল্তের সাধন সময় তাঁহাকে উন্মাদগ্রস্ত জ্ঞান করিয়াছিলেন। নারায়ণ শাস্ত্রীর কথায় তিনি বলিতেন,—

শোরায়ণ শাস্ত্রী পঁচিশ বংসর একটানে পড়েছিল। সাত বংসর ক্যায় পড়েছিল। তবুও হর হর বল্তে বল্তে ভাব হতো। জয়পুরেব রাজা সভাপত্তিত কর্ত্তে চেয়ে ছিল, তাসে কাজ স্বীকার কল্পেনা। দক্ষিণেশ্বরে প্রায় এসে থাক্তো।" (ক)

### কামিনীকাঞ্চন ভ্যাগ ও কর্ম্মর্নীস।

শুনা যায়, নারায়ণ শাস্ত্রী পঞ্চবটীতে সাধনা করিয়াছিলেন।
একদিন ধ্যান করিবার সময় শ্রীরামক্নফে দৈবশক্তির প্রকাশ
বৃথিতে পারেন এবং সেই অবধি তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ জ্ঞান
করিয়া ভক্তি প্রদর্শন পূর্বক বহু বংসর অংকুগতা করিয়াছিলেন।

শ্রীরামকৃষ্ণ মথুর বাবুর সঙ্গে ১২৭১ সালের কোন সময়
আদি ব্রাহ্মদমাজে গমন করিয়াছিলেন। তথন কেশবচন্দ্র আদি
সমাজের একজন উপাচার্যা। তিনি বলিতেন,—

"কেশব দেনকে প্রথম দেখি আদি দমাজে। তাকের (বেদীর) উপর কজন বদেছে, কেশব মাঝ খানে বদেছে। ধানি কচেচ দেখলাম যেন কান্তবং। তথন ছোকরা বয়েদ। দেজবাবুকে বল্লাম,—দাাপ, যতগুলি ধ্যান কচেচ এই ছোকরার ফতা ভুবেছে,—বঁড়ণীর কাছে মাছ এদে ঘুর্চে। ঐ ধ্যান টুফু ছিল বলে, ঈশ্বরের ইচ্ছায় যে গুল মনে করেছিল হয়ে গেল।" (ক)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের সহিত ও তাঁহার এ সময় আলাপ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সেলবাবুর সঙ্গে দেবেন্দ্র ঠাকুরকে দেখুতে গিছ্লাম।
সেলোবাবুকে বল্লাম,—আমি শুনেছি দেবেন্দ্র ঠাকুর ঈশ্বর
চিস্তা করে; আমার তাকে দেখুবার ইচ্ছা হয়। সেজবাবু
বল্লে,—আছা বাবা, আমি তোমায় নিয়ে যাবো। আমরা
হিন্দু কলেলে এক ক্লাসে পড়তাম, আমার সঙ্গে বেশ ভাব
আছে। সেল্বাবুর সঙ্গে অনেকদিন পরে তাথা হলো।
দেখে দেবেন্দ্র বল্লে—তোমার একটু বদ্লেছে—তোমার

# वितामकृष्यः (मेर्च।

ভুঁড়ি হয়েছে। সেজবাবু আমার কথা বল্লে—ইনি তোমায় দেথ তে এসেছেন, ইনি ঈশ্বর ঈশ্বর করে পাগল। আমি লকণ দেখবার জন্ম দেবেক্রকৈ বল্লাম—দেখি গা, ভোঁমার গা। দেবেক্ত গাম্বের জামা তুল্লে,—দেখলাম, গৌরবর্ণ তার উপর সিঁত্র ছড়ান। তথন দেবেক্সের চুল পাকে নাই। প্রথম যাবার পর একটু অভিমান দেখে ছিলাম। তা হবে নাগা! অত ঐশ্বৰ্যা বিভা মান সম্ভম! অভিমান দেখে সেম্ববাবুকে বল্লাম, - আচ্ছা, অভিমান জ্ঞানে হয়, না অজ্ঞানে যার ব্রন্ধজ্ঞান হয়েছে তার কি, আমি পণ্ডিত আমি জ্ঞানী আমি ধনী বলে অভিমান থাকতে পারে ? দেবেক্সের দঙ্গে কথা কইতে কইতে আমার হঠাৎ সেই অবস্থাটী হলো৷ সেই অবস্থাটী হলে কে কিব্লপ লোক দেখ্তে পাই। আমার ভিতর থেকে হি হি করে একটা হাসি উঠ্লো। যথন ঐ অবস্থাটা হয়, তথন পণ্ডিত কণ্ডিত তৃণ জ্ঞান হয়। যদি দেখি পণ্ডিতের বিবেক বৈরাগ্য নাই তথন খড় ফুটোর মত বোধ হয়। তথন ্দেথি যেন শকুনি খুব উঁচুতে উঠ্ছে কিন্তু ভাগাড়ের निरक नक्षत्र।"

"দেখ লাম, যোগ ভোগ চুইই আছে। অনেক ছেলে পুলে ছোট ছোট,—ডাক্তার এসেছে। তবেই হলো, অভোজ্ঞানী হয়ে সংসার নিয়ে সর্বাদা থাক্তে হয়। বল্লাম— ভূমি কলির জনক। জনক, 'এদেকি উদিক ছানিছ বেংখি থেয়ে ছিল হুধের বাটী।' ভূমি সংসারে থেকে ক্রানের মন

### কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্মমন্ত্রীস।

রেখেছ শুনে তোমায় দেখ্তে এসেছি। আমায় ঈশ্বরীয় কথা কিছু শোনাও। ত' বেদ থেকে কিছু কিছু শুনালে। বল্লে,—এই জ্বগৎ যেন একটা ঝাড়ের মত, আর জীব হয়েছে, এক একটা ঝাড়ের দীপ। আমি এখানে পঞ্চবটাতে যথন ধ্যান কর্ত্তাম, ঠিক ঐ রকম দেখেছিলাম। দেবেক্রের কথার সঙ্গে মিলন দেখে ভাবলাম, তবে ত খুব বড় লোক। ব্যাখ্যা কর্ত্তে বল্লাম, তা বল্লে,—এ জ্বগৎ কে জান্ত? ঈশ্বর মানুষ করেছেন তার মহিমা প্রকাশ করবার জ্ব্য। ঝাড়ের আলো না থাক্লে সব অন্ধকার, ঝাড় পর্যান্ত দেখা যায় না।"

"অনেক কণাবার্তার পর দেবেন্দ্র খুদি হয়ে বয়ে,—
আপনাকে উৎসবে আদৃতে হবে। আমি বল্লাম,—সে
ঈশ্বরের ইচ্ছা। আমার ত এই অবস্থা দেখছ, কথন কি
ভাবে তিনি রাখেন। দেবেন্দ্র বল্লে—না আদৃতে হবে,
তবে ধুতি আর উড়নী পরে এসো; তোমাকে এলোমেলো দেখে কেউ কিছু বল্লে আমার কন্ত হবে। আমি
বল্লাম,—তা পারবো না, আমি বাবু হতে পার্বো না।
দেবেন্দ্র সেল্লেবাবু সব হাস্তে লাগ্লো। তার পরদিনই
সেল্লবাবুর কাছে দেবেন্দ্রের চিঠি এলো,—আমাকে উৎসবে
দেখ্তে যেতে বারণ করেছে। বল্লে,—অসভ্যতা হবে
গায়ে উড়নী থাক্বে না।" (ক)

এসময় তাঁহার অপর এক অভ্তপূর্ব অবস্থা লক্ষিত হইক্স ছিল 🗽 আমরা দেখিয়াছি, কিরূপে তাঁহার নৈমিত্তিক পূজাদিক

# 🦈 শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

উঠিয়া গিয়াছিল। কিন্তু এক্ষণে সন্ধ্যা তর্পণাদি নিত্যকর্ম ও তিনি করিতে অক্ষম হইলেন। এই সকল নিত্যক্রিয়া সম্পাদন করিবার সময় তিনি দেখিতে পাইলেন যে, তাঁহার দেহের অবস্থা এরপ হইয়াছে যে, চেষ্টা করিলেও কোনরূপ ক্রিয়া তিনি আর সম্পন্ন করিতে পারেন না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সমাধি হলে সব কর্মা ত্যাগ হয়ে যায়। পূজা জ্বপানিকর্মা, বিষয়কর্মা সব ত্যাগ হয়ে যায়। প্রথমে কর্মের বড় হৈ চৈ থাকে। যত ঈশ্বরের দিকে এগুবে ততই কর্মের আড়ম্বর কমে। এমন কি, তাার নাম-গুল-গান পর্যান্ত বন্ধ হয়ে যায়। আমার এই অবস্থার পর তর্পণ কর্ত্তে গিয়ে দেখি যে হাতের আঙুলের ভিতর দিয়ে জল গলে পড়ে যাছে। তথন হলধারীকে কাদ্তে কাদ্তে জিজ্ঞাদা কলাম,—দাদা, এ কি হলো? হলধারী বল্লে—'একে গলিত হন্ত বলে।' ঈশ্বর দর্শনের পর তর্পণাদি কর্মা থাকে না। এ অবস্থায় সন্ধ্যা গায়ত্রীতে লয় হয়, গায়ত্রী ওঁকারে লয় হয়।" (ক)

প্রীরামকৃষ্ণের এরপ অপূর্ব্ব সর্বাক্ষণ সন্নাদাবস্থাই জ্ঞান ও কর্মা বিষয়ে শান্তের প্রকৃত মর্মা মীমাংসা করিয়া দেয়। মোক্ষের কারণ কেবল জ্ঞান বা কেবল নিতা নৈমিত্তিকাদিকর্মা বা জ্ঞান কর্মের সম্চ্চয়, ইহা লইরা বৈদিককাল হইতে বিভিন্ন বিরোধী মত প্রচলিত আছে। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য কর্মাবাদ ও জ্ঞানকর্ম্ম সম্চ্চয় বাদ নিরসন করিবার নিমিত্ত তাহার অনুপম গীতায় ভায়ে অনুত প্রাতিভ জ্ঞান ও অকাট্য যুক্তির পরিচয় দিয়াছেন। কিন্তু প্রীরামকৃষ্ণ-জীবনে প্রত্যক্ষ প্রমাণীত হইয়াছে বে, জ্ঞানের উদ্

## কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ ও কর্ম্মসন্ন্যাস।

নিত্য নৈমিত্তিকাদি কর্ম সম্পূর্ণ ত্যাগ হইয়া যায়; কর্মে ইচ্ছা থাকিলে ও সাধকের দেহ তাহা সম্পন্ন করিতে অক্ষম। যুগ যুগান্তর ধরিয়া শাস্ত্র বিচারে যাহা অমীমাংসিত ছিল, তাহার নিঃসংশয় সিদ্ধান্ত কি, তিনি তাহা প্রত্যক্ষ দেখাইয়াছেন।

কিন্তু তিনি যে কেবল নিতাকর্ম্মে অফম হইয়াছিলেন তাহা নহে। এ সমুদ্য কর্মা করিবার কালাকালের জ্ঞান ও তাঁহার বিশ্বতি হইয়া গেল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"হলধারীকে পূর্ণিমার দিন বল্লাম,—দাদা, আজ কি অমাবস্থা? শুনেছিলাম, যথন অমাবস্থা পূর্ণিমা ভুল হবে 'তথন পূর্ণজ্ঞান হয়। হলধারী তা বিশ্বাস কর্বে কেন ? হলধারী বল্লে—এ কলিকাল! একে আবার লোকে মানে। যার অমাবস্থা পূর্ণিমা বোধ নাই! এ অবস্থায় অমুকদিন মনে থাকে না। অমুকদিন সংক্রান্তি ভাল করে হরিনাম কর্বেনা, এ সব আর ঠিক থাকে না। ঈশ্বরে ধোল আনা মন গেলেই এই অবস্থা! (ক)

এরপে নিতা নৈমিত্তিক কর্ম ত্যাগ ও বৈধকর্ম করিবার কালাকালের জ্ঞান পর্যান্ত লুপ্ত হইয়া তাঁহার কর্ম সন্ন্যাসাবস্থা হইয়াছিল। ইহাই কর্ম ত্যাগের পূর্ণাবস্থা, প্রকৃত সর্বাকর্ম সন্ন্যাস। সন্ন্যাসী সর্ববিধ বৈধকর্ম ত্যাগ করিয়া ব্রহ্ম সাক্ষাৎকারের জ্বল্য বৈরাগ্য জাশ্রয় করেন। শ্রীরামক্ষের দেহ মন সর্পের নির্দ্যোক ভ্যাগের ল্যায় সর্বাকর্ম সন্ন্যাস করিয়া জ্ঞানযোগে অবস্থিতির জ্বল্য প্রস্তুত হইল। তিনি বলিতেন,—

"তবে লীলাই শেষ নয়। এই সব ভাবের পর বল্লাম,—

মা। এ সবে বিচ্ছেদ আছে। যার বিচ্ছেদ নাই এমন অবস্থা করে দাও। তাই অথও সচ্চিদানন্দ এই ভাবে, রইলাম।" (ক)

"আমি ও তুমি" ভক্ত ও ভগবান, এই ভেদবৃদ্ধি দূর করিয়া শ্রীরামকৃষ্ণ অদ্বৈতভাব সাধন আরম্ভ করিলেন।

# বেদমতে সাধন।

স্থামরা দেখিয়াছি বিষয়ভোগবাসনা ও কামিনীকাঞ্চনাসক্তি শ্রীরামরুষ্ণ কিরূপ অশ্রুত্রপূর্বে ভাবে ত্যাগ করিয়াছিলেন;
এবং কিরূপ সর্বা-কর্ম্ম-সন্ন্যাস পূর্বেক এক মাত্র ভগবানই তাঁহার
আশ্রু হইয়াছিল। এখন কেবল 'আমি ভক্ত' এই ষে অভিমান
রেথার মত তাঁহার অন্তরে বিভ্যমান, তাহাও বিদর্জন দিবার
জন্ম তাঁহার বেদমতে সাধন। ভগবান্ শ্রীরুষ্ণ অর্জ্রনকে গীতার
সার উপদেশ দিলেন,—

সর্বাধর্মান পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রহ্ম।
অহং তাং সর্বাপাপেভ্যো মোক্ষয়িয়ামি মা ভূচ॥ ১৮।৬৮

শ্রুতিতে উক্ত সমস্ত ধর্ম অর্থাৎ বৈধকর্মের দাসত্ব ত্যাগ করিয়া অর্থাৎ সর্কাক্ষ্ম সন্নাস করিয়া, প্রবৃত্তি নির্ত্তি শ্রোত্বা শ্রুত সমস্ত দূর করিয়া দিয়া, মদেকশরণ হও, অর্থাৎ আমি যে সর্কা দেহীর আত্মা ও ঈশ্বর আমার সর্কাত্মভাবে শরণ লও,—একমাত্র আমাকে আশ্রয় কর। এইরূপ হইলে ধর্মা অর্থাৎ কর্মা ত্যাগ নিমিত্ত পাপ হইবে ইহা ভাবিয়া শোক করিও না, কারণ মদেকশরণ তুমি, ভোমাকে সর্ক্ষপাপ হইতে অর্থাৎ ধর্মা ও অধ্যের বন্ধন হইতে আমি মৃক্ত করিব,—তুমি আমার দ্বারা অক্তেভিয় হইবে।

ভগবান্ শঙ্করাচার্যা এই শ্লোকের ব্যাথায় বলিয়াছেন,—"সকল



প্রকার ভেদজান দূর করিয়া এক অব্ৈতজ্ঞানই মোক্ষের উপায়। কর্মের মূল অবিভা। বিভার উদয় হইলে শুভই হউক অশুভই , হউক সকল কর্ম্মের ক্ষম হয়। অবিভা ও বাসনা এই হুইটী, ধর্ম ও অংশা, বিহিত ও অবিহিত সকল কর্মোর মূল কারণ। "আমি কর্তা", "আমার কর্ম্ম", এই প্রকার অবিভা অর্থাৎ বিপরীত জ্ঞান অনাদিকাল হইতে চলিয়া আদিতেছে। "আমি এক" "আমি কর্তা নহি", "আমার ক্রিয়া নাই," এই প্রকার জ্ঞান অবিতার নাশক। এই প্রকার আত্মজান উৎপন্ন হইলে, কর্ম্ম প্রবৃত্তির কারণ যে ভেদবৃদ্ধি ও অহমার, তাহার নাশ হয়। মোক্ষ নিতাবস্তু, ভাগা কোন কার্যা নহে, এই কারণে কর্মের ছারা বা জ্ঞানের দারা মোক্ষ নিষ্পান হুইতে পারে না। জ্ঞানের ছারা অবিভারেপ অন্ধকার নাশ হইলেই, মোক্ষরপ ফল আপনিই আবিভূতি হয়। আত্মস্বরূপ প্রকাশই জানের ফল। জ্ঞান অবিহার নিবর্ত্তক। অবিহা সম্ভূত কর্ম্মের সহিত তাহার বিরোধ। এই কারণে জ্ঞানই কেবল মোকের সাধন। শ্রুতি বলিতেছেন, "তাঁহাকে জানিয়া মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারা যায়।" তাঁহাকে জানা ছাড়া মুক্তি লাভের অন্ত কোন উপায় নাই। কর্ম্মের অধিকারী অনাত্মজ্ঞ ব্যক্তিই হইয়া থাকে। আত্মতত্মজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সর্ববিদর্শ সন্ন্যাস এবং তৎ পূর্ববিক জ্ঞান নিষ্ঠাই বিহিত। ভগবান্ গীতায় বলিয়াছেন,—"জিতেক্রিয় ব্যক্তি কোন প্রকার কর্ম্ম না করিয়া কিম্বা কাহারও ছারা না করাইয়া, বিবেক বুদ্ধির ছারা সকল প্রকার নিত্য নৈমিত্তিক কাম্য ও প্রতিষিদ্ধ কর্ম্মের অভিমান, অর্থাৎ "আমি কর্ত্তা", এই অভিমান, পরিত্যাগ করিয়া নবদারযুক্ত

শরীরে প্রদন্ন চিত্তে বাস করেন। ভগবান্ আরপ্ত বলিয়াছেন,—
যাহারা অনস্ত অর্থাৎ ভগবান্কে যাহারা আত্মভাবে পাইয়াছে,
ভাহাবা অনবরত ধ্যান পরায়ণ হইয়া আমার উপাসনা করে। সেই
প্রীতির সহিত আমার ধ্যান নিরত ব্যক্তিগণের যোগ অর্থাৎ
অভিল্যিত বস্তুর প্রাপ্তি, এবং ক্ষেম অর্থাৎ সেই লন্ধ বস্তুর রক্ষা,
আমিই বহন কবিয়া থাকি।"

ইহার মর্ম্ম এই যে, ধর্ম কর্মাদি সকল প্রকার অবলম্বন পরিত্যাগ করিয়া, 'আমি কর্ত্তা নই, কিন্তু ভগবানই এক মাত্র কর্ত্তা" জানিয়া, যে ব্যক্তি তাঁহাকে আত্ম সমর্পণ করে, তাহারই নিকট ভগবান আত্ম স্বরূপ প্রকাশ করিয়া তাহাকে মোক্ষের অধিকারী করিয়া গাকেন। যাহার আত্মজ্ঞান হইয়াছে, তাহার "আমি কর্ত্তা" এই জ্ঞান থাকে না। যে পর্যন্ত অবিল্ঞা বা আত্মি থাকে, সেই পর্যন্তই দেহ ও ইন্দ্রিয় প্রভৃতিতে অহংভাব আরোপিত হয় এবং 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমানে সকল কার্যো লোক প্রেরু হইয়া থাকে। 'আমি কর্ত্তা' এই অভিমান বা অহম্বার গাকিলে ঈশ্বর লাভ হয় না। শ্রীরামক্ষের উক্তি;—

"জ্ঞান অজ্ঞানের পার হলে তবে তাঁকে জান্তে পারা যায়। নানা জ্ঞানের নাম অজ্ঞান। এক ঈশ্বর সর্বভূতে আছেন—এই নিশ্চয় বৃদ্ধির নাম জ্ঞান। যতক্ষণ অহন্ধার ততক্ষণ অজ্ঞান। অহন্ধার থাক্তে মুক্তি নাই।"

"অহঙ্কার অভিমান, তমোগুণ—অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন হয়। যে "আমিতে" সংসারী করে, কামিনীকাঞ্চনে আসক্ত করে সেই "আমিই" থারাপ। জীব ও আত্মার প্রভেদ

হয়েছে এই আমি মাঝ থানে আছে বলে। ভীবের "অহকার" আড়াল আছে বলে ঈশ্বরকে দেখ্তে পায় না। অহকার আহে বলে ঈশ্বর দর্শন হয় না। বাড়ীর দরজার সাম্নে এই 'অহঙ্কার'রূপ গাছের ওঁড়ি পড়ে আছে। এই গুঁড়ি উল্লন্ড্যন না কল্লে তাঁর ঘরে প্রাবেশ করা যায় না। জীবের অহঙ্কারই মায়া। এই অহঙ্কার সব আবরণ করে রেখেছে। এই 'মায়া' বা অহং মেঘের স্বরূপ। সামাত্র মেঘের জ্বতা সুর্য্যকে দেখা যায় ैনা। কিন্তু সূৰ্য্য ভাখা যাচেচ না বলে কি সূৰ্য্য নাই ? 'সুর্য্য ঠিক আছে। মেব সরে গেলেই সুর্য্যকে গ্রাথা যায়। যদি গুরুর রূপায় একবার অহংবৃদ্ধি যায়, তা হলে ঈশ্বর দর্শন হয়। এই দ্যাথ, এই গামছাথানা আমি মুথের সাম্নে আড়াল কচিচ। আর আমায় তোমরা দেখুতে পাচ্চ না। তবু আমি এত কাছে। সেইরূপ ভগবান্ সকলের চেয়ে কাছে আছেন, তবু এই মায়া আবরণের দরুণ তাঁকে দেখতে পাচচ না। জীবতো সচিচদানন্দ স্বরূপ, কিন্তু এই মায়া বা অহঙ্কারে তাদের সব নানা উপাধি হয়ে পড়েছে, আর তারা আপনার স্বরূপ ভূলে গেছে।"

"অহস্কার উপাধি এ সব ত্যাগ হলেই ঈশ্বরকে দর্শন করা যায়। আমি পণ্ডিত, আমি অমুকের ছেলে, আমি ধনী, আমি মানী, এ সব উপাধি ত্যাগ হইলেই দর্শন।" "আত্মা স্থপ্রকাশ। কেবল অহং আড়াল করে রেখেছে। অহংজ্ঞান চলে গেলে আত্মান লাভ হয়। জ্ঞান কোনালে অভিমান রাবিশের চিপি—জ্ঞাতি অভিমান, বিদ্যা অভিমান, ঐশ্বর্যাের অভিমান ইত্যানি, কেটে ফেল্লে আ্থান্দর্শন হয়।"

"যতক্ষণ 'অহঙ্কার' থাকে ততক্ষণ জ্ঞান হয় না। যার বিদ্যার অহকার, যার পাণ্ডিত্যের অহকার, যার ধনের অহম্বার, তার জ্ঞান হয় না। আর যতক্ষণ অহমার তত-ক্ষণ মুক্তিও হয় না। "আমি' কোন মতে থেতে চায় না। আর যেতে চায় না বলে, ফিরে ফিরে এই সংসারে আসতে হয়। গরু হাস্বা হাস্বা—আমি আমি—করে, তাই এত ছঃখ। সমস্ত দিন লাঙ্গল দিতে হয়—গ্রীম নাই বর্ষা নাই। হয়ত তাকে কয়ায়ে কাটে। মাংসগুলো লোকে খায়। চামড়ায় ঢাক্ তইরি হয়, আর কাটী দিয়ে সেই ঢাক পেটে। তাতে ও নিস্তার নাই। চামারে চামড়া থেকে জুতা তইরি করে। লোকে তার উপর পা দিয়ে চলে। তাতে ও হুর্গতির শেব হয় না। অবশেষে নাড়ী ভূঁড়ি থেকে তাঁত হয়। ধুমুরির হাতে পড়ে যথন তুঁছ তুঁছ— তুমি তুমি-করে তথন নিস্তার হয়। যথন জীব বলে-নাহং নাংহ অামি কেহ নই, আমি কেহ নই, হে ঈশ্বর! তুমি কৰ্ত্তা, আমি অকৰ্ত্তা, তুমি প্ৰভু, আমি দাস-তথৰ নিস্তার, তথনই মুক্তি। তথনই জীবের সংসার যন্ত্রণা শেষ হয়, আর কর্মক্ষেত্রে আস্তে হয় না। যদি ঈশ্বরের

কুপায় 'আমি অকর্তা' এই বোধ হয়ে গেল, তা হলে দেতো জীবনুক্ত হয়ে গেল। তার আর ভয় নাই।"

"তুমি' আর 'তোমার' এইটা জ্ঞান। 'আমি' আরি 'আমার' এইটা অজ্ঞান। এর নামই ঠিক জ্ঞান—হে ঈশ্বর! তুমিই কর্ত্তা, তুমিই সব কচ্চো, আর তুমিই আমার আপনার লোক, আর তোমার এই সমস্ত—ঘর বাড়ী পরিবার আত্মীয় বন্ধু, সমস্ত জগৎ—সব তোমার। আর আমি সব কচ্চি, আমি কর্ত্তা, আমার ঘর বাড়ী পরিবার ছেলে পুলে বন্ধু বিষয় টাকা বিদ্যা এশ্বর্য্য এ সব অজ্ঞান।"

"সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে। সর্বাদাই মনে করে 'আমিই' এই সব কচিচ। আর গৃহ পরিবার এ সব 'আমার'। দাঁত ছর্কুটে বলে, এদের—মাগ ছেলেদের, কি হবে ? আমি না থাক্লে এদের কি করে চল্বে ? আমার স্ত্রী পরিবার কে দেখ্বে ?"

"গুরু শিশ্বকে বলেন,— ঈশ্বর তোমার আপনার, আর কেউ আপনার নয়। সংসার মিণ্যা। তুমি আমার সঙ্গে চলে এস। শিশ্ব বলে,— আজ্ঞা, আমার বাপ, আমার মা, আমার স্ত্রী, এরা তো খুব যত্ন করে, না দেখলে অন্ধকার দ্যাথেন, কত ভালবাসেন। এ দের ছেড়ে কেমন করে যাব ? গুরু বল্লেন,—তুমি আমার আমার কচ্চো বটে, আর বল্চো গুরা ভালবাসে, কিন্তু ও সব তোমার মনের ভুল। আমি তোমায় দেখিয়ে দিচিচ, কেউ ভোমার নয়। আমি তোমায় একটা ফন্দি শিথিয়ে দিচিচ। সেইটে কল্লে বৃধ্বে, সত্য ভালবাসে কি না। এই বলে একটা ঔষধের বড়ি তার হাতে দিয়ে বল্লেন—এইটা থেও, তা হলে মড়ার মত হয়ে যাবে। কিন্তু জ্ঞান যাবে না, সব দেখতে ভন্তে পাবে। তার পর আমি গেলে, তোমার ক্রমে ক্রমে পূর্বাবন্থা হবে।

"শিষ্যটী ঠিক ঐক্নপ কল্লে। বাড়ীতে কান্নাকাটি পড়ে গেল। মা, স্ত্রী সকলে আছড়া পিছড়ি করে কাঁ**দতে** লাগ্লো। এমন সময় একটা ব্রাহ্মণ এসে বল্লে—কি হয়েছে গাণু তারা সকলে বলে, এ ছেলেটা মারা গেছে। ব্রাহ্মণ মরা মানুষের হাত দেখে বল্লেন, সে কি, এ ত মরে নাই! আমি একটা ঔষধ দিচ্ছি খেলেই সব সেরে যাবে। বাড়ীর সক**লে** তথন যেন হাতে স্ব**র্গ** পেলে। তথন ব্ৰাহ্মণ বল্লেন,—তবে একটা কথা আছে, এই ঔষধটী আগে একজনকে থেতে হবে, ভাগা পর ওর থেতে হবে। আর যিনি আগে খাবেন তাঁর কিছ খুড়া হবে। তা, এর তো অনেক আপনার লোক আহে 🍃 দেখ্ছি, কেউ না কেউ অবশ্ত খেতে পারে। মা, কি ন্ত্রী এঁরা তো সব আছেন, এঁরা অবগ্য থেতে পারেন। ভিখন তারা সব কারা থামিয়ে চুপ করে রইল। মা, ় কাদ্তে কাদ্তে বল্লেন—বাবা আমার আর কটি ছেলেু মেয়ে আছে। আমি গেলে কে এ সব দেখুবে শুনুৰে, েকে তাদের থাওয়াবে, তার জন্ম ভাবছি। পরিবার ও थूव कॅमिहिटलन,—मिमि গো, আমার कि हरला शी, बरन।

le ite

তিনি শুন্লেন. যে ঔষধ খেলে মর্ভে হবে। তথন কেঁদে বল্ভে লাগলেন, ওগো, ওঁর যা হবার তা তো হয়েছে গো, আমার অবগঞ্জলির এখন কি হবে বল ? কে ওদের বাঁচাবে ? আমি কেমন করে ও ঔষধ খাই ? শিয়ের তথন ঔষধের নেশা চলে গেছে। সে বুঝলে যে, কেউ কারু নয়। ধড়মড় করে উঠে গুরুর সঙ্গে চলে গেল। গুরু বল্লেন, তোমার আপনার কেবল একজন, — ঈশুর।"

"আমি' আর 'আমার' অজ্ঞান। বিচার কর্তে গেলে যাকে 'আমি' 'আমি' কচ্ছো দেখুবে তিনি আত্মা বই আর কেউ নয়। বিচার কর,—তুমি শগীর, না হাড়, না মাংস, না আর কিছু। তখন দেখুবে তুমি কিছু নও, তোমার কোন উপাধি নাই। তথন আবার—আমি কিছু করি নাই, আমার দোষ ও নাই, গুণ ও নাই, পাপও নাই, পুণাও নাই!" (ক)

ষে জ্ঞানের ছারা অজ্ঞান দূর হয়, অহম্বারের নাশ হয়, সেই জ্ঞান লাভের উপায় কি ? শ্রীরামক্নফের উক্তি,—

> "ঋষিদের ব্রহ্মজ্ঞান হয়েছিল। বিষয়বৃদ্ধির লেশ মাত্র থাক্লে, এই ব্রহ্মজ্ঞান হয় না। শ্বিরির কত থাট্ত। সকাল বেলা আশ্রম থেকে চলে যেত। ল্যাক্লা সমস্ত দিন ধ্যান চিন্তা কর্তো। রাত্রে আশ্রমে ফিরে এসে কিছু ফল মূল থেত। দ্যাথা শুনা ছোঁয়া এসব বিষয় থেকে মনকে আলাদা রাথ্তো,—ভবে ব্রহ্মকে বোধে বোধ কর্তো। এ সাধনে আক্রেবারে বিধয়বৃদ্ধির লেশ

# ্বৈদমতে সাধন ং

মাত্র থাক্লে হবে না। ক্লপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ এ সব বিষয় মনে আদেপে থাক্বে না, তবে শুদ্ধনন। সেই শুদ্ধনন ও যা শুদ্ধআত্মা ও তা। মনৈতে কামিনীকাঞ্চন আাকেবারে থাক্বে না। কামিনীকাঞ্চনে আসজি গেলেই শুদ্ধন আর শুদ্ধবৃদ্ধি হয়।"

্ৰ "স্ত্ৰীলোক সম্বন্ধে খুব সাবধান না থাক্ৰে ব্ৰহ্মজ্ঞান হয় না। তাই সংসারে কঠিন। নত সিয়ান হওনা কেন, কাজলের ঘরে থাক্লে গায়ে কালী লাগবে। যুবতীর সঙ্গে নিকামের ও কাম হয়। সন্ত্রাসীর পক্ষে জীলোক সঙ্গ খুব দোষের। সরাগসী স্ত্রীলোকের চিত্রপট পর্যাস্ত দেখ বে না । সন্নাদী কামিনাকাঞ্চন তুই ভ্যাগ কর্বে,— বেমন মেয়ের পট পর্যান্ত দেখাবে না, তেমনি কাঞ্চন, টাকা স্পর্শ কর্বেন। টাকাও সন্ন্যসীর পক্ষে বিয়; টাকা কাছে থাকলে এথারাপ—ফিসার ছুন্চিন্তা টাকার অহস্কার গোকের উল্ল কলে ক্রে পাক্রে এই স্ব এসে পড়ে। সন্নাসীব ১ কঠিন নিয়ম কেন গ তার নিজের মঙ্গলের জন ও বটে, আর লোকনিকার জন। সর্যাসা খদিও নিজে নিলিপ্ত হয়, ভিতেজিয় হয়, তবু লোকশিক্ষার জন্ত কামিনাকাঞ্চন এইরূপ ত্যাগ কর্বে। সন্নাসীর যোল আনা স্থাগ দেখালে তবে ত লোকের শাহদ হবে, তবে ত তারা কামিনাকুঞ্জন ভাগে কর্ত্তে csষ্টা কর্বেণ্ এ ভ্যাগ শিকা খদি সিন্নাসী না দেয় ভবে . কে দিবে ?"

"মন থেকে কামিনীকাঞ্চন গেলে তথন আর একটা অবস্থা হয়,—সিম্বরই কর্ত্তা, আমি অকর্তী। আমি না হলে হবে না এরপ জ্ঞান থাক্বে না,—স্থথে ছঃথে।" (ক)

যথন 'আমি অকর্তা' ঈশ্বরই একমাত্র কর্তা, এই মনোভাব অস্তবে দৃঢ় ধারণা হয়, তথন দেহাত্মজ্ঞান ও বিষয়বাসনা
সমস্ত চলিয়া যায়, সর্ব্ব প্রকার বৈধকর্ম ও জীবন মাত্র ধারণ
ভিন্ন কর্মাসক্তিন ত্যাগ হইয়া যায়, বং ভগবানে অনন্ত
মন হইয়া সম্পূর্ণ শরণাগতি ও নির্ভরশীলতা উপস্থিত হয়।
স্কুতরাং দেখা যাইতেছে যে, ব্রক্ষজ্ঞানের অধিকারী তিনিই,
বাঁহার 'আমি কর্তা এই বোধ দ্র হইয়াছে, মন আর রূপ
রুসাদি বিষয়ে আবদ্ধ নয়, কামিনীকাঞ্চনে যাঁহার আসক্তি নাই
এবং ধর্মাধর্ম সকল কর্ম যিনি পরিত্যাগ করিয়া ঈশ্বরকেই এক
মাত্র আশ্রেষ করিয়াছেন।

প্রামক্ষের অবৈতভাব সাধন করিবার স্থানার শীন্তই আগমন করিয়াছিল। সম্ভবতঃ ১২৭০ সালে পরমহংস প্রীমৎ তোভাপুরী ভীর্থ পর্যাটন উপলক্ষে শ্রমণ করিতে করিতে দক্ষিণেশুর কালীবাড়াতে উপস্থিত হন। দেবালয়ে আসিয়া প্রীয়ামক্ষের সহিত তাঁহার পরিচয় হয় এবং তাঁহাকে বেলাম্ভে অধিকারী বুঝিতে পারিয়া সাধনা করিবার অভিপ্রায় জিজ্ঞাসা করেন। প্রীরামক্ষের অবৈতভাব সাধন করিবার ইচ্ছা পূর্ব হইতেই অন্তরে উদর হইয়াছিল। এক্ষণে গুরু রূপে ভোভাপুরী ঈশরেছায় আর্থাত বুঝিয়া সাধনা করিবেন কি না তৎ সম্বন্ধ করিবেল।

শুনা বার, জননীর শোক সম্ভপ্ত হাদয় পাছি তাঁহার সন্ন্যাস প্রার্থ জানিতে । গে অধিকতর বাাকুল হয়, এজন্ম । বাহিরে করেন নাই । তিনি বলিতেন—

"বেদ মন্তের সাধনের সময় সন্ন্যাস নিত্ত ব চাঁদনীতে পড়ে থাক্তাম। স্বত্নকে বল্তাম—আমি সন্ন্যাসী হয়েছি চাঁদনীতে ভাত থাকে।" (ক)

ব্রস্থান লাভ করিবার জ্বন্য জানী জ্ঞানপথ—বিচারপথ অবলম্বন করেন। তাঁহার উক্তি,—

শুজানপথ কি ?—না যে পথ দিয়ে স্বস্থাপকে জানা যায়। ব্রহ্মই আমার স্বরূপ, এই বোধ। জানীর উদ্দেশ্য স্বস্থারপকে জানা। এরই নাম জান—এরই নাম মৃক্তি। পরমব্রহ্ম, ইনিই আমার নিজের স্বর্ত্থাম আর পরম-ব্রহ্ম এক, মায়ার দরুণ দেখুতে দ্যায় না।"

জানীর নিজের স্বব্ধপ যে পরমত্রন্ধ, ষিনি এক মাত্র জ্যেবস্ত<sub>র</sub>্র ভগৰান্ শ্রীকৃষ্ণ জানীর জ্যে সেই পরমত্রন্ধের স্বব্ধপ ও অবৈজ্ঞ-বান্ধ্যে সারত্ত্ব অর্জ্জুনকে বলিতেছেন,—

ত্ত্রাং ষৎ তক্ষাবক্ষামি যজ ত্তাভাহমৃতমন্ব তে। অনাদি মৎ পরং ব্রহ্ম দ সৎ তন্নাসহচাতে ॥ ১৩।১২

জানীর বাহা জ্ঞাতবা তাহা আমি প্রকৃষ্ট রূপে বলিতেছি, যাহার জ্ঞান হইক্ষে লোক অমৃতত্ব অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করিয়া থাকে। সেই জ্ঞেয় বস্তুর আদি নাই, তিনি মনাদি ও পর্ম ব্রহ্ম। সেই জ্ঞেয় সং—অন্তি, ইহাও বলা যায় না এবং উহা অসৎ—নান্তি, ভাহাও বলা যায় না। অর্থাৎ ব্রহ্ম একমাত্র

বেদরূপ শব্দ প্রেমাণের বিষয়,—ইন্দ্রিয় জ্ঞানের অতীত। এই জ্ঞাতিনি অন্তিও নাতি কোন শব্দের দারা, কোন প্রকার ইন্দ্রিয় দারা, জ্ঞেয় বস্তুর স্থায় বৃদ্ধির বিষয় হইতে পারেন না।

শ্ৰুতি বলেন,

নৈব বাচা ন মনসা প্রাপ্ত ং শক্ষো ন চক্ষ্যা অস্তীতি ক্রবতো২্যাত্র কথং তহুপশভাতে॥

ধিনি পরমাত্মা তাঁহাকে বাকা দ্বারা অথবা মনের দ্বারা অথবা চক্ষুর দ্বারা অর্থাৎ অন্ত কোন ইন্দ্রিয়েরই দ্বারা পাওয়া যায়
তিনি সর্ব্ধ বি রহিত জ্ঞানের অবিষয় হইলেও জ্ঞাতের মূল বলিয়া তাঁহাকে অবগত হওয়া যায়। এজন্ত তিনি অন্তি, আছেনই বলিতে হইবে, ইহা বাতীত আর কির্মণে পাওয়া যাইতে পারে।

অস্ত্রীতে বোপলন্ধ গুলুত্ব ভাবেন চোভয়ো:। অস্ত্রীত্যেবোপলন্ধস্থ তত্ব ভাব: প্রসীদতি॥

নং বা অন্তি রূপে প্রতীয়মান, জগংকার্য রূপ উপাধির দারা, জগতের মূল আত্মার অন্তিত্বের জ্ঞান হয়। এইরূপ উপাধি বিশিষ্ট যে অন্তিত্ব জ্ঞান, ও তাহারও পার যে সর্বোপাধি পরিশৃত্ত তত্বভাব, এই উভয়ের মধ্যে যে নিরুপাধি তত্বভাব অর্থাং যাহা বিদিত ও অবিদিত হইতে ভিন্ন, অন্য স্বভাব, যাহা নেতি নেতি শ্রুতির দারা নিদিষ্ট হইয়া থাকে, সেই নিরুপাধি তত্বভাব রূপেই আত্মার উপশক্ষি করিতে হইবে। অন্তি বলিয়া যিনি উপশক্ষি করিয়াছেন আত্মা তাঁহার পক্ষে প্রস্ম হন।

সৎ বা অন্তি এই শব্দের দ্বারা যে জ্ঞান হয়, ত্রহ্ম সে জ্ঞানের

বিষয় না হওয়াতে, 'ব্রহ্ম নাই' এই প্রাকার সংশয় হইতে পারে; সেই সংশয় নিবারণের জ্ঞা বলিতেছেন,

> সর্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্বতোহকিশিরোম্থম্। সর্বতি শ্রুতিমল্লোকে দর্বমার্তা তিষ্ঠতি । ১৩। ৩

যদিও কোনক্ষপ শব্দেব দ্বারা সর্ব্ব উপাধি বৰ্জ্জিত, নিপ্প্রপঞ্চ ব্রহ্মকে জ্ঞানের বিষয় করিতে পারা যায় না, কিন্তু কেবল উপাধি দ্বারা কোনক্রপে তাঁহার স্বর্ধাকে গোণ ভাবে বুঝা গাইতে পারে। জীবদেহের হস্ত পাদ প্রভৃতি উপাধি লইয়া বুঝা যায় সে, সকল দেশে সকল কালে সকলু দেহের অঙ্ক যাহা কিছু হস্ত পাদ আছে সেই সকল হস্ত পাদের কার্য্য,—ধারণ, চলন ইত্যাদি দ্বারা জীবভাবে দেহস্থিত ব্রহ্মের অস্তিত্ব জ্ঞান হয়। ঐ সকল ইন্দ্রির ব্রহ্মসন্থার জ্ঞাপক। এই জ্বন্ত বলা যায় যে, সকল দিকেই তাঁহার (অনজ্) হস্ত ও পাদ, তাঁহার চক্ষু মন্তক মুখ সকল দিকেই বহিয়াছে, সকল দিকেই তাঁহার কর্ণ। সেই ব্রহ্ম

সেই জ্ঞেয় আত্মা যখন দেহ ও ইন্দ্রিয়ের উপাধির সহিত মিলিত রহিয়াছেন তথন বাস্বিক উহা দেহাদি উপাধি বিশিষ্ট জ্ঞাড় বা পরিছিল বলিয়া কেন বিবেচিত না হইবে ? এই প্রকার শক্ষা নিরাকরণ করিবার জন্ম বলিতেছেন,—

সর্ব্বেন্দ্রিয় গুণাভাসং সর্ব্বেন্দ্রিয়বিবর্জ্জিতম্। অসক্তং সর্ব্বভূচৈত নিগুণং গুণ ভোক্ত চ ॥ ১৩।১৪

জ্ঞানেদ্রিয় কর্মেদ্রিয় মন ও বুদ্ধি, এই সর্বেদ্রিয়ের যে সকল গুণ—সঙ্কল চেষ্টা প্রভৃতি তাহার দারা আত্মা যেন

ইব্রিয়ে ব্যাপারে ব্যাপৃত বলিয়া বোধ হন; বাস্তবিক আত্মা কথন ব্যাপৃত হন না। কারণ আত্মা সর্ব্বেক্রিয় বিবজ্জিত অর্থাৎ, সাক্ষাৎ ভাবে এই সকল ইক্রিয়ের সহিত আত্মার কোন সম্বন্ধ নাই। আত্মা সর্ব্বেক্রিয় বর্জ্জিত, এই জন্ম তাহা 'অসক্ত'—কাহার ও সহিত যুক্ত নয়। সর্ব্বসঙ্গ বর্জ্জিত হইলেও উহা সর্ব্বস্তুৎ— সকল বস্তব্বেই ধারণ করিয়া থাকে। এ জগতের সকল বস্তুই সং ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। ব্রহ্ম যদিও নিশুণ— সম্ব রম্বঃ তমঃ এই তিন গুণ বিরহিত কিন্তু তিনি গুণত্রয়ের পরিণাম, সুধ তঃখ ও মোহের ভোক্তা—উপলব্ধা বা প্রকাশয়িতা।

শ্ৰুতি বলেন,—

আসীনোদ্রং ব্রজতি শয়ানো যাতি সর্বতঃ। কন্তং মদামদং দেবং মদন্তো জ্ঞাতুমইতি ॥

এই আত্মা উপাধিতে উপহিত হইয়া, অচল হইয়া ও দ্রে
বিচরণ করেন; শয়ান থাকিয়া ও দর্বতি গমন করেন। হর্ষ
ও অহর্ষ এইরূপ বিরুদ্ধ ধর্মবান্ দেবতাকে, আমাদের স্থায়
( সংশ্ব বৃদ্ধি পণ্ডিত) ভিন্ন অন্ত কে জানিবার যোগ্য হয় ? অর্থাৎ
ভিনামা ত্র্বিজ্যে।

বহিরস্তশ্চ ভূতানাং অচরং চরমেবে চ। স্ক্রাণ তদবিভারেং দূরস্থং চাস্তিকে চে ভৎ॥ ১৩১৫

সেই আত্মা সকল প্রাণীর দেহের বাহিরে ও অন্তরে বিশ্বমান।
চরাচর অর্থাৎ স্থির ও গতিশীল সকল বস্তুই তিনি। যেমন
রক্তুতে সর্প প্রতিভাত হয়, বাস্তবিক রক্ষু ভিন্ন আর কোন
পদার্থ হইতে পারে না, সেই প্রকার সেই সৎ ব্রহ্মে কল্পিড

যাবতীয় বস্তুই সেই ব্রহ্ম ছাড়া অন্ত কিছুই হইতে পারে না।
তবে চরাচর সকল বস্তুকে — এই ব্রহ্ম— এই ভাবে সকলে বুঝিতে
পারে না কেন ? তাহার উত্তরে বলিতেছেন যে, আকাশ যেমুন
সর্বব্যাপী হইলেও স্ক্ম বলিয়া প্রত্যক্ষ হয় না, সেইরূপ স্ক্ম
বলিয়াই ব্রহ্ম সীয় রূপে জ্জেয় হইয়াও অবিজ্ঞেয় হইয়া থাকে।

স্থান তাহাদের নিকট কিন্ত বিশ্বানের ব্রহ্ম অতি নিকট, কারণ তাঁহারা নিজরূপে আত্মাকে স্র্বদা প্রত্যক্ষ্ করিয়া থাকেন।

শ্রুতি বলেন,—

বেমন একই অগ্নি লোক মধ্যে অমুপ্রবিষ্ট হইয়া দাহ্যবস্তর
ভেদারুদারে তাহাদের প্রত্যেকের রূপ বিশিষ্ট হয়, অর্থাৎ দাহ্যবস্ত্র
ভেদে বহুবিধ হয়, তদ্রপ সর্বভূতের অন্তরে যে একই আত্মা,
ভাহা অতি কুল্ম বলিয়া সর্বদেহে প্রবিষ্ট হইয়া, তৎ তৎ দেহ সদৃশ
হন, এবং বাহিরে ও স্বীয় অবিকৃতরূপে আকাশের স্থায় বিভাষান
থাকেন।

অবিভক্তং চ ভূতেরু বিভক্তমিব চ স্থিতম্।
ভূত ভর্ত চ তল জেয়ং গ্রাসিষ্ণ প্রভবিষ্ণু চ। ১৩।১৬
সেই জেয় ব্রন্ধ আকাশের ন্যায় সকল প্রাণীতেই অবিভক্ত
ভাবে বিশ্বমান থাকিয়াও যেন প্রতি দেহে বিভক্তের ন্যায় প্রতীত

হন। ইহার কারণ এই যে, দেহেতেই তাঁহার প্রকাশ হইয়া থাকে। সেই ব্রহ্ম জগতের স্থিতিকালে ভূতগণকে ধারণ করেন, প্রালয়কালে গ্রাস করেন, আবার স্থাইকালে সকল বস্তকে স্থিই করেন। যেমন প্রক্লান্ত রিজ্ম মিথা। কল্লিভ সর্পের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রালয়ের কারণ, সেইক্লপ আত্মাই এই অবিদ্যা কল্লিভ প্রাপ্রের উৎপত্তি স্থিতি ও প্রালয়ের কারণ।

জ্যোতিষামপি তজ্জোতিস্তমসঃ পরমূচাতে। জ্ঞানং জ্ঞেয়ং জ্ঞানগমাং হৃদি স্কস্থ বিষ্ঠিতম্॥ ১৩।১৭

এই জ্বের বস্তু সূর্যা চন্দ্রাদি দাপ্তিময় বস্তুর ও জ্যোতি:।

অজ্ঞানরূপ তম: হইতে পর, অর্থাৎ অজ্ঞান তাহাকে স্পর্শ করিতে
পারে না। এই আত্মাই জ্ঞান, ইহাই জ্ঞানের বিষয়, ইহাই

জ্ঞানের ফল। এই তিনটা বস্তুই সকল প্রাণীর হাদয়ে অর্থাৎ
বৃদ্ধিতে প্রতিভাত হইয়া থাকে।

শ্রুতি বলেন,—

ন তত্র সংগাঁ। ভাতি ন চন্দ্রতারকম্ নেমা বিচাতো ভাতি কুভোহমিয়ি:। তমেন ভাতমমূভাতি সর্বাং তথ্য ভাষা সর্বমিদং বিভাতি॥

সেই আত্মত্ত ব্রহ্মকে সর্বাবভাসক সূর্যা প্রকাশ করে না, চন্দ্র বা তারকা প্রকাশ করে না, তদ্ধপ এই বিহাৎগণ ও তাহাকে প্রকাশ করে না; আমাদের দৃষ্টি গোচর এই যে অগ্নি তাহা কি করিয়া তাহাকে প্রকাশিত করিবে ? এই যে আদিত্যাদি সকল দীপ্তিদান করে, তাহা দীপ্যমান প্রমেশ্বরেরই প্রকাশের সাহায্যে অপ্রকে প্রকাশ করে।

ক্রেয়বস্ত ব্রক্ষের স্বন্ধপ নির্দেশ করিয়া, শ্রীভগবান, স্ষ্টিস্থিতি প্রলয়েব কারণ ব্রদ্ধের তিগুণাত্মিকা মায়াশক্তি বা প্রকৃতির ধর্মণ বলিতেছেন,—

প্রকৃতিং পুরুষং চৈব বিদ্ধানাদী উভাবপি।

বিকারাংশ্চ গুণাংশৈচৰ বিদ্ধি প্রকৃতি সম্ভবান্॥ ১৩।১৯

স্থারের ছইটা প্রকৃতি, অপরা ও পরা, ক্ষেত্র ও ক্ষেত্রজ্ঞ, প্রকৃতি ও পুরুষ। এই উভয প্রকৃতিই অনাদি। ঈশর ও নিভা, প্রকৃতি পুরুষও নিভা। এই প্রকৃতি দয়ের সাহায়ে ঈশর জগতের সৃষ্টি হিতি ও প্রলয়ের কারণ হইয়া পাকেন। প্রকৃতি —যাহা ঈশরের ত্রিগুণাত্মিকা মায়া শক্তি, সেই প্রকৃতি বা মায়া হইতে দেহ ইক্রিয় মন বৃদ্ধি প্রভৃতি সমস্ত বিকার এবং মুখ ছঃখ মোহ প্রভৃতি গুণ সকল উৎপন্ন হইয়াছে। ইহারা সকলেই প্রকৃতির পরিণাম।

কার্য্য কারণ কর্ত্ত্বে হেতু: প্রকৃতিরুচ্যতে। পুরুষ: স্থপ হু:খানাং ভোক্তৃত্বে হেতুরুচ্যতে। ১০।২০

পঞ্চ স্কৃত ও একাদশ ই জিয় এই বোড়শ বিকারকৈ কার্য্য বলে এবং পঞ্চ স্ক্ষভূত, অহঙ্কার ও বৃদ্ধি এই সপ্ত বিকারীকে কারণ বলে। প্রকৃতিই এই কার্য্য ও কারণের হেতু অর্থাৎ ইহাদের আরম্ভক কারণ। ফলে, প্রকৃতিই কার্য্য কারণ ও কর্ত্ত্ব রূপে সংসারের কারণ। পুরুষ অর্থাৎ জীব বা ক্ষেত্রজ্ঞ বিনি, তিনিই ভোক্তা অর্থাৎ প্রকৃতির পরিণাম যে স্ব্যহণ্থ তাহার

# শ্রীরামক্ষ্য দেব।

ভোগের অর্থাৎ উপলব্ধির ছেড়। স্থথ ছঃথের ভোগই সংসার। এই স্থুখ ছঃথের ভোকুত্বই পুরুষের সংসারিত্ব।

পুরুষ: প্রকৃতিখো হি ভুঙ্কে প্রকৃতিজ্ঞান্ গুণান্। কারণং গুণসঙ্গোহস্ত সদসদ্ যোনি জন্মস্ক ॥ ১৩।২১

ভোক্তা পুরুষ "প্রাকৃতিস্থ" হইয়া অর্থাৎ কার্য্য কারণক্রপে পরিণত প্রকৃতিকে ক্ষবিদ্যাকে আত্মভাবে প্রাপ্ত হইয়া, প্রকৃতিজ্ঞাত স্থু তুঃখু মোহাত্মক গুণু সমূহকে ভোগ করিতে সমর্থ হয়। প্রাকৃতিজ্ঞ গুণের ভোগ কি প্রকার ? আমি সুথী, আমি ত্রংথী, আমি মুঢ়, আমি পণ্ডিত, এই প্রকার ভাবে যে জ্ঞান তাহাই প্রকৃতিজ গুণের ভোগ। স্থ হ:থ মোহ রূপ গুণে যে সঙ্গ অর্থাৎ আত্মভাব তাহাই সংসার উৎপত্তির কারণ। এই স্থথ চুঃখ ভোক্তা পুরুষের, সংসারে সংযোনি অর্থাৎ দেবযোনি ও অসৎ-যোলি অর্থাৎ পশু প্রভৃতি যোলি এবং সদস্ অর্থাৎ মনুষ্যযোলি, ্ঞাই সকল যোনিতে যে জন্মলাভ হয়, তাহার কারণ "গুণসঙ্গ"। "প্রকৃতস্থা" অর্থাৎ অবিদ্যা এবং 'গুণসঙ্গ' অর্থাৎ কামনা এই ত্বইটা বস্তুই সংসারের কারণ। এই ছুইটাকে বর্জন করিতে হইবে। 💀 👊 ই ছইটীর নিবৃত্তির কারণ—সন্ন্যাস সহক্ত জ্ঞান ও বৈরাগ্য। সেই জ্ঞান কি ?—"যাহাকে জ্ঞানিয়া মোকলাভ করিতে পারা প্রথায়।" সেই জ্ঞানলাভের উপায়—নেতি, নেতি,—ত্রক্ষের ধর্ম যে ্ 'প্রকাশ' তাহা জগতে আরোপ না করা।

সেই পরমাত্মার একণে সাক্ষাৎ নির্দেশ করা হইতেছে— উপদ্রন্থামূক্তা চ ভর্তা ভোক্তা মহেশ্বঃ। পরমান্ধেতি চাপ্যক্তো দেহেহিশ্বন্পুরুষঃ পরঃ॥ ১৩।২২

সৈই পরমাত্মা কিরূপ ?—তিনি 'উপদ্রুষ্টা'—নিকটে থাকিয়া যে দেখে অথচ নিজে ব্যাপৃত হয় না, তাহাকে উপদ্ৰন্থী বলে। আত্মা সকলেরই অন্তঃস্থিত এবং সেইজ্ঞ আত্মা সমীপে থাকিয়া, আত্মভাবে অধিষ্ঠাতা হইয়া, দেহ ও ইন্দ্রিরের যে সকল ব্যাপার হইতেছে তাহা দেখিয়া থাকেন মাত্র, কোন কার্য্যে স্বয়ং লিপ্ত হন না; এই কারণে আত্মাকে উপদ্রন্তা বলা যায়। 'অমুমন্তা'— অর্থাৎ আত্মা, দেহ ও ইন্দ্রিয় ব্যাপারে ব্যাপৃত না হইয়া, ষেন অনুমোদন করিতেছেন—দেহ ও ইন্দ্রিয়াদিকে কোন সময়ে নিবারণ করেন না—এই ভাবে ব্যাপত বলিয়া আনাততঃ প্রতীত হয়। তিনি 'ভর্ত্তা'—অর্থাৎ চৈত্তন্তময় আত্মা, জড় দেহ-ইন্সিয়-মনকে আপনার চৈত্যভাগ দ্বারা প্রকাশ করিয়া যে স্বরূপের অবধারণ করেন তাহাই 'ভরণ'। আত্মা এইরূপে ভরণ করেন বলিয়া 'ভর্তা'। তিনি "ভোক্তা" ; চৈতগ্রই আত্মার স্বভাব ; এই নিত্য চৈত্তভ্যময় স্বভাব বশতঃ, আত্মা, বৃদ্ধির স্থুগ হুঃখ মোহ**াইরস সর্ব**-বিষয়িণী বুত্তিকে যেন নিজ চৈত্সগ্রস্ত করাইয়া প্রকাশ করিয়া থাকে; এইজন্য আত্মাকে 'ভোক্তা' বলা যায়। আত্মাই **'মহেশর'**' —মহান্ এবং ঈশ্বর অর্থাৎ তিনি সকলেরই আত্মা এবং স্বত**ন**্য আত্মাই "পরমাত্মা"---দেহ হইতে বৃদ্ধি পর্যান্ত সমস্ত অচেত্রক হইলেও, যে আত্মার চৈত্ত্যশক্তি প্রভাবে চৈত্ত্যযুক্ত ও "আত্মাই এই ভাবে ব্যবহার গোচর হয়' সেই আত্মাই "পরমাত্মা" বলিয়া শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। দেহের সহিত অভিন্নভাবে ব্যবহার গোচর হইলেও এই আত্মাই "পরমাত্মা" বলিয়া এই দেহেই উজ হয়। সেই আত্মাই অব্যক্ত হইতে 'পর', অর্থাৎ বিলক্ষণ 'উত্তম

পুরুষ'। ভগবান গীতায় বলিয়াছেন—'আমাকেও এই দেহে ক্ষেত্রজ্ঞ বলিয়া জানিও'।

ব্রন্ধের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রীরামক্বফের উক্তি,—

"বেদে আছে সচিদানন ব্ৰহ্ম। ব্ৰহ্ম এক ও নয় চ্ই ও নয়, এক চ্ইয়ের মধ্যে। 'অস্তি'ও বলা যায় না, 'নাস্তি'ও বলা যায় না—তবে অস্তি নাস্তির মধ্যে। এই অস্তি নাস্তি, প্রকৃতির গুণ। যেখানে ঠিক ঠিক সেখানে অস্তি নাস্তি চাড়া।

"যিনি সং তাঁব একটা নাম ব্রন্ধ। সেই সং প্রাণ ব্রন্ধ নিতা- তিন কালেই আছেন, আদি অন্ত রহিত। তাঁকে মুখে বর্ণনা করা যায় না,—হদ্দ বলা যায়, তিনি চৈত্রে স্বরূপ, আনন্দ স্বরূপ। অগৎ অনেতা. তিনিই নিতা। জগৎ ভেল্কি স্বরূপ। বাজীকরই সত্যা, বাজী-করের ভেল্কি অনিতা। বেদান্তের সার—ব্রন্ধ সতা জগৎ মিথাা— আমি আল্লান্ কিছু নই— আমি সেই ব্রন্ধ।"

"ব্রহ্ম—শুদ্ধ আত্মা—নি লিপ্ত। তাঁতে মায়া বা অবিদ্যা আছে। এই মায়ার ভিতর ভিন গুণ আছে—সঙ্গ, রজঃ, ভমঃ। দিনি শুদ্ধ আত্মা তাঁতে এই ভিন গুণ রয়েছে অথচ ভিনি নির্লিপ্ত। ব্রহ্ম আকশ্সবং।"

"ব্রেক্সর িতর বিকার নাই—তবে শক্তিতে তিনি নানা হয়েছেন। সম্ব রক্ষ: তম: এই তিনগুণ শক্তিরই গুণ। ব্রহ্ম, সম্ব রক্ষ: তম: এই তিন গুণের অতীত। তিনি গুণাতীত মায়াতীত। ব্রহ্ম—তিনি বিদ্যা অবিদ্যার

#### বেদমতে পাধন।

পার। বিদ্যা মায়াও অবিদ্যা মায়া হইয়েরই অতীত।
এই জগতে বিদ্যা মায়া, অবিদ্যা মায়া হইই আছে—
জ্ঞান ভক্তি আছে, আবার কামিনীকাঞ্চন ও আছে।
সং আছে অসং ও আছে, ভাল আছে আবার মন্দও
জ্ঞাছে, কিন্তু ব্রহ্ম নির্লিপ্ত। বায়ুতে স্থান্ত হর্ণনা পাওয়া
যায় কিন্তু বায়ু নির্লিপ্ত। তাল মন্দ জীবের পক্ষে, সং
অসং জীবের পক্ষে, তার ওতে কিছু হয় না। স্থা হঃথ
পাপ পুণা এ সব আত্মার কোন অপকার কর্ত্তে পারে।
বিমন ধোঁয়া দেয়াল ময়লা করে কিন্তু আকানের কিছু
কর্ত্তে পারে না। সাপের ভিতর বিদ্য আক্রে ক্রাক্তেক
কামড়ালে মরে যায়—সাপের কিছু হয় না।"

"ব্রহ্ম কি মুপে বলা গায় না। সব জিনিষ উচ্ছিই হয়ে গেছে; বেদ প্রাণ তন্ত্র ষড়দর্শন—সব এঁটো হয়ে গেছে—মুথে পড়া হয়েছে. মুথে উচ্চারণ হয়েছে—ভাই এঁটো হয়েছে। কিন্তু একটা জিনিষ কেবল উচ্ছিই হয় নাই—নস জিনিষটা ব্রহ্ম। ব্রহ্ম যে কি, আজ পর্যান্ত কেই মুথে বল্তে পারে নাই।"

"শুদ্ধাত্মা নিজ্ঞা। ামন চুষুক পাথর অনেক দুরে আছে কিন্তু ছুঁচ নড়ছে। চুষক পাথর চুপ করে আছে—নিজ্ঞা।"

"গুদ্ধ আত্মা নিরাকার, দেখা যায় না। জলে লবণ মিশ্রিত থাক্লে চক্ষের দাবা দেখা যায় না। বেদাস্ত বিচারে

## প্রীরামক্লম্ভ দেব।

ব্রহ্ম—নিশুণ। তিনি বাক্য মনের অতীত, মন বুদ্ধির ছারা তাঁকে ধরা যায় না। তাঁর কি স্বন্ধ মুখে বলা যায় না। মনের লয় হলে তবে অফুভবে বোধে বোধ হয়—স্থার 'অস্তি' মাত্র জানা যায়।"

"যিনি শুদ্ধআত্মা তিনি মহাকারণ। সূল কারণ
মহাকারণ। পঞ্চত সূল মন বৃদ্ধি অহঙ্কার
বা আত্মাশক্তি সকলের কারণ, ব্রহ্ম বা শুদ্ধআত্মা কারণের
কারণ। এই শুদ্ধআত্মাই আমাদের স্বর্মণ। জ্ঞান
কাকে বলে ?—এই স্বস্বরূপকে জ্ঞানা, আর তাঁতে মন
রাথা, এই শুদ্ধআত্মাকে জানা। আমিই সেই শুদ্ধআত্মা এটী জ্ঞানীর মত।"

"বেদান্ত বিচারে সংগার মায়াময়—স্বপ্নের মত স্ব মিথাা। যিনি পরমাত্মা, তিনি সাক্ষী স্বরূপ—জাগ্রত স্থপ্ন স্থাপ্তি তিন অবস্থারই সাক্ষী স্বরূপ। স্থপ্ন ও যত সত্য, জাগরণ ও সেইরূপ সতা। এক নিতাবস্থ—সেই আত্মা। জাগ্রত স্থপ্ন স্থাপ্তি এই তিন অবস্থা জ্ঞানীরা উড়িয়ে দেয়।"

"তিনি অন্তরে বাহিরে আছেন। অন্তরে তিনিই আছেন—তাই বেদে বলে তুরুমিনি।" আর বাহিরে ও তিনি—মায়াতে দেখাছে নানারূপ; কিন্তু বস্ততঃ তিনিই রয়েছেন। তাই নাম রূপ বর্ণনা করবার সময় বল্তে হয় ও তৎসং। তর্জান মানে আত্মজান। তৎ মানে প্রমাত্মা তং মানে জীবাত্মা আর প্রমাত্মার এক জান হলে তত্ত্বান হয়।" (ক)

জ্ঞানপথে এই ব্রহ্মজ্ঞান কিরুপে লাভ হয়, শ্রীরামক্ষণ তাহাই বলিতেছেন,-

"জ্ঞানী জ্ঞানযোগ ধরে আছে— সে ব্রহ্মকে জ্ঞান্তে চায়। সে—নেতি, নেতি, এই বিচার করে: ব্রহ্ম সতা জ্বগৎ মিথা। এই বিচার। ব্রহ্ম এ নয়—ও নয়, জীব নয়,— বিচার জ্ঞানার বোধ: মিথা। জগৎ ও মিথ্যা—স্বপ্লবৎ। ব্রহ্মজ্ঞানীর ঠিক ধারণা —ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,—নাম রূপ এসব স্বপ্পবং i" কে) "ব্ৰহ্ম সত্য, জ্বগৎ মিথ্যা, এই বোধ ঠিক হলে, মনের गत्र इत्र—ममाधि इत्र । विठात कर्त्व कर्त्व यथन मन স্থির হয়, মনের লয় হয়, সমাধি হয়, তখন ব্ৰহ্মজান। মনের নাশ হলেই, অহংনাশ হয়,—্যেটা 'আমি' 'আমি' কচে। মনের নাশ হলে, সকল বিকল্প চলে গেলে, সমাধি হয়। সমাধিস্থ হলে ব্ৰহ্মজ্ঞান হয়,—ব্ৰহ্মদৰ্শন হয়। তাঁকে লাভ হলে, তাঁতে সমাধিস্থ হলে, জ্ঞান বিচার আর থাকে না। জ্ঞান বিচার আর কতক্ষণ ?--- যতক্ষণ আনেক বলে বোধ হয়; যভক্ষণ জীব জগৎ আমি তুমি এসব বোধ থাকে। যথন ঠিক ভ্রদান্তান হয় তথন চুপ হয়ে যায়।"

"যতক্ষণ মনের দ্বারা বিচার ততক্ষণ নিত্যেতে পৌদ্বান যায় না। মনের দ্বারা বিচার কর্ত্তে গেলেই জগৎকে দ্বাড়বার যো নাই—রূপ রস গন্ধ স্পর্শ শব্দ,—ইন্দ্রিয়ের এই সকল বিষয়কে ছাড়বার যো নাই। বিচার বন্ধ হলে, তবে ব্রশ্বজ্ঞান্। এ মনের দ্বারা আত্মাকে জ্ঞানা যায় না।

আত্মার দারাই আত্মাকে জানা যায়। শুক্মন, শুক্রুকি শুক্ষআত্মা একই।"

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে বোধে বোধ করে, তিনি যে কি মুখে বল্তে পারে না,—সাক্ষাৎকার হলে ও মুখে বলা যায় না। ব্রহ্মের উপমা ব্রহ্ম, আর কিছুই নাই! নেতি, নেতি করে যা বাকি থাকে, আর যেথানে আনন্দ সেই ব্রন্ধ। একটা মেয়ের স্বামী এংসছে। সেই স্বামী অন্ত অন্ত সমবয়ক্ষ ছোকরাদের সহিত বাহিরের ঘরে বসেছে। এদিকে ঐ মেয়েটা ও তার সমবয়কা মেয়েরা জান্লা দিয়ে দেখ ছে। তারা বরটাকে চেনে না—ঐ মেয়েটাকে জিজ্ঞাসা কচ্চে—ঐটা কি তোর বর ? তথন সে একটু হেসে বল্ছে—না। আর একজনকে দেখিয়ে বল্ছে—ঐটী তোর কি বর ? সে আবার বল্ছে—না। আর এক জনকে দেখিয়ে বল্ছে—এটা কি ভোর বর ? সে আবার বল্ছে—না। শেষে তার স্বামীকে লক্ষ্য করে জিজ্ঞাসা কলে—ঐটা তোর বর ? তথন সে হাঁ ও বলে না, নাও বলে না—কেবল একটু ফিক্ করে হেদে চুপ করে রইল। তথন সমবয়কারা বুন্লে যে ঐতিই তার সামী। যেখানে ঠিক ব্ৰহ্মজান, সেথানে চুপ।"

"বেদান্ত বিচারের শেষে রূপ টুপ উড়ে যায়। যতক্ষণ 'আমি ভক্ত' এই অভিমান থাকে ততক্ষণই ঈশ্বরের রূপ দর্শন, আর ঈশ্বরকে ব্যক্তিবলে বোধ সম্ভব হয়। বেদান্ত বিচারের শেষ দিরাক্ত এই—এফ সতা আর নাম রূপ

জগৎ মিগা। তখন ঈশ্বকে ব্যক্তিবলৈ বোধ হয় না।

কি তিনি মুখে বলা যায় না। কে বল্বে ? যিনি বল্বেন

তিনিই নাই, তাঁর আমি খুঁজে পান না। ত্রন্ধ কি মুখে
বল্বার শক্তি থাকে না। তখন ত্রন্ধ—নিগুণ। তখন

তিনি কেবল বোধে বোধ হন। মন বৃদ্ধির দ্বারা তাঁকে
ধরা যায় না। লুণের ছবি সমুদ্র মাপ্তে গিছিল—কত
গভার জল তাই খবর দেবে। খবর দেওয়া আর হলো
না। যাই নামা অম্নি গলে যাওয়া—কে আর খবর
দিবেক ? 'আমি' রূপ লুণের পুতুল সচিদানন্দ সাগরে।

গেলে এক হয়ে যায়—আর একটু ও ভেদবৃদ্ধি থাকে না।"

"নেতি, নেতি অর্থাৎ এসব মায়া, স্থাবং—এই বিচার জ্ঞানীরা করে। এই জ্ঞাৎ নেতি, নেতি—মায়া। জ্ঞাৎ যথন উড়ে গেল, বাকি রইল কতকগুলি জীব—আমি ঘট, রয়েছে। মনে কর দশটা জ্ঞাপূর্ণ ঘট আছে, তার মধ্যে স্থোর প্রতিবিশ্ব হয়েছে—কটা স্থা দেখা যাছেছ ?
—১০টা প্রতিবিশ্ব স্থা, আর একটা সতা স্থা ত আছে। মনে কর একটা ঘট ভেঙ্গে দিলে—এগন কটা স্থা দেখা যায় ?—নটা, আর একটা সতা স্থা ত আছেই। সব ঘট ভেঙ্গে দিলে কি থাকে ?—একটা স্থা লু—না, কি থাকে তা মুখে বলা যায় না—যা আছে তাই আছে। প্রতিবিশ্ব স্থা না থাক্লে, সতা স্থা যে আছে কি করে জান্বে ? সমাধিস্থ হলে, অহংতর নাশ হয়। সমাধিস্থ বাজিন নেমে এসে কি দেখেছে মুখে বল্তে পারে না।"

### শ্রীরামক্বন্ধ দেব।

"চৈতগুলাভ না কলে চৈতগুকে জানা যায় না।
বিচার কতক্ষণ?—যতক্ষণ না তাঁকে লাভ করা যায়,
শুধু মুথে বল্লে হবে না—এই আমি দেথছি, তিনি সব
হয়েছেন। তাঁর কুপায় চৈতগুলাভ করা চাই। চৈতগু
লাভ কলে সমাধি হয়, মাঝে মাঝে দেহ ভূল হয়ে যায়,
কামিনীকাঞ্চনের উপর আসক্তি থাকে না, ঈশ্বরীয়
কথা ছাড়া কিছু ভাল লাগে না, বিষয় কথা শুন্লে কট
হয়। চৈতগুলাভ কলে তবে চৈতগুকে জান্তে পারা
যায়।" (ক)

জ্ঞানপথে বিচারের সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানী ধ্যানযোগ অবলম্বন করেন। ধ্যানযোগে ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার সম্বন্ধে ভিনি বলিয়া-ছেন,—

"ব্ৰহ্মজ্ঞানীর অবস্থা সম্বন্ধে বেদে সপ্ত ভূমির কথা আছে।
এই সাত ভূমি মনের স্থান। যথন সংসারে মন থাকে,
তথন লিঙ্গ গুছ্ নাভি মনের স্থান। মনের তথন উদ্ধি
দৃষ্টি থাকেনা—কেবল কামিনীকাঞ্চনে মন থাকে। মনের
চতুর্থভূমি হৃদয়—তথন প্রথম তৈতিগু হয়েছে, আর
চারিদিকে জ্যোতিঃ দর্শন হয়। তথন আর নীচের দিকে
মন যায় না। মনের পঞ্চমভূমি কণ্ঠ। মন যার কণ্ঠে
উঠেছে, তার অবিল্যা অজ্ঞান সব গিয়ে ঈশ্বরীয় কথা বই
অগ্র কোন কথা শুন্তে বা বল্তে ভাল লাগে না। মনের
ঘঠভূমি কপাল। মন দেখানে গেলে অহর্নিশি ঈশ্বরীয়
ক্লপ দর্শন হয়। তৃথনও একটু 'আমি' থাকে। সেই

#### (वन्मएं माधन।

ব্যক্তি সেই নিরুপম রূপ দর্শন করে উন্মন্ত হয়ে সেইরূপকে স্পর্শ আর আলিক্ষন কর্ত্তে যায় কিন্তু পারে না। শিরো-দেশ সপ্তম ভূমি। সেখানে মন গেলে সমাধি হয়—সপ্তম ভূমতে মনের নাশ হয়, ও ব্রন্ধজ্ঞানীর ব্রন্ধের প্রত্যক্ষ দর্শন হয়—কি বোধ হয় মুথে বলা যায় না। কিন্তু সে অবস্থায় শরীর অধিক দিন থাকে না—সর্বদা বেঁহুদ, কিছু খেতে পারে না, মুথে হধ দিলে গড়িয়ে যায়। এই ভূমিতে একুশ নিনে মৃত্যা। এই ব্রন্ধজ্ঞানীর অবস্থা।" (ক)

শ্রীরাশক্ষের ব্রহ্ম দর্শন করিবার নিমিত্ত অবৈত্মতে সাধন ব্যাপার, সাধারণ মানব বৃদ্ধির অগমা, সাধন পথে তুলনা হীন। কি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী, কি বানপ্রস্থাবলম্বী, কি ভিক্ষ্কাশ্রমী সকলেই সর্ববাসনা নির্মান করিয়া, সর্ববিত্যাগী হইয়া, নির্জ্জন অরণ্যে কত বৎসর্ব্যাপী কঠোর সাধনা করিয়া, ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার করিতেন, শাস্ত্রে এরপই দেখিতে পাওয়া যার। বৈরাগ্য মূর্ত্তি ভগবান্ বৃদ্ধদেব ষড়বর্ষকাল বিবিধ ধ্যান্যোগ আশ্রয় করিয়া অবশেষে বৃদ্ধত্ব লাভ করিয়াছিলেন বলিয়া বণিত আছে। জ্ঞান মূর্ত্তি ভগবান্ শঙ্কব প্রবর্তিত অবৈত্পন্থী সাধক, সমস্ত জীবন সাধনা করিয়া কলাচিৎ কেহ নির্ব্যাক্র সমাধি অবস্থা প্রাপ্ত হন বলিয়া শ্রুত্ত হওয়া যায়। কিন্তু শ্রীরামক্ষের শ্রীমুথ কথিত উক্তি,—

> "খ্যাটা , তোতা পুরীকে তিনি খ্যাটা বলিতেন ) বেদান্তের উপদেশ দিলে—তিন দিনেই সমাধি! মাধবী তলায় ঐ সমাধি অবস্থা দেখে সে হত বুদ্ধি হয়ে বল্ছে—আরে! এ কেয়ারে!" (ক

তন্ত্র সাধনার আরন্তে, ইপ্তমন্ত্র শ্রবণ মাত্র, ইপ্ত ভাবে তন্মর হইয়া, ইপ্তবং দেহ মনের পরিণতি এবং ধাানযোগে তিন দিনে, নির্কিকল্প সমাধির দৃষ্টান্ত অভাবধি কোন শান্তকার ও সাধন উপদেষ্টা কল্পনায় ও ধারণা করেন নাই! জড় বুদ্ধি আমরা এই অলোকিক ব্যাপারের বর্ণনা কি করিয়া করিব!

ধ্যানাবস্তায় কি অনিব্রচনীয় অনুভব তিনি করিয়াছিলেন তাহা আভাদে মাত্র ব্যক্ত করিয়াছেন,—

'ভাণ্টা জ্ঞানীর ধ্যানের কথা বল্তো—জলে জল্, অধাে উর্দ্ধ পরিপূর্ণ; জীব যেন মান, সেই জলে আনন্দে সাঁতার দিছে। ঠিক ধ্যান হলে এইটা সতা দেখ্বে। জ্ঞানীর ধ্যান আর এক রকম জ্ঞান?—অনপ্ত আকােশ, তাতে পাথা আনন্দে উড্ছে—পাথা বিস্তার করে!—চিদাকাশে আত্মা পাথী—পাথী থাঁচায় নাই; চিদাকাশে উড্ছে—আনন্দ ধরেনা!" (ক)

এই অন্তুত কথার মর্মা কে বুঝিবে ? সেই অহংজ্ঞান শৃষ্ঠ সমাধি অবস্থায় তিনি কি অনুভব করিয়াছিলেন তাহা তিনি মুখে বলিতে পারেন নাই। তাঁহারই উক্তি,—

> "পূর্ণ জ্ঞানের পর—অভেদ। পূর্ণজ্ঞানে সমাধি হয়, চতুর্বিংশতি তথা ছেড়ে চলে যেতে হয়—অহং তথ্ঞ থাকেনা।"

> "সমাধিতে কি হয় মুপে বলা যায় না— নেমে এসে একটু আভাদের মত বলা যায়। যথন সমাধি ভঙ্গের পর ওঁ, ওঁ বলি, তথন আমি একশো হাত নেমে এসেছি! ব্রহ্ম, বেদ

বিধির বার—মুথে বলা যায় না! সেথানে আমি, তুমি নাই!" (ক)

তাঁহার নিক্কর সমাধি ভঙ্গ হইবার পর, শ্রীমৎ তোতাপুরী অভূতপূর্ক সমাধি ব্যাপার দর্শন করিয়া, শ্রীরামরুষ্ণের অলৌকিকত্ব অবধারণ করিয়াছিলেন। এফণে তাঁহার কার্যা সমাপ্ত ব্রিয়ানিজ সক্ষল্লিত পরিব্রাজনে যাইবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট হইতে বিদায় গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। শীরামরুষ্ণ বলিতেন,—

"কথান্তনে আমার ভাবাবস্থা হয়ে গেল। আমি সে অবস্থায় বল্লাম—বেদান্ত বোধ না হলে ভোমার ঘাবার যো নাই। তথন রাত দিন তার কাছে কেবল বেদান্ত। বামনী বল্ত—বাবা, বেদান্ত শুনো না, ওতে ভোমার ভক্তির হানী হবে!" (ক)

পরমহংস শ্রীমং তোভাপুরী কালীবাড়ীতে গার মাস অবস্থান করিয়া, শ্রীরামরফকে বেদান্ত শুনাইয়াছিলেন। এই দার্ঘকাল শ্রীরামরফ সঙ্গলাভে বেদান্তবিদ্ ঘোর অবৈত্বাদা পুরিদ্ধী অবশেষে ভক্তিমার্গে বিশ্বাসী হন, এবং ভক্তি পূর্বক মহামায়ার সাকার মূর্ত্তির পূজা করিয়া, তাঁহার আন্তরিক সাকার বিদেষ পরিহার করেন।

এ সময় তাঁহার আর একটা দাধনের কথা আমরা শুনিতে পাই। সুর্যোদয়ের সহিত তাঁহার চক্ষু দিবাকরে সংযুক্ত হইত এবং স্থাদেবের গতি অনুসরণ পূর্বক গাহার দৃষ্টি আকাশ মণ্ডল পরিভ্রমণ করিয়া, অস্ত গমন সময় পর্যান্ত তাহাতে সংস্কৃত থাকিত। এ সাধনার উদ্দেশ্য তাঁহার কি ছিল, তাহা

আমরা বৃছিতে অকম। কিন্তু রাজ্যোগ মতে এরূপ সাধনায় বিশেষ বিভৃতি লাভের কথা উল্লিখিত আছে। ভগবান্ প্রঞ্জাল বলেন,—"ভূবন জ্ঞানং স্থোঁ সংযমাৎ—স্থোঁ চিত্ত সংযম করিলে ভূবন কোষ জ্ঞানা যায়।" ভাষ্যকার ইহার এরূপ ব্যাথা করেন,— যে তেজামগুলকে আমরা হ্যা বলি, যোগী ঐ তেজোমগুলে স্বয়ুমা নাড়ী সংযুক্ত করিয়া সমাহিত হন। এই নিমিত্ত হ্যা মগুলের নাম "স্বয়া লার" এবং স্বয়ুমা নাড়ীর নাম "স্থা লার"। যোগী ঐ ভৌতিক জ্যোতিংতে চিত্ত সংযম করিয়া যতদূর উহার আলোক প্রসারিত হয়, ততদূরই জ্ঞানতে পারেন। স্থোয়র আলোক ফার্লির হয়, ততদূরই জ্ঞানতে পারেন। স্থোয়র আলোক ফ্রানির হ্যাসংযম জারা ভূবনকোষ। যোগিগণ স্থাসংযম জারা ভূবনকোষ অর্থাৎ ভূর্লোক ভূব-লেকি ও পঞ্চ সর্গলোক এবং অবীচ্যাদি সপ্ত নিম্ন বা নরক স্থান এবং তলন্তর্গত জীব ও অজীব বস্ত প্রেত্যক্ষ করিতে সমর্থ। যাহারা যোগী নহেন তাহারা কেবল আপনার জন্মস্থান মাত্র জ্ঞানিতে পারেন, অন্ত কিছুই জ্ঞানিতে পারেন না। \*

শুনা যায়, পুরিছাী প্রস্থান করিবার পর, খ্রীরামরুষ্ণ পুনরায় নির্কিল্ল সমাধিমগ্ন হইয়াছিলেন। এবার সমাধিস্থ হইয়া আহার নিজ্রা শূল্য নিশ্চেষ্ট জড়বৎ অবস্থায় একাদিক্রমে ছয় মাস কাল অবস্থান করেন। আহারাভাবে প্রাণ ধারণ অসম্ভব বুঝিয়া, সে সময় কোন আগন্তক সাধু তাঁহার দেহে কঠোর প্রহার পূর্বক কথঞ্জিং তৈত্তা সম্পাদন করাইয়া সামান্ত ছগ্ন মাত্র পান করাইতে পারিতেন। এরূপে সেই সাধুর বিশেষ

পाङ्कल पर्नन - कालोवद्र द्वाराख वाशील ।

প্রাথকে তাঁহার দেহরকা সম্ভব হইয়াছিল। এই অবস্থার শেষভারে তাঁহার উদরাময় রোগের স্বত্রপাত হয় এবং পীড়ার যন্ত্রণার তীব্রতা বশতঃই ক্রমে তাঁহার দেহজ্ঞানের উদয় হইয়াছিল।

এই দীর্ঘকাল ব্যাপী নির্বিকল্প সমাধি যোগে অবস্থার
বোগণান্ত্রে অসম্ভব বলিয়া বর্ণিত আছে। কারণ, এ অবস্থার
আহারাভাবে ও সহজ শ্বাসাদি ক্রিয়ার বিপর্যায়ে একুশ দিনের
অধিক দেহ রক্ষা হয় না। শ্রীরামক্ষের নির্বিকল্প সমাধি
অবস্থায় ছয় মাস কাল যে সাধুর চেষ্টায় দেহ সঞ্জীব ছিল, তাহা
ভগবানের বিশেষ উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়।

স্থার্থ সমাধির পর তাঁহার অবৈতভাবের অবস্থা পরিবর্তিত হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পাথীর বাসা যদি কেউ পুড়িয়ে দ্যায়, সে উড়ে উড়ে বিড়ায়, আকাশ আশ্রয় করে। দেহ-জগৎ যদি ঠিক মিথাা বোধ হয়, তাহলে আআ সমাধিস্থ হয়। আগে ঐ জ্ঞানীর অবস্থা ছিল। তারপর তিনি মনকে নামালেন; ভক্তি ভক্তেতে মন রাখিয়ে দিলেন। ক

বালাকালে প্রথম যখন তাঁহার ঈশ্রীয়রূপ দর্শন হয়, তথন তাঁহার সহজ ভক্তি-শুদ্ধ-চিত্ত ভাব সমাধি মগ্ন হইয়া, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছিল। সে সময় ঈশ্বর দর্শনের জ্ঞা কোন বিশেষ সাধনা তাঁহাকে করিতে হয় নাই। যখন ভগবান লাভের নিমিত্ত বাাকুল হইয়া সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন, তাঁহার সাকাৎ দর্শন হইয়াছিল—ভক্তের সন্তণ ঈশ্বর, জার তাঁহার অবতার লীলা। তিনি তথন প্রেমের চক্ষে চিন্ময় সীতারাম রূপ, রাধার্য্যরূপ,

শ্রীগোরাঙ্গরূপ নানাভাবে দেখিয়াছিলেন। সেই ষড়ৈশ্বর্যাপূর্ব, সর্বদোষ বিবর্জিত, সর্বাদদগুণাধার ভগবান্, অবশেষে তাঁহাকে সর্বভূতে শিবশক্তি সম্মিলিত অভেদ-চৈত্ত রূপে দর্শন দিয়া তাঁহার মনোভিলাষ পূর্ণ করেন। এ সময় ভক্ত ও ভগবানে ভেদ, "আমি" ও "তুমি" ভেদ, তুমি প্রভু, আমি দাস, তুমি পূর্ণ আমি অংশ—এই ভেদ বুকি, পূর্ণ মাত্রায় তাঁহাতে বিভয়ান ছিল। ভিনি ভগবান্কে দুর হইতে কখন বিশেষ সাকার রূপে, কখন তাঁহাকে দৰ্বভূতে নিবিশেষ অন্তৰ্যামীরূপে বিরাজমান দর্শন করিয়া-ইহাই তাঁহার পুরাণ মতের সাধন। পুরাণ মতের ছিলেন। সাধনায় তিনি দৈতভাবে ও বিশিষ্টাদৈত ভাবে,—উভয় ভাবেই সিদ্ধ হন। অতঃপর, যে মহামায়ার মায়ায় মুগ্নজীব অবশ হইয়া, সংসার চক্রে নিয়ত ভ্রাম্যমান, যাঁহার রূপা ভিন্ন মোক লাভের অন্ত কোন উপায় নাই, সেই মহামায়া আতাশক্তির অপরূপ রূপ দর্শনের জন্ম তাঁহোর তন্ত্রের মহাকঠিন সাধন। তিনি সর্বশক্তি স্বরূপিণা, ভব্ধরনের বন্ধনহারিণা মহামায়ার চিন্ময়া মাতৃ ক্লপ অন্তরে এবং বাহিরে দেখিতে পাইলেন এবং দেখিলেন তাঁর চিনায়ী মা, বিশ্বরূপে বিলাজ করিতেছেন। এইরূপে **তাঁ**হার ভক্তি পথের সাধনা শেষ হইয়াছিল।

তিনি বলিতেন,—

"ভক্ত তিন শ্রেণীর। অধম ভক্ত বলে—ঐ ঈশ্বর অর্থাৎ আকাশের দিকে দেখিয়ে গ্রায়—ঐ আকাশের ভিতর, অনেক দূরে। তারা বলে স্পৃতি আলাদা, ঈশ্বর আলাদা। মধ্যম ভক্ত বলে—ঈশ্বর সর্বভূতে চৈতগুরূপে, প্রাণ রূপে

#### বেদমতে সাধন।

আছেন; তিনি অন্তর্যামী—হাদয় মধ্যে আছেন; সে হাদয় মধ্যে ঈশ্বরকে দ্যাথে। উত্তম ভক্ত ভাথে—ঈশ্বরই নিজে এই সব হয়েছেন—তিনিই মায়া জীব জগৎ চতুক্রিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন,—যা কিছু দেগছি সবই তাঁর এক একটী রূপ। সে দেখে, ঈশ্বর অধ্যেউর্ন্ন পরিপূর্ণ। তিনি ছাড়া আর কিছুনাই।" (ক)

দৈত্রাদের এই তিন্ত্রপ অবস্থাই সত্যু, ইহাই তাঁহার প্রত্যক্ষ অনুভব ৷ একটা মিখ্যা আর একটা যে সত্য তাহা নহে। সাধনের প্রথমাবস্থায় ভক্ত ভগবান্কে দূরে সাকার রূপে দেখিতে পায়। সে দেখে ঈশ্বর সভন্ত, জগৎ সভন্ত, 'আমি' স্বতন্ত্র। ভক্ত সাধনায় যতই অগ্রসর হইতে থাকে, যতই ভক্তির গাঢ়তা বশতঃ ভগবানের নিকটবত্তী হইতে থাকে, সে তাঁহাকে সর্বভূতে প্র'ণ রূপে প্রভাক্ষ করে। সে দেগে — বাস্থাদেব সর্ব**মিভি** —সর্বভূতে বাস্থানের অন্তর্যামীরূপে বর্ত্তমান। ভক্তির পূর্ণাবস্থায় ভক্ত দেখিতে পায় যে, ভগবানই জ্বীৰ জ্বগং রূপে রহিয়াছেন,— সবই তার এক একটী রূপ। প্রথম অবস্থাটী পূর্ণ বৈত্বাদীর ভাব; দিতীয়টী বিশিষ্টাদৈতবাদীর এবং শেষ্টা শক্তিবাদীর অনুভব। বিশিষ্টাবৈতবাদ ও শব্জিবাদ ভক্তি পথের শেষ সোপান, আরি এক সি ড়ি উঠিলিই অবৈচৈভূমি। এই অবৈচে ভূমিতে বিশিষ্টা-বৈতবাদীর ও শক্তিবাদীর ক্ষীণ 'আমি' রূপ ভেদটুকু, 'তুমি' তে মিশিয়া যায়, অংশ পূর্ণে মিলিত হয়, সাকার নিরাকারে নিজ অস্তিত্ব ভুবাইয়া দেয়। শ্রীরামক্লের উপমা.—

> "মহাসমুদ্র, কুল কিনারা নাই—-দেই জ্বের কোন কোন ২৮৩

# শ্রীর মকুষ্ণ দেব।

স্থানে বরফ হয়েছে। বেশী ঠাণ্ডাতে বরফ হয়। ঠিক সেইরূপ ভক্তি হিমে সাকার রূপ দর্শন হয়। জ্ঞাবার যেমন স্থা উঠ্লে বরফ গলে যায়,—যেমন জল তেমনি জল, ঠিক সেইরূপ জ্ঞানপথ—বিচারপথ দিয়ে গেলে সাকার রূপ আর দাখা যায় না— অবার সব নিরাকার। জ্ঞান স্থা উদয় হওয়াতে সাকার বরফ গলে গালে। কিন্তু দ্যাথ যারই নিরাকার ভারই সাকার।" ক)

নিবিকল্প সমাধি ভঙ্গের পর অবৈত ভূমি হইতে নামিয়া শ্রীরামক্ষণ্ড যথন সাবার 'আমি, আমার' রাজ্যে আসিলেন, তথন তাঁহার সেরূপ অবস্থা হইয়াছিল, তাহাকে তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থা বিশতেন। তাঁহার উক্তি,—

"ব্রন্ধজ্ঞানের পর ও আছে। জ্ঞানের পর বিজ্ঞান। পায়ে যদি কাঁটা ফোটে, আর একটা কাঁটা আহরণ করে সেই কাঁটাটা তুলে দিতে হয়, ভার পর দিতীয় কাঁটাটা ও ফেলে দ্যায়। প্রথম অজ্ঞান কাঁটা দূর করবার জন্ম জ্ঞান কাঁটাটা আন্তেহয়, তারপর জ্ঞান অজ্ঞান হটাই কেলে দিতে হয়। তিনি যে জ্ঞান অজ্ঞানের পার! লক্ষণ বলেছিলেন,—রাম! এ কি আশ্চর্মা, এত বড় জ্ঞানী স্বয়ং বশিষ্ঠ দেব প্রশাকে অধীর হয়ে কাঁদছেন ? রাম বল্লেন—ভাই! যার জ্ঞান আছে, তার অজ্ঞান আছে, যার এক জ্ঞান আছে, ভার অন্ধ্রন ও আছে, যার এক জ্ঞান আছে, কার অন্ধ্রন বাধ ও আছে। ব্রন্ধ—জ্ঞান অজ্ঞানের পার, প্রাপ্র প্রার পার, গুচি অন্তেচির পার!"

"জ্ঞান অজ্ঞান চুই ফেলে দিতে হয়—তাই বিজ্ঞানের প্রয়োজন। বিজ্ঞান কিনা তাঁকে বিশেষরূপে জ্ঞানা। কাঠে অগ্নি আছে—এই বোধ, এই বিশ্বাদের নাম জ্ঞান। দেই আগুনে ভাত রাঁধা ও খাওয়া ও খেয়ে হুই পুষ্ঠ হওয়ার নাম বিজ্ঞান। ঈশ্বর আছেন এটা বোধে বোধ —তার নাম জ্ঞান। তাঁর সঙ্গে আলাপ করা, তাঁকে নিয়ে আনন্দ করা—বাৎসলা ভাবে স্থাভাবে দাস্ত-ভাবে মধুর ভাবে,—এরই নাম বিজ্ঞান। জ্ঞাব জ্ঞাৎ তিনি হয়েছেন, এইটা দর্শন করার নাম বিজ্ঞান।"

"বিজ্ঞানী নিরাকার সাকার হুই লয়, অরূপ রূপ হুই গ্রহণ করে। বিজ্ঞানা দেখে—ব্রহ্ম, অটল নিজ্ঞায় স্থমেরূবং। আবার এই জগৎ সংসার তাঁর সর রক্ষঃতমঃ তিনগুণে হয়েছে। কিন্তু তিনি নিলিপ্তা। বিজ্ঞানী দেখে, ঘিনি ব্রহ্ম, তিনিই ভগবান; ঘিনিই গুণাতীত, তিনিই যড়ৈশ্বর্যাপূর্ণ ভগবান। এই জীব, জগং, মন বৃদ্ধি, ভক্তি বৈরাগ্য জ্ঞান এ সব তাঁর ঐশ্ব্য। ঈশ্বর ঘটড়শ্ব্য পূর্ণ।" (ক)

অবৈত্জান লাভ করিবার পর—প্রাণ তন্ত্র ও বেদ মতে সাধন করিয়া সিদ্ধ হইবার পর, শ্রীরামরুষ্ণের বিজ্ঞানীর অবস্থা হইয়াছিল। বিজ্ঞানীর অবস্থা ও বিশিষ্টাদৈতবাদের সিদ্ধাবস্থা একই প্রকার, তবে বিজ্ঞানী অবৈত্জান উপলব্ধি করিয়া ভক্তি পথে অবস্থান করেন ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব। এই বিজ্ঞানীর অবস্থা লাভ, সেই জন্ম সাধারণ সাধকের পক্ষে অসম্ভব বলিয়া বোধ হইতে পারে।

## ্শীরামকৃষ্ণ দেব

বিজ্ঞানীর অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া প্রীরামক্লঞ্চ দেখিলেন যে বালাকালে প্রতিমায়, শিলায়, ঘটে পটে বুক্দে, ভিন্ন ভিন্ন রূপে ও ,
ভিন্ন ভিন্ন ভাবে যে "অস্তি ভাতি ও প্রিয়কে" পূজা করিয়াছিলেন, ভিন্তেপথে সাধন । সন্তুণ সাকার রূপে তাঁহারই দর্শন লাভ হইয়াছিল এবং জ্ঞানপথে অথও সচিদোনন্দ ও তিনিই। ভক্তিপথ ও জ্ঞানপথ— দৈত ও অদৈত, তুইটা ভিন্ন পথ হইলেও একই গন্তব্য স্থানে তিনি পৌছিয়াছেন। তিনি দেখিলেন,—

"পূর্ণজ্ঞান আর পূর্ণভক্তি একই। নেতি নেতি করে বিচারের শেষ হলে—ব্রহ্মজ্ঞান। তারপর যা ত্যাগ করে গিছিল, তাই আবার গ্রহণ। ছাদে ওঠবার সময় সব সিঁড়ি একে একে ছেড়ে যেতে হয়। তার পর ছাথে যে ছাদ ও যে জিনিষে তইরি—ইট চুণ স্থরকি—সিঁড়ি ও সেই জিনিষে তইরি। জ্ঞানের পর উপর নীচে এক বোধ হয়। বিজ্ঞানী ছাপে যিনি নিগুণ, তিনিই সগুণ। জ্ঞান ভক্তি একই জিনিষ—তবে একজন বল্ছে—জল, আর একজন বল্ছে—জল,

প্রাচীন বৈদিক যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া ভারতে যে অমৃশ্য ধর্মচিন্তা রাশি বেদে ও স্থৃতিতে, বেদান্তে ও দর্শনে, পুরাণে ও তন্তে নানা মতবাদে বিভক্ত হইয়া প্রকাশিত রহিয়াছে, প্রীরামক্ষণ একটা জীবনে সাধনা করিয়া সেই সকলের প্রকৃত তত্ত্ব প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিলেন। এই সকল মতবাদ লইয়া কত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি, কতই বিচার বিবাদ, দ্বাধা ও বিদ্বেধানল প্রজ্ঞানত ইইয়াছে! বেদের কর্মা, বেদান্তের বিচার, স্থৃতির আচার, সাংথ্যের জ্ঞান, যোগের ধ্যান, পুরাণের ভক্তি, তন্ত্রের মন্ত্র—নানা মতে নানা পথে সাধককুল প্রান্ত ও লক্ষ্য প্রই! শুধু তাহাই নহে। অবৈত্রবাদী হিন্দু ও বৌদ্ধ, সার্দ্ধ সহস্র বৎসর ধরিয়া কিরূপ পরস্পরের উৎসাদনে ও নির্যাত্তনে বীভৎস চেন্টা করিয়াছে ভারতের ইতিহাস তাহার সাক্ষী! আবার বৈত্রবাদী অবৈত্রবাদীকে কিরূপ চক্ষে দেখিতেন, পদ্মপুরাণের নিম্ন লিখিত বচনগুলি তাহা স্পষ্ট বুঝাইয়া দেয়,—"মায়াবাদ রূপ অসংশাস্ত্র প্রক্তন্ত বৌদ্ধ বলিয়া গণ্য। কলিকালে ব্রাহ্মণ রূপে আমিই মায়াবাদ প্রচার করিয়াছি। ইহাতে লোকগহিত শ্রুতি বাক্যের কদর্য প্রিপ্রন্ত বিধন্মের কথা প্রতিপাদিত হইয়াছে। পরমাআর সহিত জাবের ঐক্য, ব্রহ্মের নিগুণরূপ ইত্যাদি আমি তাহাতে বলিয়াছি। কলিকালে লোক দিগকে মুগ্ধ করিবার জন্তই জগতে এই সকল শাস্ত্র প্রচার হইয়াছে। আমি জগতের নাশের জন্ম এই সকল অবৈদিক বেদবৎ মহাশাস্ত্র রক্ষা করিতেছি।"

অপরদিকে বৈতবাদীগণের পরস্পরের ভিতর ও ঈর্ষা দেষের অসম্ভাব নাই। গ্রীরামক্বয় বলিতেন,—

"বৈষ্ণবদের একটা গ্রন্থ ভক্তমাল। বেশ বই—ভক্তদের সব কথা আছে। তবে এক ঘেয়ে। এক জায়গায় ভগ-বতীকে বিষ্ণুমন্ত্র লইয়ে তবে ছেড়েছে। শ্রীমন্তাগবতে—তাতে ও নাকি ঐরকম কথা আছে। কেশব মন্ত্র না নিয়েশি ভবসাগর পার হওয়া ও যা, আর কুকুরের ল্যাজ ধরে মহাসমুদ্র পার হওয়া ও তা। সব মতের লোকেরা

## ব্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আপনার মতটাই বড় করে গেছে। শাক্তরা ও বৈশুবদের খাটো করবার চেষ্টা করে। নিজেদের মত নিয়ে আবার অহন্ধার কত। ও দেশে শ্রামবাজার এই সব জায়গায় তাঁতিরা আছে। অনেকে বৈশুব—তাদের শ্রমণান্থা কথা। বলে—ইনি কোন বিষ্ণু মানেন,—পাতা (পালন কর্ত্তা) বিষ্ণু?—ও আমরা ছুঁই না! কোন শিব?—আমরা আত্মারাম শিব—আত্মা রামেশ্বর শিব মানি। কেউ বল্ছে—তোমরা বুঝিয়ে দাওনা, কোন হরি মান! তাতে কেউ বল্ছে—না, আমরা আর কেন, ঐথানে থেকে হোক্।"(ক) নানা মত ও নানা পথে-বিক্ষিপ্ত ধর্ম্মগুত্ত সমষ্টির মধ্যে যথার্থ একতা কোথায়, ইহা দেখাইবার জ্ঞাই, সনাতন ধর্ম্মের জীবস্ত উদাহরণ স্বন্ধপ প্রীরামক্ষের অতিমান্থিক সাধনা। সেই মহা-সাধনার ফল তিনি শ্রীমুথে বিশ্বয়াছেন,—

'ষে সমন্বয় করেছে সেই লোক। অনেকেই এক খেরে।
কিন্তু আমি দেখি সব এক। শাক্ত বৈশ্বব বেদান্ত মত
সেই এক্কে লয়ে। যিনিই নিরাকার তিনিই সাকার।
তাঁরই নানা রূপ। বেদে যাঁর কথা আছে, তন্তে তাঁরই
কথা, প্রাণে ও তাঁরই কথা—সেই এক সচিদানন্দের
কথা। যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। বেদে বলেছে—ওঁ
সচিদানন্দ ব্রহ্ম, তন্তে বলেছে—ওঁ সচিদানন্দ শিব, প্রাণে
বলেছে—ওঁ সচিদানন্দ রুষ্ণ। সেই এক সচিদানন্দের
কথাই বেদ প্রাণ তন্তে আছে। আর বৈশ্বব শাল্পে ও
আছে, কুষ্ণই কালী হয়েছিলেন।" (ক)

#### (बर्षेभएंड माधन।

বেদান্তের অবৈত্তত্ত্বের সাধন শেষ হইলে শ্রীরামক্নফের সনাতন ধর্মের সকল সাধনই প্রায় শেষ হইয়াছিল। তিনি বলিয়া-ছিলেন,—

> "সব রকম সাধন এখানে হয়ে গেছে—জানযোগ, ভক্তিযোগ, কর্মযোগ, হঠবোগ পর্যান্ত—আয়ু বাড়াবার জন্ম।" (ক)

কিন্তু তাঁহার সার্বিকালিক, সার্বভৌমিক ও সার্বজনীন ধর্ম সাধনা এখনও সম্পূর্ণ হয় নাই। আমরা সম্প্রতি সেই সর্ব্যাসী সাধনার পরিসমাপ্তি দেখিতে পাইব।

# স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূ তি সাধনা।

শ্রীরামক্ষ সমাধি ভক্তের পর বিজ্ঞানীর অবস্থা লাভ করিয়া কথন 'নিত্যে' কথন 'লীলায়' অবস্থান করিতে লাগিলেন। কথন ভাব সমাধিতে 'গর্নর মাতোয়ারা' হইয়া তাঁহার বাহ্হ-জ্ঞান লুপ্ত হয়, কথন বা নির্ক্তিকল্ল সমাধি অবস্থায় অথতে লীন হইয়া জড়বৎ অবস্থান করেন। তাঁহার নির্ক্তিকল্ল সমাধি অবস্থায় কত রূপ অস্তব হইত তাহা বলিয়াছিলেন,—

শ্বেষীকেশের সাধু এসেছিল। সে বল্লে,—কি আশ্বর্ধা!
তোমাতে পাঁচ প্রকার সমাধি দেখলাম। কথন কপিবৎ
—মহাবায়ু দেহবুক্ষে বানরের ন্তায় যেন এ ডাল থেকে
ও ডালে আকেবারে লাফ্ দিয়ে ওঠে আর সমাধি হয়।
কথন ও পাশ ফিরে রয়েছি, মহাবায়ু বানরের ন্তায়
আমায় ঠেলে আমোদ করে। আমি চুপ করে থাকি,
সেই বায়ু হঠাৎ বানরের ন্তায় লাফ দিয়ে সহস্রারে
উঠে যায়। তাই ত তিড়িং করে লাফিয়ে উঠি। কথন
মীনবৎ,—মাছ যেমন জলের ভিতরে সড়াৎ সড়াৎ করে
যায় আর ক্থে বেড়ায়, তেমনি মহাবায়ু দেহের ভিতর
চল্তে থাকে আর সমাধি হয়। ভাব শ্রমুদ্রের ভিতর

#### স্বদেশ গমন, তীৰ্থীতা ও শান্ত্ৰবহিভূ ত সাধনা।

আত্মা মীন আনন্দে খেলা করে। কখন পক্ষীবং,—দেহ
বুক্ষে পাধীর স্থায় কখন এডালে কখন ও ডালে মহাবায়ু
উঠ্তে থাকে। যেখানে বসে সেস্থান আগুনের মত
বোধ হয়। হয় ত মূলাধার থেকে স্বাধিষ্ঠান, স্বাধিষ্ঠান
থেকে হানয়, এইরূপে ক্রমে ক্রমে মাথায় ওঠে। কখন
পিপীলিকাবং,—মহাবায় পিলড়ের মত একটু একটু
শিড়্ শিড়্ করে ভিতরে উঠ্তে থাকে, তারপর সহস্রায়
বায়ু উঠ্লে সমাধি হয়। কখন তির্ঘাকবং,—অর্থাৎ
মহাবায়ুব গতি সর্পের স্থায় এঁকা বাঁকা, তারপর সহস্রায়
গিয়ে সমাধি। ত

যোগপথে ধ্যান ধারণাদি সাধন করিয়া বাঁহার সমাধি হুইয়াছে, তিনিই এ স্কল অনুভবের মর্ম্ম বোধ করিতে পারিবেন। শ্রীরামক্ষের সাধন পথের উপশ্বি সকল চিরদিন সাধকগণের অভ্রান্ত পথ প্রদর্শক হুইয়া থাকিবে। তাঁহার ভাবসমাধি সম্বন্ধে ও ভিন্ন ভিন্ন অবস্থার কথা বলিতেন,—

> 'সমাধি—যেথানে মনের লয়। সমাধি মোটাম্ট ছ রকম
> —জ্ঞানপথে বিচার কর্ত্তে কর্ত্তে অহংনাশের পর যে
> সমাধি তাকে স্থিত সমাধি বা অড় সমাধি বলে,—'আমি'
> থাকে না। ভক্তি পথের সমাধিকে ভাব সমাধি—চেতনা
> সমাধি বলে—এতে সস্তোগের জন্ত, আসাদনের জন্ত রেথার মত একটু অহং থাকে। সেব্য সেবকের 'আমি'
> থাকে—ঈশ্বর সেব্য, ভক্ত সেবক।'

"চৈতন্ত দেবের তিনটী অবস্থা হতো। প্রথম বাহ্

#### ্ শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

দশা—তথন সূল ও স্ক্ষে তাঁর মন থাক্তো। সূল
শরীর অর্থাৎ অরময়ও প্রাণময় কোষ। তারপর স্ক্র,
শরীর—মনোময় ও বিজ্ঞানময় কোষ। চৈত্র দেবের
যথন বাহ্ন দশা হতো, তথন তিনি নাম সম্বীর্ত্তন কর্ত্তেন।
তার পর কারণ শরীর অর্থাৎ আনন্দময় কোষ। যথন
মন কারণ শরীরে আসে, তথন আনন্দ—আনন্দময় কোষে
মন থাকে। এইটী চৈত্র দেবের অর্দ্ধ বাহ্ন দশা—তথন
কারণ শরীরে—কারণানন্দে মন গিয়েছে। তথন তিনি
ভক্ত সঙ্গে নৃত্যা কর্ত্তে পারতেন। তারপর মন লীন হয়ে
যায়—মনের নাশ হয়, মহাকারণে নাশ হয়। মনের নাশ
হলে আর থবর নাই। এইটী চৈত্র দেবের অন্তর্দিশা।
অন্তর্দিশা হলে তিনি সমাধিত্ব হতেন। তথন মহাকারণে
মনের লয় হতো।" (ক)

প্রীরামক্ষ চৈত্রগদেবের দৃষ্টান্তে আপনারই ভাব সমাধির অবস্থা স্কল বর্ণনা করিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার মহাভাব দেখিয়াছেন, তাঁহাদের মনে এ সকল অবস্থা জীবন্ত ভাবে অন্ধিত হুইয়া আছে। এই ভাবসমাধির জন্ম তাঁহাকে সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপ ভাগন হুইতে হুইত। কালাবাড়ীর কর্মচারীগণ তাঁহার ভাব সমাধি দেখিয়া কেহ ভণ্ডামি কেহ বা পাগলামি মনে করিত। আবার হলধারী শাস্ত্রবিদ্ হুইয়া ও ইহা ভক্তিপথের কোনক্রপ উচ্চাবন্থা বলিয়া বোধ করিতেন না, বরং ইহার বিক্রদ্ধে নানা কথা কহিতেন। ভিনি বলিয়াছিলেন,—

"হলধারী বল্ডো—ভিনি ভাব অভাবের অতীত। আমি

## সংদেশ গমন, তার্থবাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূতি সাধনা।

মাকে গিয়ে বল্লাম—মা! হলধারী একথা বল্ছে—তা হলে রূপ টুপ কি সব মিথ্যা? মা, রতির মার \* বেশে আমার কাছে এসে বল্লে—তুই ভাবেই থাক্। আমি হলধারীকে তাই বল্লাম।" (ক)

বিজ্ঞানীর অবৈস্থায় ভক্তি ভক্ত ও ভগবান্ লইয়া বিলাস,
তাঁর মারই ইচ্চা ইহা ব্ঝিতে পারিয়া তিনি নিশ্চিন্ত ও নির্ভয়
হইলেন। এ সময় সামাল উদ্দাপন মাত্র তিনি ভাব সমাধিতে
মগ্ন থাকিয়া, নানাবিধ ঈশ্বরীয়ক্রপ, আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ও ঐতিহাসিক
সভ্য সকল দর্শন করিতে লাগিলেন। একদিন ৮কালী প্রতিমার
সম্মুথে ভাগবত পাঠ হইতেছিল। তিনি দেখিলেন—মার প্রতিমার
শ্রীপাদপদ্দ হইতে অগ্নি শিখার স্থায় জ্যোতিঃ বাহির হইয়া
তাঁহার বক্ষঃস্থল ও ভাগবত গ্রন্থ স্পর্শ করিয়া এক হইয়া
রহিয়াছে। মা, তাঁহাকে সাক্ষাৎ দেখাইয়া দিলেন যে, ভাগবত্ত
ভক্ত ও ভগবান এক। এক্রপ নানাভাবের দর্শন সম্বন্ধে তিনি
বলিতেন,—

"কালীবরে একদিন সুংটা আর ইলধারা আধ্যাত্ম রামায়ণ)
পড়ছে। হঠাৎ দেখলাম—নদী তার পাশে বন, সবুজ
রং গাছপালা, রাম লক্ষণ জাজিয়া পরা চলে যাজেন।
একদিন কুঠিব (বাগানের বৈঠকখানা বাড়া) সাম্নে
অর্জ্নের রথ দেখলাম—সার্থির বেশে ঠাকুর বসে
আছেন—সে এখন ও মনে আছে। আর একদিন দেশে
কীর্ত্তন হচ্ছে - স্মুখে গৌরাঙ্গ মূর্ত্তি!"

রতির মা, শ্রীরামকুষ্ণের পবিচিত কর্তাভলা সম্প্রায়ের লোক।

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"রামলীলা দেখতে গেলাম। একেবারে দেখ্লাম
সাক্ষাৎ সীতা রাম লক্ষণ হতুমান বিভীষণ। তথন যারা
সেক্ষেছিল তাদের সব পূজা কর্ত্তে লাগ্লাম। একদিন
বকুলতলায় দেখ্লাম—নীল বসন পরে একটা মেয়ে
দাঁড়িয়ে—বেশুা। দপ্করে একেবারে সীতার উদ্দীপন,—
ও মেয়েকে ভূলে গেলাম, কিন্তু দেখ্লাম সাক্ষাৎ সীতা
লক্ষা থেকে উদ্ধার হয়ে রামের কাছে যাচ্ছেন। অনেকক্ষণ
বাহ্ শুন্ত হয়ে সমাধি অবস্থা হয়ে রইল।"

"গড়ের মাঠে বেলুন দেখতে আমায় নিয়ে গিছিল। বেলুন উঠ্বে অনেক লোকের ভিড়, হঠাৎ নজর পড়লো—একটী সাহেবের ছেলে গাছে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে—ত্রিভঙ্গ হয়ে। যাই দেখা অমনি শ্রীক্ষের উদ্দীপন
—সমাধি হয়ে গেল।"

"ঈশ্রীয় রূপ কত যে দর্শন হয়েছে তা বলা যায় না।
সেই সময় বড় পেটের ব্যামো। ঐ সকল অবস্থায়
পেটের ব্যামো বড় বেড়ে যেতো। তাই রূপ দেখলে
শেষে থু কু জাম। কিন্তু পিছনে গিয়েভূতে পাওয়ার
মত আবার স্থামায় ধর্তো। ভাবে বিভোর হয়ে
থাক্তাম, দিন রাত কোণা দিয়ে যেতো! তারপর দিন
পেট ধুয়ে ভাব বেকত।" (ক)

আমরা বলিবাছি, বেদমত সাধনের শেষ হইতেই তিনি কঠিন ও কটকর অতিদার রোগে আক্রান্ত হন। রোগের আতিশ্যো তাঁহার দেহ রুণ ও তুর্বল হইয়াছিল। পীড়া আরোগ্যের জক্ত স্বদৈশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিত্ ত সাধনা। তিনি কিছু দিন কবিরাজ গঙ্গাপ্রসাদ সেনের চিকিৎসাধীন থাকিলেন। তিনি বলিতেন,—

"যথন আমার ভারি ব্যামো, গঙ্গাপ্রসাদ সেনের কাছে লয়ে গেল। গঙ্গা প্রসাদ বল্লে, স্বর্ণ পটপটি থেতে হবে কিন্তু জ্বল থেতে পাবে না, বেদানার রস থেতে পার। সকলে মনে কল্লে—জল না থেয়ে কেমন করে আমি থাক্বো। আমি রোক্ কল্লাম—আর জ্বল থাবো না।" (ক)

কবিরাজি চিকিৎসায় বিশেষ কোন ফলোদয়না হওয়াতে,
স্বাস্থ্য পরিবর্তনের জন্ত তিনি কামারপুকুরে গমন করেন।
বিবাহের পর সাত বৎসর সাধনা করিয়া ইহাই তাঁহার প্রথম
স্বদেশ গমন। সভাবতঃই আত্মীয় বন্ধ ও গ্রামবাসী সকলেই
তাঁহার শুভাগমনে স্বিশেষ প্রীতি লাভ করিয়াছিলেন। যথনই
তিনি গৃহের বাহির হইতেন, তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্ত স্ত্রী
পুরুষ বালক বৃদ্ধ চারিদিকে সমাগত হইত। পূর্বের তায়
সকলের সহিত সদালাপে ও ভগবৎ কথায় সময় ক্ষেপ হইতে
লাগিল। পীড়া সন্ধেও সকলেই তাঁহাকে সমাদরে তাঁহার
অভিল্যিত থাল্ল ভোজন করাইবার নিমিত্ত উৎকৃত্তিত হইত।
তিনি ও তাহাদের প্রীতি পূর্ণ নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিতে পারিতেন
না। এ সময় আহার বিষয়ে তাঁহার কোনরূপ আচার পালন
ছিল না। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"সাত বংসর উন্মাদের পর ও দেশে (কামারপুকুর)
গেলাম। তথন কি অবস্থাই গেছে!—থানকী পর্যান্ত
থাইয়ে দিলে! এথন কিন্তু পারি না।" (ক)

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

গ্রামের উচ্চ নীচ সকলেই নানা প্রকার মিষ্টান্নাদি প্রস্তুত করিয়া তাঁহাকে থাওয়াইতে আসিত। শুনা যায়, ডোম পাড়ার ডোমেরা তাহাদের গৃহের পাকা কাঠাল তাঁহার আহারের জন্ম মাথায় করিয়া আনিয়া ছিল। তিনি ও তাহা প্রমাননে ভক্ষণ করিয়াছিলেন। একদিন তিনি ভিক্ষামাতা ধনী কামারণীর গৃহে ভোজন কবেন। তিনি বলিতেন.—

> "আমার কামার বাড়াব দাল থেতে ইচ্ছা ছিল— ছেলে বেলা থেকে। কামাররা বল্ভো,—বামুনরা কি রাধতে জানে ? তাই খেলাম, কিন্তু কামারে কামারে গন্ধ।" ক)

আহার সম্বায় মূল সূত্র কি, ভাহা তিনি বলিয়াছিলেন,---

্র শৃক্তের মাংস থেয়ে যদি ঈশ্বরের পাদপদ্মে ভক্তি থাকে সে লোক ধন্য। আব হবিষ্য গেয়ে যদি সংসারে কামিনীকাঞ্চান আদক্তি থাকে তা হলে সে ধিক।" (ক

তাঁহার উক্তির মর্ম এই যে, আহারের বিচার জান ভক্তি লাভ কবিবার জন্ম। আহারের সঙ্গে মানসিক অবতা বিশেষের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ আছে বলিয়া, গেরাপ আহারে দেহ মনের পরিবর্ত্তন হইয়া ভগবানে ভক্তির হানি হয়, ভক্তের সাধন অবস্থায় সেসকল আহার ভাজা। তিনি বলিতেন,--

> "ব্ৰহ্মজান লাভের পৰ আৎয়াব ও বিচার গাকে না। ব্ৰহ্ম জ্ঞানী ঋষি ব্রহ্মানলের পর সব থেতে পারতো—শৃকরের মাংস পর্যান্ত। ভক্তের অবস্থান সব রক্ষ থাওয়া চলে না। অবস্থা বিশেষে আহারের ক্রচি ভেদ হয়। জ্ঞানীর

স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূতি সাধনা।
পক্ষে কিছুতেই দোষ নাই। গীতার মতে, জ্ঞানী আপনি
থায় না,—কুণ্ডালিনীকে আহুতি দ্যায়।" (ক)

জ্ঞানী, যিনি জ্ঞানমার্গ আশ্রয় করিয়াছেন, টাহার আহার রসনার ভৃপ্রির জন্ম নহে। জ্ঞানী যাহা আহার করেন তাহ। তাঁহাকে "ঔষধবং" গ্রহণ করিতে হয়। জ্ঞানীর দৃষ্টি ভৌজ্ঞা দ্রব্যে বদ্ধ না থাকিয়া ব্রহ্মে সংযুক্ত থাকে, স্মতরা আহারের গুণ দোধে জ্ঞানীর মন লিপ্ত হয় না। অদৈত জ্ঞান লাভ করিয়া শ্রীরামক্ষেত্র আহারনিষ্ঠা স্বভাবত:ই অন্তহিত হইয়াছিল। এখন তাঁহার আহার কেবল দেহ সক্ষার্থ,—সদয়ের মধ্যে কুণ্ডলিনীকে আছতি প্রদান।

শান্তে একট ব্রদ্ধজ্ঞের ভোজনে দশ লক্ষ ব্রাদ্ধণ ভোজনের।
তুলা বলিয়া কথিত আছে। "বেদানভিজ্ঞ দশ লক্ষ ব্রাদ্ধণ যথায়
ভোজন করে, সেই শ্রাদ্ধে বেদবিং একজন ব্রাদ্ধণ ও যদি ভোজন
বারা প্রীত হন, তাহা হইলে ঐ দশ লক্ষ ব্রাদ্ধণ ভোজনের
ফল ধর্মতে: এক ঐ ব্রাদ্ধণের হারা নিম্পাদিক হইয়া থাকে।" •
শ্বতি শান্তের এইরূপ বিধান জন্ম দেবকার্য্যে বিশেষতঃ পিতৃ কার্য্যে
বিশেষ পাত্র বিচার করিয়া ভোজন করাইতে হন। যাঁহারা বেদ
ও ব্রদ্ধজ্ঞান সম্পন্ন এরূপ পাত্র ভিন্ন অসদাচারী ব্রাদ্ধণ ভোজনে
শ্রাদ্ধ কর্মা নিক্ষণ হয়। কারণ বেদজ্ঞ ব্যক্তি যাহা আহার করেন
তাহা ব্রন্দেই অপিতি হইয়া থাকে। অতএব এরূপ ব্রাদ্ধণ ভোজনে
ব্রন্দেরই সেবা হয়। শ্রীরামক্ষণ্ণ বলিতেন,—

"লোক্কে থাওয়ান এক রকম তাঁরই দেবা করা।

<sup>\*</sup> মন্তুসংহিতা :

## প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

সব জীবের ভিতর তিনি অগ্নিরূপে রয়েছেন। থাওয়ান
কি না তাঁকে আছতি দেওয়া। কিন্তু তা বলে অসৎ
লোক্কে খাওয়াতে নাই—এমন লোক যারা বাভিচারাদি
মহাপাতক করেছে, ঘোর বিষয়াসক্ত লোক,—এরা যেথানে
বসে থায় সে জায়গার সাত হাত মাটি অপবিত্র হয়।
হৃদে সিওড়ে একবার লোক থাইয়ে ছিল। তাদের
মধ্যে অনেকেই থারাপ লোক। আমি বল্লাম,—ভাথ
হৃদে, ওদের যদি তুই থাওয়াস্ তবে এই তোর বাড়ী থেকে
চল্লাম।" ক)

শ্রীরামক্ষের স্বদেশে আদিবার সময় তাঁহার ভাগিনেয় হৃদ্য এবং তন্ত্র সাধনার গুরু ব্রাহ্মণী তাঁহার সমভিব্যাহারী হৃইয়াছিলেন। তিনি স্বগৃহে অবস্থান করিতেছেন সংবাদ প্রাপ্ত হুইয়া, শ্রীসারদাদেবা স্বামার অনুমতি ক্রমে কামারপুকুরে আগমন করেন। বিবাহের পর এই তাঁহার প্রথম স্বামা দর্শন। যদিও বিবাহের কয়েক মাস পরে, শ্রীরামক্ষণ্ঠ একবার, মাত্র শক্তরালয় জয়রামবাটী গমন করেন, কিন্তু সে সময় শ্রীসারদাদেবা সপ্তম বর্ষে প্রবেশ করিয়াছেন মাত্র। সেই বালিকা বয়সে স্বামী স্ত্রীর কি সম্বন্ধ এ বিবয়ে তাঁহার কি জ্ঞান থাকিতে পারে? বিবাহ ব্যাপার সেই বালিকার চক্ষে পুতুল খেলার মধ্যে একটী খেলা বই আর কি? কিন্তু এখন তাঁহার চতুর্দ্দশ বৎসর বয়স। সংসারের নানা বিষয়জ্ঞান তাঁহার বৃদ্ধি পাইয়াছে। তিনি শুনিতে পাইতেন যে, তাঁহার স্বামী পাগল হইয়াছেন। এক্ষণে তাঁহাকে দর্শন করিতে আসিয়া তাঁহার চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভন্তন হুইল।

## সদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূতি সাঞ্জা

তিনি দেখিলেন, তাঁহার সামী ইতর ভদ্র সকলেরই স্বেহাম্পদ, কোনরূপ লোকাচারে বন্ধ থাকেন না, এবং ঈশ্বরপ্রসঙ্গ ভিন্ন তাঁহার অন্ত কথা নাই। শ্রীরামক্ষণ তাঁহার সহিত কি ভাবে ব্যবহার করিয়াছিলেন এবং শ্রীসারদাদেনীও স্বামী সন্নিকটে কি ভাকে করেক দিন অতিবাহিত করেন, ভাহার প্রকৃত কথা অবিদিত। স্থতরাং তাহার আলোচনায আমবা নিবৃত্ত হইলাম।

কামারপুকুরে কিছুদিন থাকিয়া তিনি সিওডে যাইবার অভিনত প্রকাশ করেন। সিওড়ে হৃদয়ের বাটীতে তিনি বর্ষা ও শরৎ ঋতু অতিবাহিত করিবার পর, তাঁহার ভগ্নেহ অনেক পরিমাণে স্কুস্থ হইয়াছিল। হানয়ের গৃহ গ্রামের প্রান্তভাগে, ভাহার পরে বিস্তৃত ধাগ্রক্ষেত্র। মাঠের মধ্যে ছোট বড় অনেক পুন্ধরিণী আছে। তিনি বলিতেন—"থুব বড় মাঠে দাঁড়ালে অনস্তের ভাব, ঈশ্বরীয় ভাব হয়— যেন হাঁড়ির মাছ পুকুরে এসেছে।" সিওড়ের বহুদুর-ব্যাপী বিস্তার্ণ মাঠে বেড়াইতে বেড়াইতে তাঁহার সর্বালা অথও চৈতভ্যের ফুর্ত্তি হইত। বৃষ্টিতে জলসিক্ত মাঠ দেখিয়া তাঁহার মনে হইত—"বর্ষায় যেমন পৃথিবী জরে থাকে,—দেইরপ এই জগৎ, চৈতন্মেতে জ্বার রয়েছে।" তিনি দেখিতেন বর্ষাগ্মে নদীর **জন** মাঠের মধ্যে কুল কুল শব্দে প্রবাহিত হইয়া পুকরিণীতে প'ড়তেছে। সেই জলপথে ঝাঁকে ঝাঁকে মংশুও াদিয়া আদিতেছে। পেটের পীড়ার জন্ম ক্ষুদ্র মংস্থের ঝোল তাঁহার পথ্য ছিল। তিনি দেখিতে পাইলেন, এক ঝাঁক ছোট মাছ একটা বড় মাছের পশ্চাতে পুষ্করিণীর দিকে নালা দিয়া ভাসিয়া যাইতেছে। হাদয় বহু কষ্টে তাঁহার ভোজনের মৎস্থ জোগাড় করে জানিয়া, সেই মৎস্থ ধরিবার

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

জ্ঞান্ত ভাষাকে ডাকিতে ইচ্ছা হইল, কিন্তু তৎক্ষণাৎ বোধ করিলেন, বড় মাছটী পোনাদিগকে রক্ষা করিবার জ্ঞান্ত যেন কাতর ভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিয়াছে। মনে হইবামাত্র তিনি দেখিতে পাইলেন,—

"থার দৈত্যে জগৎ চৈত্য,— ছোট ছোট মাছের ভিতর সেই চৈত্য কিল্বিল্ কচেচ !" (ক)

পর দিন হাদয় তাঁহার পথাের জা মউরােলা মাছ সংগ্রহ
করিয়া আনন্দে তাঁহাকে দেখাইতে আসিয়া বলিল,—মামা। কেমন
'মাছ এনেছি দাাখ।' তিনি বাগ্র হইয়া বলিলেন,—"৽রে, ছেড়ে
দে, ছেড়ে দে, আমি ও মাছ ঝেতে পারবাে না।" তিনি বলিতেন,
—"মাছ ছেড়ে দিলাম। প্রথম প্রথম কট্ট হতাে, পরে তত কট্ট
হতাে না " এ সময় তাঁহার বিজ্ঞানীর অবস্থায় তিনি সর্ব্রেই
এক্সপ চৈত্নসন্থা উপলক্ষি কবিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ও দেশ থেকে বন্ধমানে আস্তে আস্তে দৌড়ে একবার মাঠের পানে গেলাম—বলি দেখি, এথানে জীবেরা কেমন করে খায়, থাকে ! গিয়ে দেখি—মাঠে পিপতে চলেছে— স্ব হানই চৈত্যময়!" (ক)

১২৭৪ সংশের শীতের প্রারম্ভেই তিনি সিওড় পরিভ্যাগ পূর্বক বর্জমান হটয়া দফিবেশরে পুনরাগমন করেন। ঝদেশ হইতে ফিরিবার কিছুদিন গরে তিনি মগুর বাবু ও তাঁহার পরিজনগণের সহিত ছিতালবার তার্থ দর্শনের জ্ঞা যাত্রা করিয়াছিলেন। এবার ভাগিনেয় স্বর তাঁহার সমভিব্যাহারে গিয়াছিল, কিন্তু তাঁহার বৃদ্ধা সাদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিস্ত্ সাধনা।
স্থাননী কালীবাড়ীতেই অবস্থান করিতে লাগিলেন। তীর্থ পর্যাটনের
বর্ণনা তিনি এইক্লপ করিয়াছিলেন,—

"সেজ বাবুর সঙ্গে যথন কানী গিয়াছিলাম, মণিকর্ণিকার বাটের কাছ দিয়ে আমাদের নৌকা যাচ্চিল। হঠাং শিব দর্শন হলো! আমি নৌকার ধারে এসে দাড়িয়ে— সমাধি মাঝিরা হৃদেকে বল্তে লাগ্লো—ধর, ধর, পাছে পড়ে যাই। যেন জগতের যত গন্তী নিয়ে সেই ঘাটে নাড়িয়ে আছেন! প্রথমে দেখ্লাম দূরে দাড়িয়ে, তারপর কাছে আস্তে দেখ্লাম, তারপর আমার ভিতরে মিলিয়ে গেলেন! ভাবে দেখ্লাম—সন্নাসী হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছে, একটী ঠাকুর বাড়ীতে চুক্লাম—সোনার অন্নপূর্ণা দর্শন হলো!"

"তীর্থে গেলাম, তা এক একবার ভারি কই হতো।
কাশীতে দেজ বাবুর দঙ্গে রাজা বাবুর (কাশার প্রদিদ্ধ মিত্র
পরিবার ) বাড়ীতে কয়দিন আমরা ছিলাম। মথুর বাবুর
সঙ্গে বইঠক্থানায় বসে আছি, রাজা বাবুরাও বদে আছে।
দেখি তারা কেবল বিষয়ের কথা কইছে—এত টাকা
লোক্সান হয়েছে, এই সব কথা। সেই সব কথা শুনে
আমি—কাদ্তে লাগ্লাম। বল্লাম—মা! কোথায়
আনলে? আমি যে রাসমণির মন্দিরে খুব ভাল ছিলাম।
তীর্থ কর্ত্তে এসেও সেই কামিনীকাঞ্চনের কথা! কিন্তু
সেথানে ত বিষয়ের কথা শুন্তে হয় নাই!" (ক)

স্বভাৰত:ই তিনি কাশী আসিয়া বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সাধু দেখি-

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

বার ও তাহাদের সহিত পরিচয় করিবার নিমিত্ত উৎস্ক হন। তিনি বলিতেন,—

"কাশীতে মঠ্দেখ্লাম—মোহস্তের কত মান। বড় বড় থোটারা হাত জোড় করে দাড়িয়ে আছে, আর বল্ছে, কি আজা! কাশীতে নানকপন্থী ছোকরা সাধুদেখেছিলাম। আমায় বল্তো—প্রেমীসাধু। কাশীতে তাদের মঠ আছে। একদিন আমায় সেথানে নিমন্ত্রণ করে নিয়ে গেল। মোহন্তকে দেখ্লাম যেন একটা গিন্নী। তাকে জিজ্ঞাসা কল্লাম—উপায় কি ? সে বল্লে—কলিয়ুগে নারদীয় ভক্তি। পাঠ কজ্ঞিল। পাঠ শেষ হলে বল্তে লাগ্লো—জলে বিষ্ণু স্থলে বিষ্ণু বিষ্ণু পর্বত মন্তকে, স্বং বিষ্ণু ময়ং জগং। সব শেষে বল্লে—শান্তিঃ শান্তিঃ

"একদিন গীতা পাঠ কলে, তা এমনি আঁট, বিষয়ী লোকের দিকে চেয়ে পড়বে না। আমার দিকে চেয়ে পড়লে। সেজবাবু দিকে পেছন ফিরে পড়তে লাগলো। সেই নানক পড়ী সাধুটী বলেছিল—উপায় নারদায় ভক্তি। ভরা বেদান্তবাদী কিন্ত ভক্তিমার্বপ্ত মানে।" (ক)

একদিন তিনি প্রমহংস মৌনব্রতী তৈলসম্বামীর সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম গিয়াছিলেন এবং ক্রীরপদ্বীদিগের সহিত পরি-চয়ের অনেক কথা শুনা যায়। কাশীতে থাকিবার কালান তাঁহার ভৈরবীচক্রে যাইবার কথা ও তিনি বলিয়াছিলেন। কাশী হইতে

### স্বদেশ গমন, ভীর্থযাত্রা ও শাস্ত্র কৈছ ত সাধনা।

প্রয়াগে হই চারিদিন অবস্থিতি করিয়া তিনি শ্রীর্ন্দান বাসায় করেন। প্রয়াগতীর্থে তাঁহার বিশেষ কোন ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন ব কোনরূপ উদ্দীপন হয় নাই এবং প্রথামত তথায় মন্তক মুগুন ও করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "পইরাগে গিয়ে দেখ্লাম—সেই পুকুর সেই দুর্কা সেই গাছ সেই তেঁতুলপাতা। কেবল ভফাৎ—পশ্চিমে লোকের ভূবির মত বাছে।" (ক)

#### শ্রীরুদাবন দর্শনের কথায় বলিয়াছিলেন,—

"বৃদ্ধাবনে গেলে অনেক লীলার স্থান দেখা যায়। মথুরার জ্বেলাট যেই দেখ্লাম, অম্নি দপ করে দর্শন হলো—বস্থানে রক্ষ কোলে লয়ে যমুনা পার হচ্ছেন। যমুনাভীরে সন্ধ্যার সময় বেড়াতে যেতাম। সন্ধ্যার সময় যমুনা প্রনিনে বেড়াছি, বালির উপর ছোট ছোট খোড়ো ঘর, বড় কুল গাছ, গোধূলির সময় গাভীরা গোষ্ঠ থেকে ফিরে আস্ছে। দেখলাম হেটে যমুনা পার হচ্ছে। তার পরই কভকগুলি রাখাল গাভীদের নিয়ে পার হচ্ছে। যাই দেখা, আমার রক্ষের উদ্দীপন হলো। উন্মত্তের ভায়—কোথায় রক্ষ, কোথায় রক্ষ, বলে বেছঁস হয়ে গেলাম! ভাবে বুক্ রক্তবর্ণ হয়ে গিছ্লো।"

"খ্যামকুণ্ডু রাধাকুণ্ডু দর্শন কর্ত্তে ইচ্ছা হয়েছিল। পান্ধী করে আমায় পাঠিয়ে দিলে। অনেকটা পথ—লুচি জিলিপী পান্ধীর ভিতর দিলে। মাঠ পার হবার সময় এই ভেবে কান্তে লাগ্লাম—ক্ষণেরে, তুই নাই কিন্তু সেই সব রয়েছে

## শ্রীরামকৃষ্ণ দে

বার ও সই মাঠ তুমি গরু চরাতে। হুদে রাস্তায় সঙ্গে সঙ্গে পিছনে আস্ছিল। বেয়ারাদের বলে দিছ্লো—থ্ব হুঁদিয়ার। আমি চক্ষের জলে ভাস্তে লাগলাম। বেয়ারাদের দাঁড়াতে বল্তে পার্লাম না। আমকু ভু রাধাকু ভুর পথে যাচিছ, গোবদ্ধন দেখ্তে নামলাম। গোবদ্ধন দেখ্য বার মাত্রেই একেবারে বিহবল। দৌড়ে গিয়ে গোবদ্ধনের উপরে দাড়িয়ে পড়লাম। ব্রজ্ঞবাসীরা গিয়ে আমায় নামিয়ে আনে। আমকু ভু রাধাকু ভু গিয়ে দেখ্লাম, সাধুরা একটা একটা ঝুপ ড়ির মত করেছে। তার ভিতরে পিছন ফিরে সাধন ভজ্লন কচ্চে—পাছে লোকের উপর দৃষ্টিপাত হয়। ছাদশ বন দেখবার উপযুক্ত। বন্ধুবিহারীকে দেখে ভাব হয়েছিল—আমি তাকে ধর্তে গিছলাম। গোবিনজীকে ছইবার দেখু তে চাইলাম না। মথুরায় গিয়ে রাখাল রক্ষকে স্বপন দেখেছিলাম। হদে ও সেজবারু ও দেখেছিল।"

"আমি বৃন্ধাবনে ভেক নিয়ে ছিলাম—পোনের দিন রেখে ছিলাম। কালীয় দমন ঘাট দেখবামাত্রই উদ্দাপন হতো— আমি বিহ্বল হয়ে যেতাম। হৃদে আমায় য:নার সেই ঘাটে ছেলেটার মত নাওয়াত।" (ক)

"গঙ্গামাই আমায় বড় যত্ন কর্তো। অনেক বয়স।
নিধুবনের কাছে একটী কুটীরে থাক্তো, আমার অবস্থা
দেখে, আর ভাব দেখে বল্তো—ইনি সাক্ষাৎ সেই রাধা,
দেহ ধারণ করে এসেছেন। আমায় ছলালী বলে

স্থানেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শান্তবহিস্তৃত সাধনা।
ভাক্তো। তাকে পেলে আমার থাওয়া দাওয়া, বাদার
ফিরে যাওয়া সব ভূল হয়ে য়েতো। হদে এক এক দিন
বাদা থেকে খাবার এনে থাইয়ে য়েতো। সেও আমায়
খাবার জিনিষ তয়ের করে থাওয়াত। গলামাইর ভাব
হতো। তার ভাব দেথ বার জন্ম লোকের মেলা হতো।
ভাবেতে একদিন হদের কাঁধে চড়ে ছিল।" ক

শগলাইর কাছ থেকে দেশে চলে আদ্বার আমার
ইচ্ছা ছিল না। সব ঠিক্ ঠাক্—আমি সিদ্ধ চালের ভাত
থাবো, গলামাইর বিছানা ঘরের এক দিকে হবে, আমার
বিছানা ও দিকে হবে, সব ঠিক্ ঠাক্। হদে তথন বলে,
ভোমার এত পেটের অন্থ কে দেখ্বে ? গলামাই
বল্লে—কেন আমি দেখ্বো, আমি সেবা কর্বো।
হদে এক হাত ধরে টানে আর গলামাই আর এক
হাত ধরে টানে। এমন সময় মাকে মনে পড়্লো।
মা, সেই একলা দক্ষিণখরে কালীবাড়ীর নবতে আছেন।
আর থাকা হলো না। তথন বল্লাম—না, আমায় থেতে
হবে।" (ক)

প্রিকাবন হইতে তাঁহারা প্ররায় ৮কাশীধামে ফিরিয়া আদেন। এই সময় কাশীর প্রসিদ্ধ বীণ্ বাদক মহেশ সরকারের বীণ্ বাদন শুনিবার জন্ম তিনি আগ্রহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। মহেশ ও আপনাকে অনুগৃহীত মনে করিয়া পরমানন্দে তাঁহাকে নিজের বীণ্ বাদনের পারদর্শিতা প্রদর্শন করেন।

প্রায় তিন মাস কাল তীর্থ ভ্রমণ করিয়া শ্রীরামক্ষণ মথুর

### **बि**तामकृष्क (मरा।

বাবুর সহিত কলিকাতার প্রত্যাগত হইলেন। পরে তিনি
দক্ষিণেশ্বরে আদিয়া পঞ্চতীর চতুর্দিকে শ্রীর্ন্দাবন হইতে
আনিও রজ ছড়াইয়া দিলেন এবং নিজ সঙ্গে যে মাধবীলতা
আনিয়া ছিলেন তাহা স্বহস্তে পুঁতিয়া বলিলেন—"আজ হতে
এ স্থান শ্রীর্ন্দাবন হলো।" শুনা যায় তীর্থে দানাদি কার্য্যে
মথুরবাবু বহু সহস্র টাকা বায় করেন এবং তীর্থকর্ম্ম সমাপনের
অন্ত শ্রীরামক্ষের পরামর্শে নিজ ভবনে ব্রাহ্মণ সাধু বৈষ্ণব ও
দরিদ্রগণকে ভক্ষা ভোজা ও উপযুক্ত দক্ষিণা দিয়া পরিতৃষ্ট করিয়া
ছিলেন।

বেধে হয় ১২৭৫ সালের জৈছিমাসে তিনি রাঘ্ব পশুতের প্রীপাট পাণিহাটী গ্রামে রলুনাথ দাসের দণ্ড মহোৎসব প্রথম দর্শন করিতে গমন করেন প্রতি বৎসর জ্যোষ্ঠের শুক্রা এয়েদশীতে মহাসমারোহে এই মহোৎসব সম্পন্ন হইয়া থাকে। বঙ্গের অনেক স্থান হইতে বৈষ্ণব সম্পান্ন ও সন্ধার্ত্তন দল এই উৎসবে যোগদান করেন। ইহাকে রাঘ্য পশুতের চিঁডার মহোৎসব প্রবাহা দাস রঘুনাথকে দণ্ড দিবার জ্যু মহাপ্রাভু নিত্যানন্দ শ্রীগোরাজ ভক্তগণকে দুইয়া এই মহোৎসব করিয়াছিলেন। সেই অবধি এই চিঁড়ার মহোৎসব পাণিহাটী গ্রামে অনুষ্ঠিত হইতেছে। সে দিন মহোৎসব ক্ষেত্রে সন্ধার্ত্তন মধ্যে শ্রীরামক্ষকের হরিনামে মাতোয়ারা হইয়া নৃত্য ও মহাভাব সমাধি নিরীক্ষণ করিয়া সহল্র সহল্র কণ্ঠের হরিধ্বনিতে পাণিহাটীর গ্রামান্তর অগনন দর্শকের মধ্যে সাধক পশ্তিত বৈজ্ঞবচরণ উৎসব

### স্বদেশ গমন, তার্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূ তি সাধনা।

ক্ষেত্রে তাঁহার এই অপূর্ব্ব মহাভাবাবস্থা, ভক্তিগ্রন্থে লিখিত প্রীচৈতন্মের মহাভাবের অনুরূপ বোধ করিয়া আশ্চর্য্য হন। এ সময় হইতেই প্রীরামক্ষণকে দেবাদিষ্ট মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া তিনি মধ্যে মধ্যে কালীবাড়ীতে দর্শন করিতে আদিতেন এবং তাঁহার প্রীমুখের অমৃতময়া কথা প্রবণ করিয়া মুগ্ধ হইতেন। বৈষ্ণবচরণ বলিয়াছিলেন—"তুমি যে সব কথা বল, সে সব শাস্ত্রে থাছে, তবে তোমার কাছে কেন আদি জ্ঞান ?—তোমার মুখে সেই সব শুন্তে আদি।" বৈষ্ণবচরণ কি ব্রিয়া ছিলেন যে, প্রীরামক্ষাক্র প্রীমুখ হইতে ভগবান মাবার শাস্ত্র মর্ম্ম প্রকাশ করিতেছেন ?

বৈষ্ণবচরণ বৈষ্ণবতন্ত্র মতে সাধনা করিতেন এবং ইদানীস্তন কর্ত্তাভন্ধা সম্প্রদায়ের একজন নেতা ছিঃলন। তিনি একদিন শ্রীরামরফকে কলিকাতার কাছিবাগান পল্লির কোন কর্তাভজা সমাজে শইয়া যান। শ্রীরামরফ বলিতেন,—

"এক মতে আছে মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধন করা। কর্তাভক্ষা মাগীদের ভিতর একবার আমাকে নিয়ে গিয়েছিল।
সব আমার কাছে এসে বদলো। আমি তাদের মা, মা,
বলাতে পরম্পর বলাবলি কর্ত্তে লাগ্লো—ইনি প্রবর্ত্তক,
এখনো ঘট চেনেন নাই। ওদের মতে কাঁচা অবস্থাকে
বলে প্রবর্তক, তার পর সাধক, তার পর সিদ্ধ। একজন
মেয়ে বৈক্তবচরণের কাছে গিয়ে"বস্লো। বৈক্তবচরণকে
জিজ্ঞানা কর্ত্তে বল্লে—এর বালিকা ভাব। জ্রীভাবে শীঘ্র
পতন হয়, মাতৃভাব শুদ্ধভাব!"

## ্রীরাষকৃষ্ণ দেব।

"ওদেশে ভগী তেলি—কর্ত্তাভজার দলে। ঐ মেয়ে মানুষ নিয়ে সাধন। একটা পুরুষ না হলে মেয়ে মানুষের সাধন ভজন হবে না। সেই পুরুষটীকে বলে রাগরুষ্ণ। তিনবার জিজ্ঞাসা করে, রুষ্ণ পেয়েছিস্?—সে মেয়ে মানুষটা বলে,—পেয়েছি।"

"বৈষ্ণবচরণকে জিজ্ঞাসা করাতে বল্লে—যে যাকে ভালবাসে তাকে ইন্ট বলে জান্লে, ভগবানে শীঘ্র মন হয়। তুই কাকে ভাল বাসিদ্?—অমুক্কে। তবে ওকেই তোর ইন্ট বলে জান। ও দেশে (কামার পুকুরে) আমি বল্লাম— এরূপ মত আমার নয়। আমার মাতৃভাব। দেখলাম যে, লম্বা লম্বা কথা কয় আবার ব্যভিচার করে। নাগীরা জিজ্ঞাসা কল্লে—আমাদের কি মুক্তি হবে না? আমি বল্লাম,—হবে, যদি একজনেতে ভগবান্ বলে নিষ্ঠা থাকে। পাঁচটা পুক্ষের সঙ্গে থাক্লে হবে না।"

"একদিন আমি দালানে থাছি, একজন ধোষ পাড়ার মতের লোক এলো। এসে বল্ছে, তুমি খাছ্ছ না কারুকে থাওয়াছছ ? অর্থাৎ যে সিদ্ধ সে দ্যাথে যে অস্তরে ভগবান্ আছেন। যারা এ মতে সিদ্ধ হয়, তারা অস্ত মতের লোকদের বলে জীব। বিজ্ঞাতীয় লোক থাক্লে কথা কবে না। বলে—এথানে জীব আছে। ওদেশে (কামার পুকুরে) এই মতের লোক একজন দেখেছি—সরীপাথর মেয়ে মানুষ। এ মতের লোক পরস্পরের বাড়ী থায় কিন্তু অন্ত মতের লোকের বাড়ী থাবে না। মল্লিকরা

সদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিতৃতি সাধনা।
সরীপাথরের বাড়ীতে গিয়ে থেলে, তবু হুদের বাড়ীতে
গিয়ে থেলেনা। বলে, ওরা জীব। আমি একদিন তাদের
বাড়ীতে হুদের সঙ্গে বেড়াতে গিছ্লাম। বেশ তুলসী
বন করেছে। কড়াই মুড়ী দিলে হুটী থেলাম। হুদে
অনেক থেয়ে ফেল্লে, তার পর অস্থুখ।"

কর্ত্তাভঙ্গা সম্প্রদায়ে স্ত্রীলোকের সংখ্যাই অধিক। স্ত্রীলোক লইয়া সাধন এবং নানাবিধ রোগ আরোগ্য ও ঝাড়ন বশীকরণাদি কর্ম্মই, ইহাদের লোক সাধারণের ভিতর প্রতিপত্তির কারণ। কর্ত্তাভন্নাদিগের ভায় বাউল সম্প্রদায় ও স্ত্রীলোক লইয়া সাধন করিয়া থাকে। শ্রীরামকৃষ্ণ বাউলদের সম্বন্ধে বলিতেন,—

"শাক্ত মতের সিন্ধকে বলে কৌল। বেদান্ত মতে বলে পরমহংস। বাউল বৈফবদের মতে সিন্ধকে বলে দাঁই—দাঁইয়ের পর আর নাই। বাউল সিন্ধ হলে দাঁই হয়। তথন সব অভেদ—অর্কেক মালা গোহাড়, অর্কেক মালা তুলসীর। হিন্দুর নীর, মুসলমানের পীর। দাঁইরা বলে আলেথ আলেথ। বেদমতে বলে ব্রহ্ম, ওরা বলে আলেথ। জীবদের বলে আলেথে আদে আলেথে বায়। অর্থাৎ জীবাত্মা অব্যক্ত থেকে এসে তাইতে লয় হয়। তারা বলে হাওয়ার থবর জান ? অর্থাৎ কুগুলিনী জাগরণ হলে ইড়া পিঙ্গলা অ্যুমা—এর ভিতর দিয়ে মহাবায়ু ওঠে—তার থবর। জিজ্ঞাসা করে, কোন পৈঠেতে আছ ? ছটা পৈঠে, ষড়চক্রে। যদি বলে পঞ্চমেতে আছে, ভার মানে যে বিশুদ্ধ চক্রে মন উঠেছে। তথন নিরাকার দর্শন।"

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"একজন বাউল এসেছিল; তাকে জামি বল্লাম—তোমার রসের কাজ সব হয়ে গেছে ? থোলা নেমেছে ?

যত রস জাল দেবে তত রেফাইন (Refine) হবে।
প্রথম আকের রস, তার পর গুড়, তার পর দোলো, তার
পর চিনি, তারপর মিছরি, ওলা, এই সব। ক্রমে ক্রমে
আরও রেফাইন হচেচ। থোলা নাম্বে কখন ? অর্থাৎ
কখন সাধন শেষ হবে ?—যখন ইন্দ্রিয় জয় হবে — যেমন
জোঁকের উপর রুন দিলে জোঁক আপনি খুলে পড়ে যাবে—
ইন্দ্রিয় তেমনি শিথিল হয়ে যাবে। রমণীর সঙ্গে গাকে না
করে রমণ। ওরা অনেকে রাধাতস্ত্র মতে চলে। পঞ্চতত্ত্ব
নিয়ে সাধন করে। পৃথিবী তত্ত্ব, জল তত্ত্ব, অগ্রি তত্ত্ব, বায়ু
তত্ত্ব, আকাশ তত্ত্ব—মল মূত্র রজ বীজ্ব এই সব তত্ত্ব!
এসব সাধন বড় নোংরা সাধন—যেমন পাই থানার ভিতর
দিয়ে বাড়ীর মধ্যে ঢোকা।"

কর্ত্তাভাজা ও বাউল সম্প্রদায়ের স্ত্রীলোক লইয়া সাধনা সহজিয়া বৈশুব মতেরই অমুকরণ। জাবার সহজিয়া মত বৌদ্ধ
ভান্ত্রিক মতের রূপান্তর মাত্র। মহাযান মতাবলম্বী শৃত্যবাদী
বৌদ্ধেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে ও তাহাদের এক
শাখা—মাধামিকেরা, বৃদ্ধ ও বোধিসন্থাদিগের সাকার মূর্ত্তির পূজা
করিত। জাবার মাধ্যমিকের আর এক সম্প্রদায়—মন্ত্র্যানেরা,
বৃদ্ধ ও বোধিসন্তের এক একটা শক্তি কল্পনা করিয়া শক্তিপূজার
প্রচলন করিয়াছিল। এই শক্তিপূজা হইতেই বৌদ্ধ তাল্পিকতার
আরম্ভ। বৃদ্ধদেবের সময়েই স্ত্রীলোকদিগকে সন্ন্যাদে অধিকার

#### সদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূ ভ সাধনা।

দে ওয়া হয়। কালক্রমে সকল বৌদ্ধমঠে সহস্র সহস্র মুণ্ডিত মন্তক শ্রমণ ও শ্রমণাগণের অবাধ একত্র অবস্থানের কুফল উৎপর হইয়াছিল। শীঘ্রই ইহাদের ভিতর বজ্রখান নামে এক নব সম্প্র-দায়ের অভ্যাদয় হয়। ইহারা এই মত গোপনে প্রচার করিলেন যে, তাঁহাদের সাধন পথে ভোগস্থ উপভোগ করিয়া সহজে নির্বাণপদ প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহাদের প্রচারিত চণ্ডরোষণ মহাতন্ত্রের অভিমত-রমণের দারা সহজানন উপভোগানস্তর যে বিরমানন, তাহাই নির্বাণপদ। কামিনীকাঞ্চনাসক্ত সাধারণের আদক্তি অনুরূপ নির্বাণ লাভের এই "সহজ্ঞ তত্ত্ব" তাঁহাদিগের উপাক্ত ভগবান বজ্ৰসত্ব ও তাঁহার শক্তি বজ্ৰেশ্বরী একীভূত প্রকাশ কবিয়াছেন বলিয়া বজ্রয়ান সম্প্রদায় 'সহজ' মতের তন্ত্রশাস্ত্র প্রচার করিলেন। ইহার ফলে, মধ্য এসিয়ার ভূত প্রেত উপাসক, মত্ত মাংসাণী, বৌদ্ধর্ম্মাবলম্বী নানা বর্বার জাতির ভারতে প্রবেশ ও আপন আপন বিশ্বাস ও আচার বজ্রথান মতের সহিত একীভূত করিয়া পঞ্চ-ম-কার সাধ্নরূপ বামা-চার মতের প্রবর্ত্তন হয়। বৌদ্ধ পাল রাজগণের রাজত কালে বামাচারের পূর্ণ প্রবলতা বঙ্গের সর্বতি দৃষ্ট হইয়াছিল ৷ নেপালের বৌদ্ধগণ এখনও এই বজ্ঞান মতাবলমী রহিয়াছেন। বঙ্গদেশে বৌদ্ধ রাজত্বের অধঃপতনের সহিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পুনরভূদেয় এবং বামাচারের পরিবর্ত্তে দিদ্ধান্তাচার ও ফুলাচারের বিধান প্রচারিত হয়। শৈব ও শাক্ত মতাবলম্বী উচ্চ দীধকগণের প্রবৃত্তি অন্তর্মপ পঞ্চতত্ত্বের আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা ও সাধারণের জ্বন্ত পঞ্চতত্ত্বের অমুকল্পের আদেশ করিয়া তন্ত্র সকল লিখিত হইল। কিন্তু অহিংসা

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ধর্ম পালনকারী বঙ্গীয় বজ্রযানপণ বৈষ্ণব মত গ্রহণ করিয়া সহজ তন্ত্রামুঘারী সহজ্ঞসাধন পথ পরিত্যাগ করেন নাই। সহবিয়া বৈষ্ণবগণ বজ্রঘানের বজ্রেশ্বরীকে বাশুলী নামে পূজা করিছে লীগিলেন এবং শ্রীশ্রামস্থন্দর ও শ্রীরাধারাণীর যুগল রূপ নায়ি-কাতে অধিষ্ঠিত বিশ্বাস করিয়া পর্কিয়া সাধনই প্রবল রাখিলেন। ইহাদের মতে মানুষ ভজনই সাধনের প্রধান অঙ্গ। প্রথমে একটা পরকীয়া রমণী গ্রহণ করিয়া সেই নায়িকার দেহই শ্রীবুন্দাবন এবং তাঁহাতেই শ্রীশামম্বন্দর ও শ্রীরাধারাণী বিরাজিত ভাবিয়া থাকেন। নায়িকাতে দেহ মন আরোপ করিয়া সাধন করিলে অচিবাৎ প্রেমবুস সাধনে সিদ্ধিলাভ হয়। সহজিয়ারা আপনা-দিগকে রসমার্গের পথিক রসিক-ভক্ত বলিয়া থাকেন। তাঁহা-দিগের মতে বিল্বমঙ্গল, বিজ্ঞাপতি, চণ্ডাদাস, জয়দেব গোস্থামী, রায় রামানন, এই পাচজন রসিক-ভক্ত সহজ্ঞিয়া সাধন করিয়াছিলেন। পূর্বে উক্ত হইয়াছে যে, বৌদ্ধ প্রভাব বিলুপ্ত হইলে অনেক মুণ্ডিত কেশ বৌদ্ধ ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী বৈঞ্চবাচার অবলম্বন করিয়া বৈঞ্চব সমাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহারা পরবর্ত্তী সময় নেডা নেডা বলিয়া পরিচিত। মহাপ্রভ নিত্যানন্দের পুত্র বীরভন্ত বারশ নেড়া তেরশ নেড়ীকে স্বসম্প্রদায় ভুক্ত করিয়া সংসারী করিয়া-ছিলেন বলিয়া প্রবাদ আছে।

শ্রীরামক্লফ সহজিয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে বলিতেন,—

"ওরা সিদ্ধাবস্থাকে বলে সহজাবস্থা। এক থাকের লোক আছে, তারা সহজ্ব করে চেঁচায়। সহজাবস্থার হুটী লক্ষণ বলে। প্রথম কৃষ্ণ গদ্ধ গায়ে থাক্বেনা। দ্বিতীয়, স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিত্ ত সাধনা।
পদ্মের উপর অলি বদ্বে কিন্তু মধুপান কর্বে না। ক্লঞ্চ গদ্ধ নাই, এর মানে ঈশ্বরের ভাব সমস্ত অন্তরে—বাহিরে কোন চিহ্ল নাই—হরিনাম পর্যান্ত মুথে নাই। আর একটীর মানে—কামিনীতে আসক্তি নাই—জিতেক্রিয়।"

"ওরা ঠাকুর পূজা প্রতিমা পূজা এসব লাইক (Like) করে না—জীবস্ত মানুষ চায়। তাই ত ওদের এক থাকের লোককে বলে—কর্ত্তাভজা অর্থাৎ যারা কর্ত্তাকে, গুরুকে দিশ্ব বোধে ভজনা করে—পূজা করে।" (ক)

তাঁহার উব্জি সকল হইতে আমরা ব্ঝিতে পারি যে, কর্ত্তাভদ্ধা বাউল প্রভৃতি সাধক দিগের আধ্যাত্মিক ভাবগুলি তিনি
ঐ সকল সম্প্রদায়ের সহিত মিশিয়া সহজেই আপনার ভিতর
মিলাইয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু বামাচারী তান্ত্রিকগণের স্থায়
পঞ্চত্ত্ব লইয়া সাধনা না করিয়া, তাঁহার মাতৃভাবের সাধনা এবং
উল্লিখিত সম্প্রদায় সকলের স্ত্রীলোক লইয়া সাধনার নিন্দা হইতে
ব্ঝা যায় যে, এ সকল সাধনা অশাস্ত্রীয় সাধনা। ইভিহাসও
ভাহাই শিক্ষা দিতেছে।

বৈষ্ণবচরণ কর্ত্তাভজা, সহজিয়া প্রভৃতি সমাজ ভৃক্ত হইলেও তিনি প্রসিদ্ধ পণ্ডিত, সাধক ও পরমভক্ত ছিলেন। তাঁহার কিন্তু সাম্প্রদায়িক ভাব প্রবল ছিল। শ্রীরামক্নয় বলিতেন,—

> "আমি বৈষ্ণবচরণের অনেক স্থ্যাতি করে সেম্বাবুর কাছে নিয়েগিছলাম। বৈষ্ণবচরণ বৈরাগী খুব পণ্ডিভ কিন্তু গোঁড়া বৈষ্ণব। এদিকে সেম্বাবু ভগবতীর ভক্ত। সেম্বাবু খুব থাতির ষত্ন কল্লে—ক্লপোর বাসন বার

#### শীরামকৃষ্ণ দেব।

করে জ্বল পাওয়ান পর্যান্ত। বেশ কথা হচ্ছিল। তার পর সেজবাবৃর সাম্নে বলে কি—মুক্তি দেবার এক মাত্র কর্ত্তা কেশব! আমাদের কেশব মন্ত্র না নিলে কিছুই হবে না। বল্তেই সেজবাবৃর মুথ লাল হয়ে গেল। বলে ছিল—খালা আমার! সেজবাবৃ শাক্ত ভগবতীর উপাসক। আমি আবার বৈষ্ণুব চরণের গা টিপি।" (ক)

কলিকাতার কলুটোলা পল্লিতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের চৈত্ন্য সভা নামে একটা সভা ছিল। সম্ভবতঃ কলুটোলার ধনাঢ্য স্থবর্ণবিদিক সম্প্রদায় ইহার পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। বৈষ্ণবচরণ সেই সভার সভাপতি। চৈত্ন্যুদেবের উদ্দেশে একথানি স্বতন্ত্র আসন প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার সম্মুখে ভাগবত পাঠ ও হরিনাম সম্বীর্ত্তন হইত। বৈষ্ণবচরণ ভাগবত পাঠ করিতেন। চৈত্ন্যুসভার এক অধিবেশনের দিবস বৈষ্ণবচরণ শ্রীরামক্ষণকে তথায় লইয়া গিয়াছিলেন। কীর্ত্তনানন্দে মাতোয়ারা এবং ভাব সমাধিতে বাহ্মজান শৃন্য হইয়া তিনি সহসা শ্রীচৈতন্ত্রের আসনে উপবেশন করেন। চৈত্ন্যুসন গ্রহণ করাতে মহাপ্রভুর অবমাননা হইয়াছে মনে করিয়া বৈষ্ণব সমাজে ভুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়। কাল্না নিবাসী বৈষ্ণব চূড়ামণি ভগবান দাস বাবাজীর কর্ণে এই সংবাদ পৌছিলে তিনি অতিশয় গহিতাচরণ হইয়াছে ভাবিয়া শ্রীরামক্ষণ্ডের প্রতি গ্রহার বিদ্বেষ উৎপন্ন হইয়াছে ভাবিয়া শ্রীরামক্ষণ্ডের

বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সহিত মিলিত হইবার সময় তিনি নানক পছী শিথ সম্প্রদায়ের ও বিশেষ শ্রদ্ধা ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। কালীবাড়ীর পার্শ্বেই গভর্ণমেণ্টের বারুদ্ধানা। এক দল শিথ

#### স্বদেশ গমন, তীর্থধাত্রা ও শাস্ত্রবহিত্ ত সাধনা।

সৈতা রক্ষীরূপে তথায় অবস্থান করিতেছিল। ইহারা সকলেই নানকপন্থী; কালীবাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিয়া তাঁহার সহিত ধর্মালাপ করিত। তিনিও বারুদখানায় নিমন্ত্রিত হইয়া ঘাইলে তাহারা তাঁহাকে আপনাদের পরিশুদ্ধ শ্যায় বসাইয়া নিজেরা ত্র্তিলে বসিত এবং সহস্তে তামাক সাজিয়া তাঁহার সেবা করিত। তাহাদের হাবিলদার কোয়ার সিং তাঁহাকে শুকুর তা্য ভক্তি করি-তেন। কোয়ার সিং একদিন বলিয়াছিলেন.—"সমাধির পর ফিরে আসা লোক কথন দেখি নাই—তুমি নানক।" তিনি বলিতেন,—

"কালীঘরের সাম্নে শিখ্রা বলেছিল,—ঈশ্বর দয়ায়য়।
আমি বলাম,—দয়া কাদের উপর ? শিথ্রা বলে—
কেন মহারাজ! আমাদের সকলেরই উপর। তিনি
আমাদের স্প্তি করেছেন, আমাদের জল্য এতো জিনিয়
তৈয়ারী করেছেন, আমাদের মানুষ করেছেন. আমাদের
পদে পদে বিপদ পেকে রক্ষা কচ্চেন। আমি বলাম
—তিনি আমাদের জন্ম দিয়ে দেখ্ছেন,—তা এতে কি
বাহাত্রী ? আমরা সকলে তাঁর ছেলে. ছেলের উপর
আবার দয়া কি ? তিনি ছেলেদের দেখ্ছেন—তা তিনি
দেখ্বেন না তো বামুন পাড়ার লোক এসে দেখ্বে ? তবে
কি তাঁকে দয়াময় বলনে না ? য়তক্ষণ সাধনার অবস্থা
ততক্ষণ তাঁকে সবই বল্তে হয়। তাঁকে লাভ হলে
তবে ঠিক আপনার বাপ কি আপনার মাবলে বোধ হয়।
যতক্ষণ না ঈশ্বর লাভ হয় ততক্ষণ বোধ হয়, আমরা খ্ব
দ্রের লোক—পরের ছেলে।"

### बीतामकृष्य (प्रव।

এক সময় কোয়ার সিং—তথন তাঁহার সৈতাদল বারাথ পুরে থাকিত—তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান। তিনি বলিয়া-ছিলেন,—

"কি অবস্থাই গেছে! কোয়ার সিং সাধু ভোজন করাবে,
আমায় নিমন্ত্রণ কলে। গিয়ে দেখ্লাম, অনেক সাধু
এসেছে। আমি বস্লে পরে সাধুরা কেউ কেউ পরিচয়
জিজ্ঞাসা কলে। যাই জিজ্ঞাসা করা আমি আলাদা
বস্তে গেলাম। ভাবলাম অত থবরে কাজ কি! তার
পর যেই সকল্কে পাতা পেতে থেতে বসালে, কেউ কিছু
না বল্তে বল্তে আমি আগে থেতে লাগ্লাম। সাধুরা
কেউ কেউ বল্তে লাগ্লা শুন্তে পেলাম—আরে,
এ কেয়ারে!"

"চানকের পণ্টনের ভিতর ইংরেঞ্জকে আস্তে দেখে সেপাইরা সেলাম কল্লে। কোয়ার সিং আমায় বৃঝিয়ে দিলে, ইংরেজের রাজত্ব তাই ইংরেজকে সেলাম কর্ত্তে হয়।" (ক)

এই নানকপন্থীরা তাঁহাকে কিরপ ভক্তি করিত তাহা একটা
ঘটনায় বুঝা যায়। এই দৈল্পদল কলিকাতার কেল্লায় একদিন
বদ্লি হইয়া যাইতেছিল। মথুরবাবু শ্রীরামরুষ্ণকে গাড়ীতে
শইয়া মাঠে বেড়াইতে যাইবার পথে তাহারা তাঁহাকে দেখিতে
পায়। দৈনিক বিভাগের নিয়ম লজ্মন করিয়া ও দৈল্পদল
শ্রীপ্রকার জায়!" উচ্চে:স্বরে ঘোষণা করিয়া একে একে তাঁহার
পদাধ্লি গ্রহণ করিয়াছিল।

### স্বদেশ গমন, ভীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিষ্ণু ত সাধনা।

এইব্লপে বিভিন্ন বৈষ্ণব ও অস্তাস্ত সম্প্রদায়ের সহিত তাহাদের সাধনা বিশেষে মিলিত হইবার পর তাঁহার এক অভিনব ধর্মসাধন করিবার ইচ্ছা মনে উদয় হইয়াছিল। সহঞ্জিয়া বাউল প্রভৃতি সম্প্রদায়ের ওপ্ত-সাধন-প্রণালী এবং তাহাদের আচারাদি হিন্দু ও মুসলমান উভয় ধর্ম্মের মধাবত্তী। জাতিবিচার না মানিয়া এবং প্রতিমাদি পূজা পরিত্যাগ পূর্বক হিন্দু ও মুদলমান উভয় আচার প্রতিপালন এবং মামুষে দেবতা বোধ ও নিরাকারে নিষ্ঠার জন্ত, এই সকল সম্প্রদায় মুসলমান ধর্ম্মের সমধিক নিকটস্থ। হিন্দু সমাজের নিম শ্রেণীস্থ লোকেরাই এই সকল ধর্মসাধন অবলম্বন করিয়া থাকে। স্থতরাং এ সকল সম্প্রদায়ের সহিত चনিষ্ঠত। হইবার পর, তাঁহার যে মুদলমান ধর্ম দাধন করিতে অভিলাষ হইবে ইহা সন্তাবনা বলিয়াই বোধ হয়। এ সময় গোবিন্দ রায় নামে এক ব্যক্তির সহিত কালীবাড়াতে তাঁহার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। গোবিন্দের বাড়ী দম্দমার নিকট। তিনি জাতিতে কৈবর্ত্ত এবং গোপনে মুদলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া দরবেশী মত সাধন করিতেন। বোধ হয় ১২৭৫ সালের কোন সময় তিনি গোবিন্দের নিকট আল্লা মন্ত্র গ্রহণ করেন ৷ তিনি বলিতেন,—

> "গোবিন্দ রায়ের কাছে আল্লা মন্ত্র নিলাম। কুঠিতে পাঁাজ দিয়ে রারা ভাত হলো, থানিক থেলাম। মনি মল্লিকের বাগানে ব্যারাুন রারা থেলাম, কিন্তু কেমন একটা খেলা এলো। (ক)

আল্লা মন্ত্র সাধন করিবার সময় তিনি মুসলমানের মত বেশু পরিধান, পিঁয়াজ রহান সংযুক্ত অন আহার এবং মস্জিদে যাইয়া

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

নমান্ধ প্রভৃতি নিয়ম পালন করিতেন। আলা মন্ত্র জ্বপ ছাড়া ভাঁহার অন্ত কোন আচরণ ছিল না, ভূলিয়া ও কালীবরে বাইতেন না, কালী নাম কি কোন দেবদেবার নাম পর্যান্ত উচ্চারণ করিতেন না! তিন দিন এইরূপে সাধন করিবার পর তাঁহার এক দিব্য দর্শন লাভ হইল। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ভেদবৃদ্ধি দূর করে দিলেন। বটতলায ধানে কচিচ, তাথালে—প্রথম তাথালে অনেক মানুষ জাঁবজন্ত রয়েছে; তার িতর বাবুরা আছে, ইংরেজ, মুসলমান, আমি নিজে, মুদোফবাশ, কুকুব, আবার একজন দেড়ে মুসলমান হাতে এক শান্কি, তাতে ভাত রয়েছে। শান্কিভে করে ভাত নিয়ে সাম্নে এলো। সেই শান্কির ভাত স্ব্রাইয়ের মুথে একটু একটু দিয়ে গালে। সেই শান্কি থেকে মেচ্ছদের থাইয়ে আমাকে চটা দিয়ে গালে। আমি ও একটু আসাদ কল্লাম। মা, দেখালেন,—এক বই চই নাই! সেই স্চিদানক্ষই লানা রূপ ধরে রয়েছেন! তিনিই জীব জগৎ সমন্তই হয়েছেন। তিনিই আর হয়েছেন!" (ক)

যতদিন ভেদবুদ্ধি থাকিনে — আর অবৈতজ্ঞান লাভ ভিন্ন ভেদবুদ্ধি যায় না—তভদিন বর্ণে বর্ণে, জ্ঞাতিতে জ্ঞাতিতে, ভেদজ্ঞান ও তৎনক্ষে জ্ঞাদির বিচার মন হইতে দূর হইবার নয়। কিন্তু যথন সকল জ্ঞাবে ঈশ্বরসত্থা অনুভব হয়, যথন সর্বভৃতে তিনি বর্তমান, এই প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হয়, তথনই জ্ঞাতি বিচার, বর্ণ বিচার জ্ঞাহারাদির বিচার চলিয়া গিয়া, "হিন্দু ও মুসলমান, ধনাঢ়া ও মুদোফরাশ, কুকুর ও ব্রাহ্মণ" সর্বজ্ঞীবে সর্বভৃতে অভেদবুদ্ধি উৎপর

স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূতি সাধনা।

প্রামক্ষের পূর্ব্বাক্ত মুদলমান ধর্ম সাধনার বিশেষত্ব আছে। মহম্মদের মতাত্বগামী থাহারা, তাঁহাদের স্বর্থাবলম্বীর প্রতি সম্পূর্ব সামাও ভাতৃতাবের পরাকাষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। দোর্দিও প্রতাপ বাদদা হইতে, নীচক্র্মী ঝাড়ুদার ও অরহান তিক্ষুক, সমাজে একাসনে ভাতৃতাবে আলিঙ্গিত হইয়া থাকেন। ইহা এক অপূর্ব্ব দৃগু! কিন্তু তাঁহারাই আবার বিধন্মীর উচ্চেদ সাধন, অনাবৃত স্বর্গনার স্বরূপ জ্ঞান করেন। মহম্মদীয় সমদর্শী সমাজ ভয়ন্বর ধর্ম্মবিদ্বেবের উপর প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু প্রীরামক্ষ্ণ মুদলমান ধর্ম সাধনায়, স্বর্ধর্মের অভেদাত্মতা ও সার্বজনীন সমদর্শীতা প্রতাক্ষ উপলব্ধি করিলেন। তিনি একটী ভাবকে মায়া, অপরটীকে দয়া বলিয়া বাক্ত করিলাছেন। তাঁহার উক্তি,—

'দয়া আর মায়া আনেক তফাং। দয়া ভাল, মায়া ভাল
নয়। আমার জিনিষ, আমার জিনিষ বলে সেই সকল
জিনিষকে ভালবাদার নাম মায়া। দয়া সর্বভৃতে সমান
ভালবাদা। শুধু ব্রাহ্ম সমাজের লোকগুলিকে ভালবাদি,
কি শুধু পরিবারদের ভালবাদি এর নাম মায়া। শুধু
দেশের লোকগুলিকে ভালবাদি, এর নাম মায়া। স্ব

. ¿

<sup>\*</sup> গীতা পঞ্চম অধ্যার।

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

দেশের শোককে ভালবাসা, সব ধর্মের লোকদের ভালবাসা এটা দয়া থেকে হয়, ভক্তি থেকে হয়। মায়াতে মানুষ বদ্ধ হয়ে যায়—ভগবান্ থেকে বিমুথ হয়। দয়া থেকে ঈশ্বর লাভ হয়।" ক

মুসলমান ধর্ম সাধনা করিবার পর আহার সম্বন্ধে আচারনিষ্ঠা পুনর্বার তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। মথুরবাবু আচার
বিষয়ে তাঁহার মনোভাব পরিবর্ত্তনের নিমিত্ত, তাঁহাকে লইয়া
কিছুদিন গঙ্গাবক্ষে বজরা করিয়া বেড়াইয়া ছিলেন। তিনি
বলিতেন,—

"নেজ বাবুর সঙ্গে ক দিন বজরা করে হাওয়া থেতে গেলাম।
সেই যাত্রায় নবদীপ ও যাওয়া হয়েছিল। বজরাতে দেখ্লাম মাঝিরা রাঁধছে। তাদের কাছে দাঁড়িয়ে আছি,
সেজ বাবু বল্লে—বাবা, ওথানে কি কচ্চ ? আমি হেসে
বলাম—মাঝিরা বেশ রাঁধছে। সেজ বাবু ব্ঝেছে যে
ইনি এবারে চেয়ে থেতে পারেন। তাই বল্লে,—বাবা,
সরে এদ, সরে এদ। এখন কিন্তু আর পারি না। সে
অবস্থা এখন নাই। এখন ব্রাহ্মণ হবে, আচারী হবে,
ঠাকুরের ভোগ হবে, তবে ভাত থাবো।" (ক)

মথুর বাবুর সহিত বজরায় বেড়াইবার সময় তিনি নবন্ধীপ দর্শনান্তর কালনায় ভগবানদাস বাবাজীর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গিয়াছিলেন। আমরা পূর্বে বলিয়াছি যে, শ্রীরামরুষ্ণ কলুটোলার চৈত্র সভায় মহাপ্রভুর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া, বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ ক্ষুক্ত হইয়াছিল এবং ভগবানদাস ধাবাজীও ভাহা স্থাদেশ গমন, তীর্থবাত্রা ও শাস্ত্রবহিন্তু ত সাধনা।
শ্রবণ করিয়া অসপ্তােষ প্রকাশ করেন। কিন্তু শ্রীরামরুক্ষের সহিত
আলাপ হইবার পর, তাঁহার বিদ্বেষ ভাব অপনীত হয় এবং তাঁহার
মহাভাবের প্রেমানন্দ দাক্ষাৎ দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—
"আপনিই ই তৈতিভাগনে বসিবার উপযুক্ত।"

কিছুদিন গলার উপর ভ্রমণাস্তর বর্ধার আরস্তে তিনি পুনর্বার স্বদেশ যাত্রা করেন। এবারেও আত্মীয়গণ তাঁহার আচার হীনতার কথা শ্রবণ করিয়া শক্ষিত হইয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,—

> "দেশে গেলাম, রামলালের বাপ (উঁহার মধাম ভাতা রামেশর) ভয় পেলে। ভাব্লে যার তার বাড়ীতে থাবে। ভয় পেলে, পাছে তালের স্থাতে বার করে ভায়। স্থামি বেশী দিন থাক্তে পারলাম না। চলে এলাম।" (ক)

কামারপুরুরে তিনি আসিবা মাত্র গ্রামবাদী দকলেই তাঁহার দহিত আনন্দে মিলিত হইল। তিনিও পরিচিত অপরিচিত ইতর-ভদ্র দকলেরই প্রতি তাঁহার স্বাভাবিক প্রীতিপূর্ণ দর্দয়তা প্রদর্শন করিতে লাগিলেন। বিশেষতঃ বালকদিগের দহিত তাঁহার ব্যবহার এক অপূর্বে ভাব ধারণ করিয়াছিল। তিনি তাহাদিগকে সাক্ষাৎ নারায়ণ জ্ঞানে সেবা করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"নারায়ণ শুদ্ধ আত্মাদের ভিতর বেদী প্রকাশ। ও দেশে যখন যেতাম ছেলেদের কারু কারু মুখে নিজে খাবার দিতাম। চীনে শাঁখারি বল্তো,—উনি আমাদের খাইয়ে ছান না কেন? তা কেমন করে দেবো—কেউ ভাজ মেগো, কেউ বোন মেগো, তাদের কে থাইয়ে দেবে প্রিওড়ে রাথাল ভোজন করালাম। তাদের হাতে হাতে

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

জলপান দিলাম। দেখ্লাম সাক্ষাৎ ব্রজের রাখাল! তাদের জলপান থেকে আবার খেতে লাগ্লাম।" (ক)

শীরামক্ষের সকল বিষয় স্মতাবে পরিদর্শন সম্বন্ধে আমরা পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি: এ সময় গৃহে থাকিয়া বালক চরিত্র কিরূপ পর্যাবেক্ষণ কয়িতেন, তাঁহার উক্তি হইতে আমরা বুঝিতে পারি। তিনি বলিতেন,—

"পরমহংসের স্বভাব ঠিক পাঁচ বছরের মত- সব তৈতভাময়
তাথে। যণন আমি ৭ দেশে কামারপুকুরে রামলালের
ভাই (শিবরাম) তথন ৪।৫ বছর বয়স। পুকুরের ধারে
ফড়িং ধর্তে নাছে। পাতা নড়ছে, আর পাতার শক্
পাছে হয়, তাই পাতাকে বলছে—তোপ, আমি ফড়িং
ধর্বো। ঝড় বৃষ্টি হছেে, আমার সঙ্গে সে ঘরের ভিতর
আছে। বিহাৎ চম্কাছেে—তবৃত্ত দার খুলে খুলে বাহিরে
যেতে চায়। বকার পর আর বাহিরে গ্যাল না। উঁকি
মেরে এক একবার দেখ্ছে—বিহাৎ, আর বলছে—খুড়,
আবার চক্মিক ঠুক্ছে।"

"পরমহংস বালকের ন্যায়, আত্মপর জ্ঞান নাই—ঐহিক সম্বন্ধের আঁটে নাই। রামলালের ভাই একদিন বল্ছে— তুমি খুড়, না পিমে ?" (ক)

তিনি কামারপুকুরে কিছুদিন থাকিয়া সিওড়ে গমন করেন। তাঁহার ভাগিনেয় হাদয় এবার নিজ বাটাতে প্রথম ৮ হুর্গাপূজা করিবেন বালয়া স্থির করিয়াছিলেন, এবং সেই জন্ত পূজার দ্রব্যাদি সংগ্রহে বাস্ত হন। শ্রীরামক্নফের কথা হইতে মনে হয়, তিনি বর্ষা-

# স্বদেশ গমন, তীর্থধাত্রা ও শান্তবহিভূতি সাধনা।

কাল সিওড়ে অতিবাহিত করেন এবং শরতের সমাগমে হৃদয়ের ৬ হুর্গাপূজায় উপস্থিত থাকিয়া পূজাকার্যা সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।
এ সময়ের একটী ঘটনা হইতে তাঁহার সিওড়ে অবস্থিতির কথা
ব্ঝিতে পারা যায়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"পর্মহংদের বালকের ভাষ পতিবিধির হিদাব নাই—স্ব ব্ৰহ্মময় দ্যাথে ! কোথায় যাচ্ছে কোথায় চলেছে, হিসাব নাই . রামগালের ভাই, হাদয়ের বাড়ী এর্গাপূজা দেখ তে গিছিল। হানয়ের বাড়ী থেকে ছট্কে আপনা আপনি কোন দিকে চলে গেছে। চার বছরের ছেলে দেখে পথের লোক জিজ্ঞাসা কচ্চে—ভুই কোণা থেকে এলি গ ভা কিছু বল্তে পারে না,—কেবল বলে, চালা অর্থাৎ যে আট্চালায় পূজা হয়েছে। তথন ঞ্জ্ঞাস। কল্লে, কার বাড়ী থেকে এসেছিদ্ ? তথন কেবল বলে,—দাদা।" ্ক) স্বদেশ হইতে দক্ষিণেশ্বরে ফিরিয়া আসিবার কয়েক মাস পরে ্>>২৭৬ সালে তাঁহার ভাতুষ্পুত্র অক্ষয়ের মৃত্যু হয়। অক্ষয় তাঁহার জ্যেষ্ঠভাতা রামকুমারের একমাত্র পুত্র। অক্ষয়ের জন্ম-মাত্রে দে মাতৃহান হইয়াছিল। খ্রীরামক্ল দেই মাতৃহান শিশুকে স্বত্নে পালন করিয়াছিলেন। অক্ষয় এ সময় শ্রীশ্রীরাধাকান্তজ্ঞীর পূজা করিতেন। বিবাহ হইবার অল্পদিন পরেই কঠিন জ্বরোগে আক্রান্ত হন। পীড়া শীঘ্রই সাংবাদ্ধিক আকার ধারণ করিয়া তাঁহাকে অকালে কালগ্রস্ত করিয়াছিল। অক্ষয়ের অকাল মৃত্যুতে শ্রীরামক্নঞ্চ যে সাময়িক কাতর হইয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজ মুখেই বলিভেন।

#### ত্রীরাদকুষ্ণ দেব।

ইহার কিছুদিন পরে তিনি মথুরবাবুর সহিত তাঁহার নৃত্ন জমীদারী দেখিতে রাণাঘাট অঞ্চলে গমন করেন। দীন হংগীদিগের জভ তাঁহার দয়ার্জ হৃদয় চিরদিন অঞ্পাত করিত। এখানে আদিয়া দেখিতে পাইলেন যে, গ্রামের বহির্ভাগে প্রান্তরের ধারে, ছোট ছোট পর্ণকূটারে জলাভাবে ক্লিষ্ট, রুক্ষ দেহ, কটিতটে ছিল্লবাস, বহুসংখ্যক শ্রমজীবী অতি কষ্টে দিনপাত করিতেছে। সম্ভবতঃ ইহারা দ্র দেশবাসী, মজুরির জভ এ প্রদেশে আসিয়াছিল। তিনি মথুরবাবুকে বলিলেন—"মা, আনন্দময়ীর রাজ্যে এত হঃথ কষ্ট। তুমি এদের এক মাথা করে তেল, একথানা করে কাপড়, আর এক পেট করে অল দিয়ে সেবা কর।" মথুর বলিয়াছিলেন,—বাবা, এত টাকা কোথা পাব যে এই সমস্ত লোক্কে আমি খাওয়াতে পারি ? তিনি উত্তর করিয়াছিলেন,—"তুমি মার ভাঁড়াড়ী মাত্র। দীন গ্রংখীর সেবার জভ মার ঐশ্বর্য তোমার হরে।" মথুর বাবু কলিকাতা হইতে বন্তাদি আনাইয়া সেই সমস্ত দরিন্ত নারায়ণের সেবা করিয়াছিলেন।

আমরা দেখিয়াছি, যথন শ্রীরামক্ষের বয়স একাদশ বৎসর ভখন তাঁহার হঠাৎ দিব্যভাব উপস্থিত হয় এবং তিনি অপূর্ব ঈশ্বীয়রপ দর্শন করেন। সেই দিন হইতে নিজের অন্তরে আর একজন রহিয়াছেন ইহা তিনি সাক্ষাৎ উপদন্ধি করিতেন। ক্রমে তাঁহার অন্তরে দেবভাবের ফুর্তি সর্বক্ষণ হইতে লাগিল। যে বাল্যভাবের বশে তিনি সকল কার্য্য করিতেন, তাহা তাঁহার অন্তরহ এই দেবভাবের উত্তেজনা ভিন্ন আরু কিছুই নয়। এই দেবশক্তির সাহায়েই তাঁহার নানাবিধ সাধন্ ভজন, নানাবিধ

# স্বদেশ গমন, তীর্থযাত্রা ও শাস্ত্রবহিভূ জিলাখনা।

ঈশ্বরীয় রূপ দর্শন এবং অদৃষ্টপূর্ব্ব নির্ব্বিকল্প ও মহাভাব সমাধি ! তাঁহার তন্ত্র সাধনার গুক্ল ব্রাহ্মণী ইতঃপূর্ব্বে তাঁহার মহাভাবাবস্থায় দেহে অপূর্ব্ব অষ্ট্রদাত্ত্বিক ভাবের বিকাশ ও বিরহকালে কম্পদাহাদি নানাবিধ ব্যভিচারী ভাব প্রতাক্ষ করিয়াছিলেন এবং ভক্তিশাস্ত্রের বর্ণনার সহিত সে সকলের আশ্চর্যারূপ একডা দেখিয়া তাঁহাকে শ্রীগৌরাঙ্গের পুনরাবির্ভাব, এই কথা প্রকাশ করেন। বৈ**দান্তিক**ু পণ্ডিত পদ্মলোচন এবং নৈয়ায়িক নারায়ণ শান্ত্রী তাঁহাতে অভুত ঐশব্যক বিভৃতি দর্শন করিয়াছিলেন এবং বৈষ্ণবপণ্ডিত বৈষ্ণবচরণও তাঁহার আশ্চর্যা প্রেমোনাত্তা প্রতাক্ষ করিয়া তাঁহাকে অলোকিক শক্তি সম্পন্ন মহাপুরুষ জ্ঞান করিতেন। এই সকল সাধক ও পণ্ডিতগণের তাঁহার সম্বন্ধে যেরূপ বিশ্বাস, তাহার ভিতর কিছু কি সত্য আছে ? প্রীরামক্ষ সরল বালকের ন্যায় মথুরবাবুকে জিজ্ঞাস! করিলেন—"এই সকল কথা ইহারা যা বলে ইহা কি সতা ? তুমি কোন শাস্ত্রজ সাধক আনাইয়া ইহার মীমাংদা করাইয়া দাও।" মণুরের নিজের ও তাঁহাকে ঐণীশক্তি সম্পন্ন বলিয়া বিশ্বাস ছিল স্থতরাং এ সম্বন্ধে প্রাকৃত তত্ত্ব স্থির করিবার জ্বন্ত তিনি বিশিষ্ট সাধক ও শাস্ত্রজ পুরুষ অনুসন্ধান করিতে সচেষ্ট হন। অবশেষে বর্ত্তমানের সরিহিত ইদেশের ভান্তিকসাধক পণ্ডিত গৌরীকান্তকে বিশেষ তত্ত্ত শ্রবণ করিয়া, তাঁহাকে দক্ষিণেশ্বরে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইলেন এবং পণ্ডিত বৈষ্ণবচরণের সহিত গৌরীকাম্বের বিচারের জ্বন্ত তিনি উভয়কে একতা সুমাবেশ করিলেন। জনশ্রুতি যে, বৈষ্ণব্দরণ উপস্থিত হইবামাত্র শ্রীরামরুষ্ণ মহাভাবে মাতোয়ারা হইয়া তাঁহার স্কন্ধে আরোহণ করেন এবং বৈঞ্চবচরণ

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ও ভাবাবিষ্ট হইয়া এটিচতন্ত বোধে তাঁহার স্তবগান করিতে থাকেন। গৌরীকান্ত এই অন্তুত ব্যাপার দেখিয়া তাঁহারও মনে প্রীরামক্ষণ্ডের অলোকিকতা সম্বন্ধে বিশ্বাস হইয়া তিল। তাঁহার সঙ্গ লাভ করিবার পর, গৌরী প্রীরামক্ষণ্ডকে নিজ্ঞ ইষ্ট মহাশক্তির পূর্ণাবির্ভাব জ্ঞান করিয়া ভক্তি পূজা প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত হইয়া থাকে।

শীরামরফ এই সকল সাধক পণ্ডিতগণের মীমাংসা শ্রবণ করিয়া মনে করিলেন "এ সমস্তই মারই লীলা! তিনি যেমন করান তেমনি করি, যেমন বলান তেমনি বলি, যেমন চালান তেমনি চলি।"

তিনি গৌরীকান্ত সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন,—

গোরীপণ্ডিত সাধন করেছিল; যথন স্তব কর্ত্তো—হা রে রে নিরালম্ব লম্বোদর, তথন পণ্ডিতেরা কেঁচো হয়ে যেতো। গোরী স্থাকে পূলাঞ্জলি দিয়ে পূজা কর্ত্তো। সকল স্ত্রীই ভগবতীর এক একটী রূপ। গোরী বলেছিল,— কালী গোরাঙ্গ এক বোধ হলে তবে ঠিক জ্ঞান হয়। যিনি ব্রহ্ম তিনিই শক্তি, তিনিই নর্ক্রপে প্রীগোরাঙ্গ।" (ক

এই ঘটনার কিছুদিন পরে, ১২৭৮ সালের ১লা শ্রাবণ.
চতুর্দশ বংসর নিজের দেহ মন প্রাণ ও অতুল ঐশ্বয় উৎসর্গ
পূর্বক, প্রগাঢ় নিষ্ঠা ভক্তির সহিত, গুরু ও ইষ্টরূপে শ্রীরামরুষ্ণের
অন্ত সেবা করিয়া, পরম ভক্ত মগুরানাথ ইহলীলা সংবরণ করেন।
শ্রীরামরুষ্ণ জীবনের সহিত মথুরানাথের সেবা ভক্তির কথা চির্নিন
উজ্জ্ব অক্সরে লিখিত থাকিবে।

# ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

শ্রীরামক্ষণ সর্বব প্রকার ভাব সাধনে সিদ্ধ ও অবৈত জ্ঞানে প্রতিষ্ঠিত হইয়া এখন তাঁহার দেহরকা কেবল ভক্তের সঞ্চে বিলাস ও লোকশিকার জন্ম। ছান্টোগ্য উপনিষদে একটা আখ্যায়িকা আছে। কোন দিন আৰুনি নিজ পুত্ৰ শ্বেতকেতৃকে বলিলেন, শ্বেতকেতো ! তুমি আপনাকে অদামান্য বিধান মনে করিতেছ এবং অভিমানে কাহার ও সহিত বাক্যাল্যপ করিতেছ না। ভাল, বল দেখি, তুমি গুরুর নিকট এমন কোন প্রশ্ন করিয়াছিলে, যাহার উত্তর অবগত হইলে, অশ্রুত বিষয় শ্রুত হওয়া যায়, অনবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হওয়া যায় ৷ শ্বেতকেতৃ ইছ। অসম্ভব জ্ঞান করিয়া বলিলেন,—ভগবন্! ইছা কিরুপে ধেমন একটা মুংপিও বিজ্ঞাত হটলে সমস্ত মূন্য বস্ত বিজ্ঞাত হয়, একটা লৌহমণি বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত লৌহ বিকার জ্ঞাত হয়, কেন না, মৃত্তিকা ও লৌহই সতা, ইহাদের বিকার সকল মিথ্যা, সংস্থান বিশেষ অনুসারে ঘটাদি নাম গ্রহণ করে মাত্র, সেইরা এক বিজ্ঞানে সর্ব্ব বিজ্ঞান সম্ভব পর হইতে পারে। উপাদান মাত্রই সতা, বিকার মিগ্য। স্নতরাং জগতের উপাদান জানিতে পারিলে, সমস্ত বিশ্ব জানিতে পারা যায। হে সৌমা! এই জগৎ সৃষ্টির পুর্বের কেবল সন্মাত্র ছিল,—একমাত্র এবং

# ত্রীরামকৃষ্ণ দেব।

অন্বিতীয়, নাম ও রূপ কিছুই ছিলনা। সেই এক অন্বিতীয় সংমাত্রকে জানিলে সমস্তই বিজ্ঞাত হওয়া বায়।

শ্রীরামক্ষণ সেই এক অথগু সচিচদানন্দকে জানিতে পারিয়া তাঁহারে জানিবার অবশেষ আর কিছুই ছিল না। পূর্ণ অবৈত জ্ঞান লাভ করিয়া তিনি যাহা অনুভব করিতে লাগিলেন তাহা এইক্লপ বাক্ত করিয়াছেন,—

> "হরিট সেবা হরিট সেবক, এই ভাবটী পূর্ণ জ্ঞানের লক্ষণ। প্রথম নেতি নেতি করে হরিই সতা আর সব মিথাা বোধ হয়। তারপর সেট দাাথে যে, হরিই এই সব হয়েছেন— মায়া জীব জগৎ এই সব হয়েছেন। অনুলোম হয়ে তারপর বিলোম। একবার অথও সচ্চিদানন্দে পৌছে তারপর নেমে এসে এই সব দ্যাথা—তিনিই সব হয়েছেন। সংসার কিছু তিনি ছাডা নন। ব্রহ্মজ্ঞানের পর ও ঈশ্বর একটু 'আমি' রেখে দ্যান,—'আমি' যায় না। সমাধির অবস্থায় যায় বটে কিন্তু আবার এসে পডে। জ্ঞান লাভের পরও আবার কোথা থেকে 'আমি' এদে পড়ে। সেই 'আমি' ভক্তের 'আমি', বিভার আমি, তা হতে এই অনন্ত লীকা আসাদন হয়। তাই এই ভক্তের 'আমি' বিভার 'আমি' রাখে—লোকশিকার জন্ত, আবার ভক্তি আযাদ কর্বার জন্য-ভক্তের সঙ্গে বিলাস কর্বার জন্ম।" (क)

উপরোক্ত উক্তিতে তিনি বিজ্ঞানীর অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন। অবৈতভূমি হইতে নামিয়া আসিয়া, তাঁহার এথন বিজ্ঞানীর



# ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

অবস্থা। ব্রহ্মজ্ঞানের পর ভগবান্ তাঁহার একটু 'আমি' রাথিয়া দিয়াছেন,—এথন তাঁহার পাকা আমি। এই পাকা আমি, দাস আমি, ভক্ত আমি, ছেলে আমি, এইরপ 'আমি' জ্ঞানে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ভগবানের বিচিত্র জ্ঞগৎলীলা ও নরলীলা আমাদন করিতেছেন। তাঁহার সচিচদানক্ষয়ী মা, তাঁহাতে ভক্তের আমি রাথিয়া দিয়াছেন—তাঁহার ভক্তের সঙ্গে বিলাস করিবার জ্ঞ্য, আর লোকশিক্ষার জ্ঞ্য। তাঁহার মা, তাঁহাকে আদেশ করিয়াছেন—ত্ই ভাবেই থাক্, আমার সব ভক্তেরা আস্বে, তোকে ঐহিক লোকের সঙ্গ কর্ত্তে হবে না, আমার শুদ্ধসন্থ ভক্তের সঙ্গ কেবল থাক্বে।

মথুরানাথের মৃত্যুর কয়েক মাস পরে শ্রীসারদাদেবী তাঁহার সামী শ্রীরামরুফের সেবার জভ দক্ষিণেশ্বরে শুভাগমন করেন। ছয় বৎসরের বালিকা বয়সে তাঁহার বিবাহ চইয়াছিল। বিবাহের প্রায় আট বৎসর পরে, প্ররুত পক্ষে, তাঁহার প্রথম সামী সন্দর্শন ঘটে। সাত বংসর সাধনার পর শ্রীরামরুফ জন্মভূমি কামারপুরুরে আগমন করিলে, তাঁহার অমুমতি গ্রহণ পূর্বকে শ্রীসারদাদেবীকে তথায় আনয়ন করা হয়। এত দিন তিনি শুনিতেছিলেন যে, তাঁহার স্বামী দক্ষিণেশ্বরে দেবালয়ে উন্মাদ অবস্থায় রহিয়াছেন। কামারপুরুরে আসিয়া তিনি স্বামীর নিকট কি ভাবে গৃহীত হইয়াছিলেন, এবং শ্রীরামরুক্ষের এ সময় লোকাচার পরিত্যাগ ও ভগবৎ চিস্তায় ভাবাবেশ্ব প্রতাক্ষ করিয়া তাঁহার মনোভাব কিরুপ হইয়াছিল তাহা স্থিয়া জানা যায় না। ইহার ও পর প্রায় চারি বৎসর কাটিয়া

### গ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

গিয়াছে। তিনি এখন অষ্টাদশ বর্ষে পদার্পণ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বামী এ পর্যান্ত তাঁহার কোন সংবাদ গ্রহণ করেন নাই। অবগ্র, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর ও কর্ত্তবা আছে। স্বামীর যেরূপ অবস্থাই হউক সাধ্বী স্ত্রীর কঠোর কর্ত্তবা পালন বিষয়ে শাস্ত্র ও লোকচার উভয়েরই তাঁহার প্রতি তীক্ষ দৃষ্টি। শ্রীসারদাদেবী, সহধর্মিণীর কর্ত্তবা পালন করিবার জন্য ১২৭৮ সালের ফাল্পন মাসে স্বামীর নিকট উপস্থিত হইলেন। শুনা বায়, গঙ্গান্ধান উপলক্ষে পিতার সমভিব্যাহারে এবং জয়রামবাটী গ্রাম ও তদঞ্চলের অনেক স্ত্রীপুরুষদিগের সহিত দশবদ্ধ হইয়া বৈদাবাটীতে আসিতেছিলেন। কিন্তু বহুদূর পথ চলার কপ্টে তিনি প্রবলজ্বরে পীড়িতা হইয়া কোন চটিতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিঞ্চিন্মাত্র স্কুস্থ বোধ করিলে, ঐ স্থান হইতে পিতার সহিত তিনি অস্তম্ভ শরীরে দক্ষিণেখরে আগমন করেন। তুঃসহ ক্লেশ কি করিয়া নিরবে সহা করিতে হয়, শ্রীসারদাদেবীর জীবনে তাহা চিরদিন দেখা গিয়াছে। - শ্রীদারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে অবস্থিতি হইতে, শ্রীবামরুষ্ণ জাবনে এক অভিনব পরিচ্ছেদ উন্মুক্ত হইল। শুদ্ধসন্থ ভক্তের সঙ্গ ও লোকশিক্ষার নিমিত্ত শ্রীরামক্ষণ 'মার' কাছে আদিষ্ট। তাঁহার প্রথম ভক্ত ও শিদ্যা তাঁহার পত্না শ্রীসারদাদেবী।

শ্রীরামরুফ নিজ সহধর্মিণী শ্রীসারদাদেবীকে সবিশেষ যত্নও
সমাদর পূর্বক গ্রহণ করিয়া নহবতে আপনার জননীর নিকট
নিভ্তে থাকিবার ব্যবস্থা করিলেন। শ্রীসারদাদেবী ও প্রীত
মনে স্বামী ও শ্বশ্রুর সেবায় নিযুক্তা হইলেন। অল্লদিনের মধ্যেই
তিনি বৃষিতে পারিলেন যে, শ্রীরামক্ষের এথন পাঁচ বৎসরের

### ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

বালকের স্বভাব হইয়াছে—সদানন মূর্ত্তি সরল বালক অফুক্ষণ মার নামে মাতোয়ারা ও ভাবসমাধি মগ্ন হইয়া থাকেন। সে প্রেমমূর্ত্তি দর্শন করিলে, মহাপাষণ্ড নাস্তিক ও পাপাচারীর মন ও দ্রবীভূত হয়। শ্রীসারদাদেবী স্থামীকে যে পরম আরাধা দেবতা ভিন্ন অন্ত কোন মৃষ্টিতে দেখিতে পারিলেন না,—ইহা সহজেই বোধ হইতে পারে।

শ্রীরামক্ষ্ণ, পরী শ্রীসারদাদেবীকে কি ভাবে শ্রীয় সরিধানে রাথিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার যোড়শী পূজায় প্রকাশ পাইয়াছে। জীবাশক্ষার জন্ম, নিজ জীবনে সেই মহাপূজা অনুষ্ঠান করিয়া দেখাইয়াছেন যে,—

"যে মেয়ে মামুষের কাছে থেকে এত সাবধান হতে হয়, ভগবান দুর্শনের পর বোধ হবে সেই মেয়ে মামুষ সাক্ষাৎ ভগবতী। তথন তাঁকে মাতৃজ্ঞানে পূজা কর্কো। আর তত ভয় নাই।" (ক)

শ্রীরামক্ষ সোপচারে ও বিহিত বিধানে যোড়ণী পূজা করিয়াছিলেন। জৈঠি মাসের ফলহারিণী শ্রামাপুজার রাত্রে তাঁহার গৃছে
পূজার আয়োজন হইয়াছিল। যোড়শাক্ষর মন্ত্রে জগদমার পূজা
করিতে হয় বলিয়া, ইহাকে যোড়শী পূজা বলে। শ্রীবিদ্যা ও
বিপ্রাস্থনরা ইহারই নামান্তর। যোড়শী পূজায় ভগবতীর কোনক্রপ ভয়ন্ধরা মূর্ত্তি কল্পনা নাই। মহামায়াকে সর্ব্ব সৌন্দর্যাময়ী,
স্ব্রেক্ল্যান দায়িনী রূপে ধ্যান করিবার বিধান। মহাবিদ্যা যোড়শী
দেবীর ধ্যান নিম্নোক্তভাবে করিতে হয়।

## ত্রীরামকৃষ্ণ দেব।

🕟 "দেবী পদ্মদল্লিভা, বালস্থ্য কিরণের ভাষ ইছার শরীরের **জ্যোতিঃ।** ইনি জবাকুন্তম, দাড়িম্ব পুষ্পা পদারাগমণি ও কুন্তুমের স্থায় অক্লণবর্ণ বিশিষ্টা। ইহার মন্তকস্থিত উজ্জ্বল মুকুট মাণিক্য-কিছিণীজাল দ্বারা বিভূষিত। ক্লফকায় অলিবুন্দের স্থায় বক্র অলকাদাম স্থাভিত ও নবোদিত অকণের স্থায় ইহার মুখপদা। কুটিল ললাট দেশে অদ্ধিচন্দ্র বিরাজিত। এই পরমেশ্বরীর শিবধমু সদৃশ ভ্রায়ুগল। ইহার নেত্র তায় আনন্দভরে মুদিত ও বিকশিত হইতেছে। উজ্জ্ব কিরণবিশিষ্ট স্থবর্ণকুগুলে কর্ণযুগল পরিশোভিত। স্থানর গণ্ডস্থলে স্থাংশুর অমৃতমণ্ডল জয় করিয়াছে। তাম বিক্রম মণি ও বিশ্বফলের স্থায় ওঠাধরে অমৃত শুন্দিত হইতেছে এবং ঈষৎ হাস্থের মাধুর্য্যে রসদাগরের মাধুর্যাকে জয় করিয়াছে। একা ও বিষ্ণুর শিরোরত্ন দারা পাদপদ্ম শোভিত। ইনি রক্তপদ্মে উপবেশন করিয়াছেন। ইঁহার চারি হস্ত ও ত্রিনেত্র। ইঁহার তুই হস্তে পাশ ও অন্ধুশ। ইনি অপর তুই হতে পঞ্চবান ও ধনু ধারণ করিয়াছেন। ইনি সর্বপ্রেকার মোহন বেশ এবং সর্বাভরণে বিভূষিতা। জগতের আফ্লাদদায়িনী, জগৎ রঞ্জনকারিণী, জগৎ আবির্ধণকত্রী, জগতের কারণস্ক্রপা, সর্ব্ব সৌভাগ্যদায়িনী, স্ক্ৰণত্মী এবং স্ক্ৰণক্তিময়ী, এই মঙ্গলদায়িনী নিত্যা দেবাকে চিস্তা করি।"

শ্রীসারদাদেবীকে সন্মুথস্থিত দেবার জন্ম নিদিন্ত আসনে বসাইয়া পূর্পা চন্দন মাল্য ধপ দীপাদি প্রদান পূর্বাক পূজা করিতে করিতে শ্রীরামক্ষের শ্রীশ্রীত্রিপ্রাস্থলরা দেবার সর্বাশক্তি সমন্বিতা দিবা-মূর্ত্তি সাক্ষাৎকার হইল। শ্রীপাদপদ্মে ভিনবার পূজাঞ্জলি ও

#### ভক্ত সমাগ্ৰম ও লোক শিক্ষা।

আপনার জপমালা সমর্পণ করিয়া তিনি ভাবসমাধি মগ্ন হইলেন।
শীসারদাদেবী ও সহদেয়ে জগদমার আবির্ভাব উপলব্ধি করিলেন
এবং তাঁহারও বাহ্যসংস্পা বিলুপ্ত হইল। যোড়শী পূজার পুণাফলে
বিবাহিতা হইয়াও তিনি আজীবন ব্রন্ধচারিণী, সংসারী হইয়াও
সন্ন্যাসিনী। শীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন—"মার যত রূপ দেখিছি,
তাঁর রাজরাজেশ্রী মূর্ত্তি সৌন্দর্যো অনুপম—তার তুলনা নাই!"

শীরামক্ষ এসময় আপনাতে স্ত্রীভাব আরোপ করিয়া শীসারদা দেবীকে আপনার শয়ন শ্যায় স্থান দান করিয়াছিলেন। তাঁহার মনে পুনর্বার দ্বীভাবের উদয় হইল। তিনি বলিয়াছেন,—

> "তা না হলে পরিবারকে আট্মাস কাছে এনে রেখেছিলাম কেমন কোরে ? হজনেই মার সখী!" (ক)

শুনা যায় এ সময় তাঁহার ভাবসমাধি প্রাণাঢ় হুইয়াছিল।
শ্রীসারদাদেবীকে সর্বাহ্ণণ সতর্ক থাকিতে হুইত। রাত্রে তিনি
প্রায় নিজ্রা ঘাইতেন না, সর্বাদাই উদ্বিশ্ব চিত্তে জ্বাগিয়া অপেক্ষা
করিতেন, কথন সমাধি অবস্থা উপস্থিত হয়। সমাধি দেখিলেই
ভিনি মার নাম শুনাইয়া চৈত্তা সম্পাদন করিবার জ্বাত চেপ্রা
করিতেন।

প্রীনারদাদেবী ভক্তিবিনম্রভাবে পর্যাবেক্ষণ করিতেন, শ্রীরামরুষ্ণ দিবারাত্র কি ভাবে রহিয়াছেন এবং মনোনিবেশ পূর্ব্বক
শুনিতেন, তাঁহার শ্রীমুথের বর্ণিত প্রত্যক্ষ অমুভূতির কথা।
এরপে শিক্ষা লাভ করিয়া তিনি নিজের জীবন কি ভাবে প্রস্তুত্ত করিয়াছিলেন, শ্রীরামরুষ্ণের অন্তর্গ ভক্তগণ তাহা বিশেষরূপে
শ্বরত আছেন। স্বামীর নিকট সর্বাক্ষণ জ্ঞান ভক্তির কথা শ্রবণ

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

করিয়া, সংসারে থাকিয়াও কি করিলে ভগবান লাভ হয়, তিনি সাক্ষাৎভাবে তাহা অবদারণ করিয়াছিলেন। তিনি স্বামীকেই আপনার ইষ্ট জ্ঞান কবিয়া পূজা করিতে লাগিলেন, এবং মনে क्छारन সর্ব্ব বিষয়ে তাঁহারই আজ্ঞানুবর্তিনী হইয়া রহিলেন। সামীর নিকট তাঁহার স্বতন্ত সন্তির জোনও ছিল না। শ্রীসারদাদেবী লজ্জা বৈধা দয়। ক্ষমা ক্ষেহ ও সেবার জীবন্ত মূর্তি। দক্ষিণেশ্বর মনিবের অবস্থান কালে গভার নিশাথে, যথন সকলেই নিজ্ঞাভিভূত, তিনি জাগ্রিত৷ হইয়া নি:শব্দে স্থানাদি প্রাত:কুত্য সমাপন করিতেন। কালীব।ড়ীতে নিভাই উৎসব , কর্মারাই ভূতা পূজক সাধু অতিথি প্রভৃতি শত শত লোকপূর্ণ কিন্তু তাঁহাকে দর্শন করা দূরে থাক, তাঁহার অবস্থিতি মাত্র কেহ কথন জানিতে পারে নাই। শ্রীরামক্ষের অনুক্ষণ সেবাকারী অন্তরঙ্গ ভক্তগণও কেহই তাঁহার কণ্ঠসব বা পদশদ কলন শ্রবণ করেন নাই, তাঁহার শ্রীঅঙ্গ দর্শন ত দূবের কথা। স্বামী যোগানন একদিন বলিয়া-ছিলেন—"আমি মাকে লহয়: ছায়ার হায় তাঁহার দঙ্গে দঙ্গে ফিরিয়াছি, বল ভার্থজানে প্রয়া গিয়াছি, গাড়ী হইতে নামান উঠান পর্যাপ্ত আ্যাকে করিতে হট্যাছে, কিন্তু মার শ্রীচরণের অঙ্গুলিঃ অগ্রভাগ বাতীত আর কিছুই দেখিতে পাই নাই!" শ্রীসারদাদেবার চরিত্রে স্বামার একান্ত আজ্ঞাপুবর্টিতা, তাঁহাকে সর্বতো ভাবে আত্মসমর্পণ ও স্ত্রীলোকের অনূলা ভূষণ স্বরূপ, সসন্তম লজ্জার ভাব, আধুনিক স্বাধানতা প্রয়াদী, পুরুষ-সমতা-কাঙ্মিনী ই রাজী অতুকরণে শিক্ষিত। হিন্দু মহিলার সম্পূর্ণ বিপরীত। যে সমাজে গৌরী, সীতা ও সাবিত্রী স্ত্রী চরিত্রের চরমোৎকর্ষ ভাবে

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা

পূজীতা হইতেছেন, সে সমাজে শ্রীসারদাদেবীও যে আদর্শ-স্থানীয়া। হইবেন তাহাতে সন্দেহ হইতে পারে না।

নহবতে যে ককে তিনি থাকিতেন ভাহাতে খন্ত্র ঠাকুরাণীর শন্যা, আহারীয় দ্রবা, তৈজসপত্রাদি রক্ষিত হইবার পর একটু বসিবার স্থানের সংকুলান হওয়া তুর্ঘট ছিল। তিনি কি করিয়া সেই সল্প পরিদর স্থানে দিবাবাত্র অভিবাহিত করিতেন, ভাহা মনে করিলেও কণ্ট হল। আগন্তুক, অভ্যাগত, শ্রীরামক্ষণ্ডক্ত যে কেহ জয়গমবাটী ঘাইয়া তাঁহার পিতৃগৃহে অতিথি হইয়াছেন, িনি মুক্তকণ্ঠে প্রাকার করিয়াছেন যে, শ্রীসারদাদেবীর আহার নিদ্রা ত্যাগ করিয়া পুত্রাধিক স্লেচে লোকদেবা এক ছাপুর্ব ব্যাপার! নিজ পিতা মাতা ও প্রমাহীয়গণেও সেক্সপ ঐকান্তিক ভালবাদা তাঁহারা দৃষ্টি করেন নাই। প্রতিগ্রামে দরিদ্র সংসারে আহারীয় দ্রব্যের নিতাই অভাব। সহসা লোক সমাগ্রে সে সকল সংগ্রহ করাও সহজ্বসাধ্য নহে। অভিথি সংকার করিবার জন্ম অনেক সময় লোকাভাবে তিনি স্বয়ং সকলের অজ্ঞাতসারে, রুষ্ক পল্লি হইতে ফলমুলাদির বোঝা নিজ মস্তকে বহন করিয়া আনিয়াছেন! নিজের কগ্ন দেখের প্রতি দৃষ্টিপতি না করিয়া রন্ধনাদি কাথ্যে উদয়ান্ত পরিশ্রম করিয়া দেহপাত করিয়াছেন. কিন্তু সাহাধ্যের জন্ম কাহাকেও বাস্ত করিতে বা কণ্ট দিতে চাহিতেন না। আগন্তুক সকলে বিদায় গ্রহণ করিলে, তিনি হারদেশে আসিয়া সজল নয়নে দণ্ডায়মানা থাকিয়া পথ নিরীক্ষণ করিতেন, যতক্ষণ না তাঁহারা নয়নপথ অতিক্রান্ত হন। আত্ম-বিসর্জন পূর্বক সকলকে প্রীতিদানে সম্বন্ধ রাথিয়া, স্বার্থপর সভত

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

দেষ হিংসা কলহ পূর্ণ সংসার মধ্যে সকল ছঃখ ক্লেশ নিরবে সহ্ করিয়া, প্রশান্ত মনে তিনি দিন যাপন করিয়াছেন। কত শোক তাপ দগ্ধ অসহায় স্ত্রীলোক তাঁহার পুণ্যসঙ্গ লাভ করিয়া জীবনের শেষকাল শান্তিতে কাটাইয়াছে! শ্রীসারদাদেবীর জীবন কাহিনী বর্ণনা করিবার এ স্থান নহে। আমরা ছই একটী কথা মাত্র উল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইলাম।

আটমাস কাল দক্ষিণেখরে অবস্থান করিয়া, শ্রীসারদাদেবী
পিত্রালয়ে গমন করেন। মথুরবাবুর পরলোক গমনের পর
এ সময় শ্রীরামক্ষণ্ডের বৃদ্ধা জননীর আহারাদি নির্বাহের জ্বন্তু
অর্থাভাব হইবার সন্তাবনা হইয়াছিল। কিন্তু কলিকাতা সিঁ ছরিয়াপটা নিবাসী বাবু শন্তুচরণ মিল্লকের বদান্ততায় তাঁহাকে সে কট্ট
অমুন্তব করিতে হয় নাই। শন্তুচরণ একজন ইংরাজী শিক্ষিত
হাদ্যবান্ প্রশ্ব। শুনা যায়, কোন সদাগর আফিসে মুৎসদ্দীর
কর্ম্বে যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করেন। দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ীর
নিকট তাঁহার একথানি বাগান বাটী ছিল এবং তথায় দাতবা
ঔষধালয় স্থাপন করিয়া পার্শ্ববর্তী স্থান সকলের পীড়িত দিগকে
ঔষধ দানের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন: যে অবধি শ্রীরামক্ষণ্ডের সহিত
তাঁহার পরিচয় হয়, তিনি তাঁহাকে শুরুর ন্থায় ভক্তি প্রদর্শন
করিতেন। শ্রীরামক্ষণ্ড ও শন্তুবাবুর বাগানে সময় সময় যাইতেন
শ্রীবং ভগবৎ প্রসঙ্গে তাঁহাদিগের অনেক সময় অতীত হইত।

প্রভূত সঞ্চিত অর্থ যাহাতে লোকহিতকর কার্য্যে রায় করিতে পারেন, শন্তুবাবুর ইহাই আন্তরিক ইচ্ছা। কিন্তু মানুষের জন-সাধারণের মঙ্গলকর অনুষ্ঠান যে অনেক সময় সকাম হইয়া

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

থাকে, এবং ঐ সকল কম্মে ব্যাপৃত হইয়া জাবনের প্রকৃত উদ্দেশ্য যে মারুষ ভূলিয়া যায়, শ্রীরামক্লফ তাহাই শস্ত্বাবুকে বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"শস্তু বল্লে এথন এই আশীর্কাদ করুন যে, যে টাকা আছে সেগুলি সদ্বায়ে যায়—হাঁসপাতাল, ডিস্পেনসারী, রাস্তা ঘাট করা, কুয়ো করা, এই সবে। আমি বল্লাম, এসব অনাসক্ত হয়ে কর্ত্তে পাল্লে ভাল, কিন্তু তা বড় কঠিন। আর ঘাই হোক এটা যেন মনে থাকে যে, তোমার মানব জনোর উদেশ ঈশর লাভ, হাঁদপাতাল ডিসপেনসারী করা নয়। মনে কর, ঈশ্বর তোমার সাম্নে এলেন, এসে বল্লেন—তুমি বর লও। তা হলে তুমি কি বল্বে,—আমায় কতক গুলো হাসপাতাল ডিদ্পেনসারী করে দাও ?—না বল্বে—হে ভগবান্! তোমার পাদপদ্মে যেন আমার শুদ্ধাভক্তি হয়, আর যেন তোমায় সর্বদা দেওতে পাই! ইাসপাতাল ডিদ্পেনসারী এ দব অনিত্য বস্ত। ঈশ্বরই বস্ত আর সব অবস্তা তাঁকে লাভ হলে আবার বোধ হয়— তিনি কর্ত্তা, আমরা অকর্ত্তা। তবে কেন তাঁকে ছেড়ে নানা কাজ বাড়িয়ে মরি ৷ তাঁকে লাভ হলে, তাঁর ইচ্ছায় অনেক হাঁদপাতাল ডিদ্পেন্দারী হতে পারে।" (ক) শস্তুবাবুর নিকট হইতে সামান্ত একটু আফিম্ কিরূপ তিনি সঙ্গে লইয়া যাইতে অক্ষম হইয়াছিলেন, আমরা অন্ত

স্থানে তাহা বলিয়াছি। শ্রীরামক্ষের ঈদৃশ অভুত ত্যাগের

### প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

দৃষ্টাশু অবলোকন করিয়া, শুড়রণ ও মথুরানাথের ভায় অকপট ভক্তি যোগে তাঁহার সেবা করিয়াছিলেন। শ্রীসারদাদেবীর দক্ষিণেশ্বরে প্রথম অবস্থিতি কালে, কালাবাড়ীর নহবতে থাকিবার অভিশয় ক্লেশ হইয়াছিল জানিতে পারিয়া, শভুবাবু মন্দিরের স্লিকটে একথণ্ড জ্বমি থাজনা করিয়া লইয়া, ভাহাতে বাসের উপযোগী একটা কুঠরা নিশ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন।

শস্তুবাবুর গ্রীষ্টধশ্মে অনুরাগ ছিল। তিনি শ্রীরামর্ক্তকে মধ্যে মধ্যে বাইবেল গ্রন্থ হইতে পড়িয়া শুনাইতেন। শস্তুচরণের নিকট তিনি বিশুগ্রীষ্টের পবিত্র চরিত্র ও ধর্মোপদেশের কথা শ্রবণ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামক্ষ যিশু গাঁপ্তকে ঋষি গ্রীপ্ত বলিতেন। তিনি নিজমুথে বলিয়াছিলেন যে, একদিন শ্রচিন্তা রূপে তাঁহার যিশুগ্রীপ্তের জাঁবন্ত সাক্ষাৎকার লাভ হইয়াছিল। বাবু যত্নাথ মল্লিকের বাগানবাটার বৈঠকথানা গৃহ এই অপূর্ব্ব ঘটনার স্থান। কালীবাড়ীর পার্থেই কলিকাতা পাথ্রিয়াঘাটা নিবাসী বাবু যত্নাথ মল্লিকের বাগানবাটী। যত্নাথ এবং তাঁহার মাতা শ্রীরামক্ষণকে সক্ষতাগাঁ ও সর্ব্ববিধ আকাজ্যাশৃল্য সাধু পুরুষ জানিয়া বিশেষ ভক্তিকরিতেন। এবং প্রায়ই তাঁহাকে নিজ বাগানবাটাতে ও কথন কথন কলিকাতার বাসভবনে লইয়া যাইতেন। শ্রীরামক্ষণ্ঠ একদিন যত্নাথের উত্থানগৃহে যিশুগ্রীপ্তের একথানি স্থানর তৈল চিত্র দেখিতে পান। চিত্রথানিতে যিশুমাতা মেরা, শিশু বিশুকে কোলে করিয়া রহিয়াছেন, ইহাই চিত্রিত ছিল। চিত্র দেখিয়া শ্রীরামক্ষণ্ঠ মহাভাবে বাহ্জান শৃল্য হন এবং সমাধি অবস্থায় অনুভব করেন যে,

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

যিও্সূর্ত্তি চিত্র ইইতে আসিয়া তাঁহার দেহের ভিতর মিশিয়া যাইলেন! তাঁহার উপলব্ধি হইলে যে, যিশু এবং তিনি এক ব্যক্তি! এই ঘটনার পরে তিনি গ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বাদিগের ধর্মোপদেশ ও উপাসনা দেখিবার ও শুনিবার জন্ম ব্যাকুল হইতেন। তিনি 'মাকে' বলিয়াছিলেন

> "মা! তোমার গ্রীষ্টান ভজেরা কিরুপে জোমায় ডাকে আমি দেপ্বো!" (ক)

কলিকাভার কোন গির্জার দারদেশে দাড়াইয়া গ্রীষ্টায় উপাসনা পদ্ধতি দেশিয়া বলিয়াছিলেন,—

> "থাজাঞ্চার ভয়ে ভিতরে গিয়ে বসি নাই.—ভাব্লাম কি জানি যদি কালীঘরে যেতে না আয়।" \* (ক)

মনোনিবেশ পূর্বক পর্যালোচনা কবিলে বোধ হইবে যে,
শ্রীরামক্ষয়ের এক্সপ দিবা দশনের ভিতর প্রগাঢ় অর্থ কমুস্থাত
বহিয়াছে। মুদলমান ধর্ম সাধন করিয়া তিনি যেমন সর্ববর্গে, সর্ব জাতিতে ও সর্বজীবে অভেদাত্মতা প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, সেইক্সপ যিশুখ্রীষ্টের সহিত একীভাব প্রাপ্ত হইয়া, তিনি সর্ব্ব জাতীয় ও সর্বাকালীয় অবভার ও প্রত্যাদিষ্ট ঋষি ও মহাপুরুষদিগের একাত্মতা-ক্রপ অলৌকিক সভা, সাক্ষাৎ অবধারণ করিলেন। এই দিবাদর্শন

<sup>\*</sup> এ সথকে শ্রীরামকফের একটা প্রাত্যহিক ব্যবহার অনেকে লক্ষ্য করিয়াছেন। কালীবাড়ীর যে ঘরে ভিনি থাকিতেন, তাহার দেয়ালে অনেক-গুলি দেবদেবীর ছবির সহিত তাঁহার নিজেব ফটোগ্রাফ ও কেশবচন্দ্র সেন প্রদত্ত কথানি যিশুগ্রীষ্টেব ভবি ছিল। প্রত্যহ প্রাত্তে ও সন্ধ্যায় এই সকল দেবদেবী মূর্ত্তি নমস্কার করিবাব সময়, ষিশুগ্রীষ্টের ছবি ভিনি কথন নমস্কার করিতেন না

# ত্রীরামকৃষ্ণ দেব।

প্রভাবে তাঁহার অশ্রতপূর্বে সর্বাধন্যসমন্বয় সাধনা সম্পূর্ণতা প্রাপ্ত হইল এবং সাক্ষকালিক, সার্বাদৈশিক ও সাক্ষণৌকিক সর্ববিধ ধর্ম ও ধর্মোপদেষ্টাগণের মহাসন্মিলন সংসাধিত হইল। বাসনা-বিমৃঢ়-চিত্ত ও সংগ্যাত্মা আমরা, এই মহাসমন্বয়ের মহন্ব, গভীরতা ও গুরুত্ব আমাদের কুদ্র বৃদ্ধিতে কেমন করিয়া ধারণা করিব!

শস্ত্রণ ও ষত্নাথ মল্লিকের সহিত তাঁহার পরিচয় সম্ভবতঃ ১২৭৯ সালে হইয়াছিল। স্বামী দ্যানন্দ সরস্বতীর সহিত ও এ সময় মহারাজা যতীক্রমোহন ঠাকুরের নৈনান উন্থানে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"দয়ানন্দকে দেখ্তে গিছ্লাম। তথন ওধারে একটা বাগানে সে ছিল। কেশব সেনের আসবার কথা ছিল সে দিন; তা যেন চাতকের মতন কেশবের জন্ম ব্যস্ত হতে লাগলো। খুব পণ্ডিত। বাঙ্গালা ভাষাকে বল্তো গৌরাগু ভাষা। দেবতা মান্তো—কেশব মান্তো না। তা বল্তো, ঈশ্বর এত জিনিষ করেছেন, আর দেবতা কর্ত্তে পারেন না! নিরাকার বাদী। কাপ্তেন \* 'রাম রাম' ক্ছিল, তা বল্লে, তার চেয়ে সন্দেশ সন্দেশ বল।"

সামী দয়ানক তাঁহার শ্রীমুথের অপূর্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতি সকল এবং ভাবাবেশে প্রেমানক দর্শন করিয়া বলিয়াছিলেন,—

<sup>\*</sup> কাপ্তেন বিখনাথ উপাধ্যায় নেপাল রাজ্যের প্রতিনিধি। শ্রীরামকৃষ্ণের সহিত এই সময় তাঁহার পরিচয় হয় এবং প্রথম সাক্ষাৎ হইতে কাপ্তেন তাঁহাকে সিদ্ধ মহাপুরুষ জ্ঞান করিয়া বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিতেন। সন্তবতঃ ইহারই সমভিব্যহারে শ্রীরামকৃষ্ণ স্বামী দয়ানলকে দেখিতে যান।

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

"আমরা কেবল শাস্ত্রের বাক্যাড়ম্বর লইয়াই ঘুরিয়া বেড়াইতেছি, কিন্তু এই মহাপুরুষ শাস্ত্রের সার ভাগ উপভোগ করিতেছেন !"

এ সময় কি ধনৈশ্ব্যা সম্পন্ন বা পদগৌরবান্বিত ব্যক্তি, কি পণ্ডিত বা সাধু কাহারও সহিত কথা বার্ত্তার নিনি স্পষ্টবাদীতা এবং নিতাঁকতা স্বতঃই প্রদর্শন করিতেন। মনোরঞ্জক তোষামোদ বাক্যা, তাঁহার জিহ্বা কথন উচ্চারণ করিতে শিক্ষিত হয় নাই। মথুরানাথকে তিনি একদিন বলিয়াছিলেন,—"তুমি মনে কোরোনা, তুমি একটা বড় মানুষ আমায় মান্ছো বলে আমি ক্বতার্থ হয়ে গেলুম। তা তুমি মানো আর নাই মানো।" তিনি বলিতেন,—

"যহমল্লিকের বাগানে যতীক্ত \* এসেছিল। আমিও সেথানে ছিলাম। আমি বল্লাম—কর্ত্তব্য কি ? ঈশ্বর চিন্তা করাই আমাদের কর্ত্তব্য কি না ? ষতীক্ত বল্লে, 'আমরা সংসারী লোক। আমাদের কি মুক্তি আছে ? রাজা যুধিষ্ঠিরই নরক দর্শন করেছিলেন।' তথন আমার বড় রাগ হলো। বল্লাম, তুমি কি রকম লোক গা! যুধিষ্টিরের নরকদর্শনই মনে করে রেথেছ ? যুধিষ্ঠিরের সত্যকথা, ক্ষমা, ধৈর্য্য বিবেক বৈরাগ্য ঈশ্বরে ভক্তি এ সব কিছু মনে হয় না ? আরও কত কি বল্তে যাচ্ছিলাম। জনে আমার মুথ চেপে ধল্লে! যুতীক্ত একটু পরেই 'আমার একটু কাজ আছে' বলে চলে গেল।"

"অনেক দিন পরে কাপ্তেনের সঙ্গে সৌরীক্র ঠাকুরের বাড়ী গিছ্লা্ম। তাকে বল্লাম, 'তোমাকে রাজা টাজা

মহায়াজা যতীক্রমোহন ঠাকুর

#### **ब्रीतामकृष्ठ** (नव।

বল্তে পারব না, কেন না, সেটা মিথ্যা কথা হবে।' আমার সঙ্গে থানিকটা কথা কইলে। তারপর দেখুলাম, সাহেব টাহেব আনাগোনা কর্ত্তে লাগলো। রজ্যোগুণী লোক, নানা কাঞ্চ লয়ে আছে। যতীক্রকে থবর পাঠান হলো। সে বলে পাঠালে, আমার গলায় বেদ্নাহয়েছে।" (ক)

নারায়ণ শাস্ত্রী এ সময় তাঁহার নিকট সর্বনাই থাকিতেন। এবং মহাকবি মাইকেল মধুসুদন দত্তের সহিত কালীবাড়ীর কুঠিতে তাঁহার একদিন সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি বলিয়াছিলেন.—

"নারায়ণ শাস্ত্রী যখন ছিল. মাইকেল এসেছিল। মথুরবাবুর বড় ছেলে দারিকবাবু সঙ্গে করে এনেছিল। মাগাজিনের সাহেবদের সঙ্গে মোকদনা হবার যোগাড় হয়েছিল—তাই মাইকেলকে এনে বাবুরা পরামর্শ কচ্চিল। দপ্তরখানার সঙ্গে বড় ঘর, সেইখানে মাইকেলের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমি নারায়ণ শাস্ত্রীকে কথা কইতে বল্লাম। সংস্কৃতে কথা ভাল বল্তে পাল্লেনা—ভূল হতে লাগ্লো। তথন ভাষায় কথা হলো। নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে,—তুমি নিজের ধর্ম ছাড়লে ক্যান ? মাইকেল পেট দেখিয়ে বল্লে,—পেটের জন্ম ছাড়তে হয়েছে। নারায়ণ শাস্ত্রী বল্লে, 'যে পেটের জন্ম ধর্ম ছাড়ে তার সঙ্গে কথা কি কইব!' তথন মাইকেল আমায় বল্লে—'আপনি কিছু বলুন।' আমি বল্লাম, কে জানে ক্যান আমার বল্তে ইচ্ছা কচ্চেনা। আমার মুখ কে যাান চেপে ধরেছে।" (ক।

## ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা ৷

বিভিন্ন পত্নী বৈষ্ণব, সাধু ও সন্নাসীগণ দক্ষিণেশ্বরে আসিয়া তাঁহার সহিত বিশেষ ভাবে পরিচিত হইয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশের আনেকানেক তান্ত্রিক সাধক, কর্ত্তাভজ্ঞা বাউল সহজ্ঞিয়া ও গোড়ায় বৈষ্ণব সম্প্রদাবের সহিত তিনি মনিষ্ঠভাবে মিলিত হন কিন্তু ইংরাজী শিক্ষিত সম্প্রদায় এ পর্যান্ত তাঁহার নাম মাত্র প্রবণ করে নাই। শিক্ষিত দলের মুখপাত্র ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে তিনি দশ বংসর পূর্ব্বে একবার আদি ব্রাহ্মসমাজ মন্দিরে দেখিয়াছিলেন। ১২৮১ সালে,—কেশবচন্দ্রের সহিত তিন্তার বিবরণ পূর্বে উক্ত হইয়াছে। তিনি নিজ মুখে কেশবের সহিত সাক্ষাৎকারের কথা এরূপ বলিয়াছিলেন,—

"কেশব সেনের সঙ্গে দেখা হবার আগে তাকে দেখুলাম।
সমাধি অবস্থায় দেখুলাম,—কেশব সেন আর তার দল।
আয়াক বর লোক আমার সাম্নে বসে রয়েছে। কেশবকে
দেখাছে যেন একটা ময়ুর তার পাথা বিস্তার করে বসে
রয়েছে। পাথা অর্থাৎ দল বল। কেশবের মাথায় দেখুলাম লাল মণি— ওটা রজোগুণের চিয়া। কেশব শিশুদের
বল্ছে—'ইনি কি বল্ছেন তোমরা সব শোন।' মাকে
বল্লাম—মা! এদের ইংরাজী মত, এদের বলা কাান পূ
তার পর মা ব্ঝিয়ে দিলে থে, কলিতে এ রক্ম হবে।
তথন এখান থেকে হরিনাম ও মায়ের নাম ওরা নিয়ে
গ্যাল। তাই মা কেশবের দল থেকে বিজয়কে \* নিলে।
কিন্তু আদিসমাজে গ্যাল না।" (ক)

পণ্ডিত বিজয়কৃক গোসামী

#### শ্রীরামকুষ্ণ দেব

সমাধিতে কেশবচন্দ্রকে দেখিবার পর তাঁহার বিশেষ সংবাদ লইবার জন্ত, শ্রীরামক্লফ নারায়ণ শাস্ত্রীকে কেশবের নিকট পাঠাইয়া দেন। তিনি বলিতেন,---

"কেশব সেনকে দ্যাথ্বার আগে নারায়ণ শান্ত্রীকে বল্লাম, ভূমি একবার যাও, দেখে এস কেমন লোক। সে দেখে এসে বল্লে, 'লোকটা জ্বপে সিদ্ধ।' সে জ্যোতিষ জ্বান্তো, বল্লে,—কেশব সেনের ভাগ্য ভাল। আমি সংস্কৃতে সে ভাষায় কথা কইল।"

তথন আমি হাদেকে সঙ্গে করে বেল্বরের বাগানে গিয়ে দেখ্লাম। দেখেই বলেছিলাম— এঁরই ল্যাজ থসেছে। ইনি জলেও থাক্তে পারেন, ডাঙ্গাতেও থাক্তে পারেন। সভাগুদ্ধ লোক হেসে উঠলো। কেশব বল্লে, — "তোমরা হেস না, এর কিছু মানে আছে। এঁকে জিজ্ঞাসা করি।" আমি বল্লাম— যতদিন ব্যাঙাচির ল্যাজ্ঞানা থসে, তার কেবল জলে থাক্তে হয়, আড়ায় উঠে বেড়াতে পারে না। যেই ল্যাজ্ঞ থসে, অম্নি লাফ দিয়ে ডাঙ্গায় পড়ে। তথন জলে ও থাকে আবার ডাঙ্গায় ও থাকে। তেমনি মান্ত্রের যতদিন অবিভার ল্যাজ্ঞান থসে, ততদিন সংসার জলে পড়ে থাকে। অবিভার ল্যাজ্ঞা থস্লে,—জ্ঞান হলে, তবে মুক্ত হয়ে বেড়াতে পারে, আবার ইচ্ছা হলে সংসারে থাক্তে পারে।" (ক)

'মার' ইচ্ছায় ও সাক্ষাৎ আদেশে শ্রীরামরুষ্ণের সহিত কেশব চন্দ্রের এবং তাঁহার সাহচর্য্যে ইংঝাজী শিক্ষায় শিক্ষিত সম্প্রদাবের

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

একতা সম্মিলন। কেশবচন্দ্র হইতেই ভক্ত সমাগম আরম্ভ, এবং কেশবচন্দ্রকে উপলক্ষ্য করিয়া তাঁহার মহা ধর্মসমন্বয় বার্তা জগতের সমক্ষে প্রচার।

শ্রীরামরক্ষের লোকশিক্ষার এই বিশেষত্ব ছিল যে, তিনি অধিকারী বৃঝিয়া শিক্ষা দিতেন। যে ব্যক্তি যে ভাবের অধিকারী তাহাকে সেই ভাবে উপদেশ দিয়া ধর্মপথে অগ্রসর হইতে সাহায্য করিতেন। দাদশবর্ষব্যাপী তৃষ্কর তপশ্চর্য্যার প্রত্যক্ষ দর্শন হইতে তাহার সকল ধর্ম সম্প্রদায়ের সহিত সমান সহাত্ত্ত্তি ছিল। তাঁহার উক্তি,—

"আমি যার যা ভাব তার সেই ভাব রক্ষা করি। বৈশ্ববৈদ্ধ বৈশ্ববের ভাবটা রাখতে বলি, শাক্তকে শাক্তের ভাব। আমি সব ভাবই কিছু কিছু দিন কর্ত্তাম তবে শান্তি হতো। আমি সব রক্ষ করেছি—সব পথই মানি। শাক্তদের ও মানি, বৈশ্ববদের ও মানি আবার বেদান্তবাদীদের ও মানি। এখানে তাই সব মতের লোক আসে। আরু সকলেই মনে করে, ইনি আমাদেরই মতের লোক। আছ কাল কার ব্রন্ধজ্ঞানীদের ও মানি। এখানে সব লাকই আছে—এখানে সব রক্ষ লোক আস্বে বলে,—বৈশ্বব, শাক্ত, কর্ত্তাভ্জা, বেদান্তবাদী আবার ইদানীং ব্রন্ধজ্ঞানী।" (ক)

যিনি ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন, যিনি জীবনুক্ত পুরুষ, ঈশ্বর লাজের পর ও তাঁহার কার্যা অবশিষ্ট থাকে। শ্রীরামরুষ্ণের লোকশিকা দ্ধপ মহাকার্যা এখন ও বাকী। তাঁহার উক্তি,—

# শ্রীরামক্লফ্র দেব।

"জ্ঞান লাভ করে চুপ করে থাক্লে লোকশিকা কি করে হবে? বিজ্ঞানী স্বার্থপর নয় যে আপনার হলেই হলো। সে আম স্বাইকে দিয়ে থায়, আপনি থেয়ে মুথ পুঁছে বদে থাকেনা।" (ক)

জীবনুক পুরুষই জগতের কল্যান করিবার প্রকৃত অধিকারী।
কারণ তাঁহার কার্যাশক্তি সাক্ষাৎ ঈশ্বরের শক্তি। তিনিই লোকশুরু আচার্যা; কারণ ঈশ্বরের বাণী তাঁহার শ্রীমুখ দিয়াই বাহির হয়।
কেবল জগতের মঙ্গল ইচ্ছায় ও লোকশিক্ষার জন্ম বিজ্ঞানী পুরুষ
দেহরক্ষা করেন। ভগবান শঙ্করাচার্যা জ্ঞান দান করিবার জন্ম বিপ্তার
'আমি' রাথিয়াছিলেন; মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্য প্রেম বিলাইতে ভক্তির
'আমি' রাথিয়াছিলেন; যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের সমুচ্চয় এক
মাত্র শ্রীমাক্ষের শ্রীমুগ হইতে প্রচার হইয়াছে!

েলাকশিক্ষক কে হইতে পাবেন ? ধর্মশিক্ষা দিবার অধিকারী কে ? এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীরামক্ষেরের যে উক্তি, ভাহাতে তিনি কোন রূপ সংশয় রাথেন নাই। তিনি বলিয়াছেন,—

"সিশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ বাতিরেকে লোক শিক্ষা দেওয়া যায়
না। যদি তিনি সাক্ষাংকার হন আর আদেশ প্রান তাহলে
হতে পারে। আদেশ না হলে কে তোমার কথা শুন্বে পূ
সে উপদেশের কোন শক্তি নাই। আগে সাধন করে
বা যেরূপে হোক্ ঈশ্বরকে লাভ কর্ত্তে হয়। তাঁর
আদেশ পেয়ে লেক্চার দিতে হয়। আবার মনে মনে
আদেশ হলে হয় না। তিনি সত্য সতাই সাক্ষাৎ কার
হন, আরে কথা কন। তখন আদেশ হতে পারে। যে

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

তাঁর আদেশ পায়, সে তাঁর কাছ থেকে শক্তি পায়। সে কথার জোর কত ? পর্কত টলে যায়।"

"ওদেশে কামারপুকুরে : হালদার পুকুর বলে একটা পুকুর আছে। পাড়ে রোজ সকাল বেলা বাহে করে রাখ্তো। যারা সকাল বেলা আসে খুব গালাগাল ভায়। আবার তার পরদিন সেইরূপ,—বাহে আর থামনা। লোকে কোম্পানিকে জানালে। তারা একটা চাপরাসী পাঠিয়ে দিলে। সেই মথন একটা কাগজ মেরে দিলে,— বাহে করিও না, তথন সব বন্ধ। যে লোকশিক্ষা দেবে তার চাপরাস্ চাই। না হলে হাসির কথা হয়ে পড়ে। আপনারই হয়না, আবার অন্ত লোক! কানা কানাকে পথ দেখিয়ে যাচেছে, হিতে বিপরীত! ভগবান্ লাভ হলে অন্তদৃষ্টি হয়,—কার কি রোগ বুঝা যায়, তথন উপদেশ দেওয়া যায়।' (ক)

"তাগী না হলে লোকশিক্ষা হয় না। যাদের দারা তিনি লোকশিক্ষা দেবেন তাদের সংসার তাগে করা দরকার, তা না হলে উপদেশ গ্রাহ্য হয় না। শুধু ভিতরে ত্যাগ হলে হবে না, বাহিরে ত্যাগও চাই, তবে লোকশিক্ষা হয়। সন্নাসী ও যদি মনে ত্যাগ করে, বাহিরে কামিনীকাঞ্চন লয়ে থাকে তার দারা লোকশিক্ষা হয় না।" (ক)

শ্রীরামর্থ আচার্যোর গ্রভিমান রাথেন নাই। "তিনি নয়" কিন্তু তাঁহার মা, তাঁহাকে যেমন বলাইতেছেন, তিনি তেমনিই বলিতেছেন,"—ইহাই তাঁহার ধারণা। তিনি বলিয়াছিলেন,—

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"গুরু, বাবা, কর্ত্তা এই তিন কথায় আমার গায়ে কাঁটা বেঁধে। আমি তাঁর ছেলে—চিরদিন বালক, আমি আবার বাবা কি ? ঈশ্বর কর্ত্তা, আমি অকর্ত্তা, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র। রাধাবাজারে আমাকে ছবি ভোলাতে নিয়ে গিছ্লো। সেদিন রাজেক্র মিত্রের বাড়ী যাবার কথা ছিল। কেশব সেন আর সব আস্বে শুনে ছিলাম। গোটা কত কথা বল্বো বলে ঠিক্ করে ছিলাম। রাধাবাজারে গিয়ে সব ভূলে গেলাম। তথন বল্লাম্—মা তুই বলবি! আমি আর কি বল্বো! আমার স্বভাব এই,—আমার মা সব জানে। রাজেক্র মিত্রের বাড়ী তিনিকথা কবেন। সেই কথাই কথা! সরস্বতীর জ্ঞানের একটী কিরণে এক হাজার পশ্বিত থ হয়ে যায়!" (ক)

তাঁহার উক্তির ইহাই মর্ম যে, লোকশিক্ষার জন্ম তাঁহার শ্রীমুথ দিয়া যাহা কথিত হয়, তাহা ঈশ্বরের বাণী—ভগবানের আদেশবাণীই তিনি জনসমক্ষে প্রচার করিতেছেন। তাঁহার নিজের ইচ্ছা প্রণোদিত হইয়া অহংজ্ঞানে তিনি কোন শিক্ষা দেন নাই। তাঁহার শ্রীমুথের উক্তি,—

> "যেমন আকাশের জল ছাদ হতে, বাদেরমুথ দিয়ে বেরোয়, ভাঁরই কথা এই খোলটার ভিতর দিয়ে বেরুছে !"

বর্ত্তমান যুগে হিন্দু বৌদ্ধ মুসলমান খ্রীষ্টান ও অক্সান্ত নানা ধর্মমত ও তাহাদিগের অন্তর্কার্তী বিভিন্ন সম্প্রদায় বিদ্বেষ পর হইয়া নিজ নিজ মত সংস্থাপনের জন্ত পরম্পর বিরোধকারী ও শত্রুভাবাপন। সকল ধর্মেরই ভিতর স্কর্ষা ও অনুদার ভাব

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা।

প্রবল। সহার্ভুতির অভাবে এক ধর্ম অন্ত ধর্মের প্রতি থড়াহস্ত।
পৃথিবীর আদি হইতে ধর্মের নামে কত অত্যাচার ও উৎপীড়ন
না মন্ত্যা সমাঞ্চ-দেহ বিগণ্ডিত করিয়াছে, কত শোণিত প্রোত না
প্রবাহিত হইয়াছে ! জগৎ ব্যাপী এই ধর্ম্মবিল্লব ও বিদ্বেষ বিল্লি
নির্বাপিত করিবার জন্ম, শ্রীরামক্ষণ্ণ নিজ্ঞ জীবনে সর্বাপ্রকার
ধর্মভাব সাধনে সিদ্ধ হইয়া সর্বাধর্ম্মসমন্বয়ের সমাচার প্রচার
করিতেছেন,—

# ১। সকল ধর্মাই এক একটা পথ; সকল ধর্মা পথেই ঈশ্বরের কাছে পৌছান যায়।

"এক একটা ধর্মের মত এক একটা পথ, ঈশ্বের দিকে
নিয়ে যায়। যেমন নদী নানাদিক থেকে এসে সাগর
সঙ্গমে মিলিত হয়। নানা ধর্মে, নানা পথ, এক ঈশ্বের
কাছে পৌছিবার। মত পথ। অনস্ত মত, অনস্ত পথ।
সব মতই পথ—মত কিছু ঈশ্বর নয়। তবে আস্তরিক
ভক্তি করে, একটা মত আশ্রয় কল্লে তাঁর কাছে পৌছান
যায়। যেমন কালীধরে যেতে নানা পথ দিয়ে য়াওয়া
যায়—তবে কোন ও পথ শুদ্ধ, কোন পথ নোংরা। শুদ্ধ-পথ দিয়ে য়াওয়াই ভাল।"

"একটা জোর করে ধর্ত্তে হয়। ছাদে গেলে পাকা সিঁড়িতে ওঠা ওঠা যায়, একথানা মইয়ে ওঠা যায়, দড়ির সিঁড়িতে ওঠা যায়, একগাছা দড়ি দিয়ে, একগাছা বাঁশ দিয়ে ওঠা যায়। কিন্তু এতে থানিকটা পা ওতে থানিকটা পা দিলে হয় না। একটা দৃঢ় করে ধরুতে হয়। একটাতে দৃঢ় হলে তবে

### **बीतामकृक (**एव।

ঈশর লাভ হয়, নচেৎ হয় না। দৃঢ় হলে সাকার বাদীরাও ঈশবলাভ কর্বে, নিরাকার বাদীরাও ঈশবলাভ কর্বে।"

### ২। সকল ধর্মা ঈশরই করেছেন।

দেশ কাল পাত্র ভেদে ঈশ্বর নানা ধর্ম, নানা মত করে-ছেন— অধিকারা বিশেষের জন্য। সকলে ব্রহ্মজ্ঞানের অধি-কারী নয়, এটি আবার সাকার পূজার ব্যবস্থা করেছেন। যার জগৎ তিনিই এ সব করেছেন---অধিকারী ভেদে। তাব ইচ্ছায় নানা ধর্ম নানা মত হয়েছে: তবে তিনি যাব যেমন ক্লাচ আবার যার যা পেটে সয় তাকে সেইটা দিয়েছেন। এক মার পাচ ছেলে। বাডীতে মাছ এসেছে। मा नाना त्रकम वाञ्चन करत्रष्ट्रन—गांत या (পটে नग्न। কারু জন্ম মাছের পোলাও করেছেন। মা সকলকে মাছের (भागां । मान ना -- मकरनत (भारते मग्न ना । धांत (भारते व অসুথ তার জন্ম মাছের ঝোল করেছেন। আবার কারু জ্বতা মাছের অম্বল, মাছের চত চতি, মাছ ভাজা এই স্ব करत्राह्म । यात्र त्यां जान नार्ण; यात्र त्यां त्यां मा किछ या मकलाकर मयान जान वारमन। अकृति व्यानामा, অবার অধিকারী ভেদ। নার যা প্রকৃতি, যার যা ভাব, সেই ভাৰটা নিয়ে পাকে।"

৩। সকল, ধর্মমতই সতা অতএব বিদ্বেষভাব ভাল নয়।

"আন্তরিক হলে সকল ধর্মের ভিতর দিয়াই ঈশ্বকে

পাওয়া নায়। বৈষ্ণবেরা ও ঈশ্বকে পাবে, শাক্তরা ও

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা

পাবে, বেদান্তবাদীরাও পাবে, ব্রন্ধন্তানীরা ও পাবে, জাবার মুসলমান গ্রীষ্টান এরাও পাবে। আন্তরিক হলে সবাই পাবে। কেউ কেউ ঝগড়া করে বসে। বৈষ্ণব বলে—আমাদের শ্রীক্ষকে না ভজ্লে কিছু হবে না; শাক্ত বলে —আমাদের ভগবতী একমাত্র উদ্ধার কর্ত্তা—তাঁকে না ভজ্লে কিছুই হবে না। গ্রীষ্টানরা বলে—আমাদের গ্রীষ্টান ধর্মানা মান্লে কিছুই হবে না।

"এ সব বৃদ্ধির নাম মতুয়ার বৃদ্ধি; অথাৎ আমার পর্যাই ঠিক ামি যা ভাব্ছি তাই দতা, আরু নকলের মত মিখা। এ বৃদ্ধি থারাপ। ঈশ্বরের কাছে নানা পথ দিয়ে পৌছান যায়।"

"আবার কেউ কেউ বলে.—আমরা নিরাকার বল্ছি
অতএব ঈশ্বর নিবাকার সাকার নন , আমরা সাকার
বলছি অতএব তিনি সাকার নিরাকার নন। এই বলে
আবার ঝগড়া। ২ত লোক দেখি বর্মা ধর্ম কোরে, এ
ওর সঙ্গে ঝগড়া কচেচ ও এর সঙ্গে ঝগড়া কচেচ। হিন্দু
মুম্বলমান ব্রম্মজ্ঞানী শাক্ত বৈষ্ণুব শৈব সব পরম্পর ঝগড়া।
তাঁর সম্বন্ধে এমন কথা বলোনা যে. তিনি এই হতে
পারেন, আর এই হতে পাবেন না। বলো, "আমাশ্রু
বিশ্বাস এইরূপ, আর ও কত কি হতে পারেন তিনি জানেন,
আমি জানি না: বুঝ্তে পারি না।" মানুষের এক ছটাক
বুদ্ধিতে ঈশ্বের স্বরূপ কি বুঝা যায় ? এক সের ঘটিতে কি
চার সের ছধ ধরে ? তিনি যদি কুপা করে কথনও দর্শন
ভান, আর বুঝিয়ে ভান, তা হলে বুঝা যায়, নচেৎ নয়।"

# ত্রীর মকৃষ্ণ দেব

"হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টান—নানা পথ দিয়ে এক জায়গায় যাচে । নিজের নিজের ভাব রক্ষা করে, আন্তরিক তাঁকে ডাকলে ভগবান লাভ হবে।"

"যদি কোন মত আশ্রয় কোরে তাতে ভূল হয়ে থাকে, আন্তরিক হলে তিনি সে ভূল শুধ্রিয়ে তান। তাঁর জগৎ তিনি ভাব্ছেন। আন্তরিক ডাক্লেই হলো। তিনি ত অন্তর্থামী, তিনি অবশুই জানিয়ে দেবেন তাঁর স্কলপ কি। তবে এটা ভাল নয়—এই বলা যে আম্রা ধা ব্ঝেছি তাই ঠিক, কার সে যা বল্ছে সব ভুল্। তা্ কি তাঁর ইতি কর্ত্তে পারে ?"

# ৪। ঈশর এক ; সকল ধর্মেই তাঁকে চায় আর কারুকে চায় না।

"वस्त कि नाम वालाना। मकरनहें कि किनिस्क हार्कि: हिन्तू मूमनमान श्रीष्ठान नाक नेन देवस्व, स्विष्टित कार्नित व्यक्त हार्हि। उर व्यानाना काम्रना, मकरनरें कि वस्त हार्हि। उर व्यानाना काम्रना, व्यानाना नाम। कि हा भूक्रित व्यानकश्चित वाहे व्याहि। हिन्तूता कि वाहे थिएक क्रम निष्ठि, कन्मी कर्त्र—वन्हि व्या। मूमनमान्ता व्यात कि वाहे क्रम निष्ठि, हामफान एएन कर्त्र—हान्ना वन्हि भानी। श्रीष्ठानता व्यात क्रम वाहे क्रम निष्ठि—छात्रा वन्हि भ्रमोनेता व्यात क्रम वर्षिक क्रम निष्ठि—छात्रा वन्हि भ्रमोनेता व्यात क्रम वर्षिक नामिष्ठी क्रम नम्मनी; कि भानी नम्न

#### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

— ওয়াটার; কি ওয়াটার নয়—য়ল; তা হলে হাসির
কথা হয়! তাই দলাদলি, মনাস্তর, ঝগড়া—ধর্ম নিয়ে
লাঠালাঠি কাটাকাটি—এ সব ভাল নয়। সকলেই তার
পথে যাচেচ। আন্তরিক হলেই, ব্যাকুল হলেই তাঁকে
লাভ করে। বেদ পুরাণ তন্ত্র—সব শান্তে তাঁকেই চায়
আর কাককে চায় না।"

"ঈশ্বর এক বহ ছই নাই। তাঁকে ভিন্ন ভিন্ন নাম দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন লোকে ডাকে। তিনি একই, কেবল নামে তফাং। কেউ বল্ছে গড়, কেউ বলে আল্লা, কেউ বলে ব্ৰহ্ম, কেউ বল্ছে—কালী, কৃষ্ণ, শিব, রাম, যিশু, হুগা। এক রাম তাঁর হাজার নাম।"

# ৫। ঈশরের স্বরূপ যে যতটুকু জেনেছে, সে সেই মাত্র বল্তে পারে।

"যদি ঈশ্বর সাক্ষাৎ দর্শন হয়, তা হলে তাঁর স্বরূপ কি
ঠিক বলা যায়। যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, সে ঠিক জানে,
ঈশ্বর সাকার, আবার নিরাকার, আরও তিনি কত কি
আছেন, তা বলা যায় না। কতকগুলি কাণা একটা
হাতীর কাছে এসে পড়েছিল। আাকজন লোক বলে দিলে
—এ জানোয়ারটীর নাম হাতী। তথন কাণাদের
জিজ্ঞাসা করা হলো হাতীটা কি রক্ম ? তারা হাতীর
গা প্পর্শ কর্জে, লাগ্লো। একজন বল্লে—হাতী একটা
থামের মত—সে কানাটা হাতীর পা প্পর্শ করেছিল। আর

# জীরামকৃষ্ণ দেব।

একজন বল্লে—হাতী একটা কুলোর মত,—দে কেবল একটা কাণে হাত দিয়েছিল। এই রকম যারা শুঁড় কি পেটে হাত দিয়ে দেখেছিল, তারা নানা প্রকার বল্তে লাগ্লো। তেম্নি ঈশ্বর সম্বন্ধে যে যতটুকু দেখেছে সেমনে করেছে,— ঈশ্বর এম্নি আর কিছু নুয়।"

# ৬ ঈশ্বকে যে সর্বভাবে দর্শন করেছে, সেই ভার যথার্থ স্বরূপ জানে।

"যে ভক্ত যেরপ দ্যাথে দে সেইরপ মনে করে।
বাস্তবিক. কোন গণ্ডগোল নাই। তাঁকে কোন রকমে
যদি একবার লাভ কর্ত্তে পারা যায়, তা হলে তিনি সব
বুঝিয়ে দ্যান। একজন লোক বাহ্নে থেকে ফিরে এসে
বল্লে,—গাছতলায় একটা স্থন্দর লাল গিরগিটা দেখে
এলাম। আর একজন বল্লে,—তোমার আগে আমি
সেই গাছতলায় গিছ্লাম, তা দে লাল রং হতে যাবে
ক্যান ? সে যে সবৃদ্ধ রং—আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আর
একজন বল্লে,—ও, আমি বেশ জানি, তোমাদের আগে
গিছ্লাম। সে গিরগিটা আমিও দেখেছি। সে লাল
ও নয়, সবৃদ্ধ ও নয়,—বচক্ষে দেখেছি—নীল। আর
ক্রইজন ছিল, তারা বল্লে—হল্দে, পাস্টে, নানা রং।
শেষে সব বাগ্রা বেধে গ্যাল। সকলে জানে আমি
যা দেখেছি তাই ঠিক্। তাদের বাগ্রা দেখে আ্যাকজন
লোক ব্লিজ্ঞাসা কল্লে—ব্যাপার কি ? বখন সব বিবরণ

### ভক্ত সমাগম ও লোক শিক্ষা।

শুন্দে, তথন বল্লে,—আমি ঐ গাছতলাতেই থাকি, আর ঐ জানোয়ার কি আমি চিনি। তোমরা প্রত্যেকে যা বল্ছো, তা সব সত্য। ও গিরগিটা কথন লাল, কথন সবুজ, কথন নীল, এইরূপ নানা রং হয়। আবার কথন দেখি, একেবারে কোন রং নাই—নিপ্রণ।"

"যে ব্যক্তি সনা সকলা ঈশ্বর চিন্তা করে, সেই জ্রান্তে পারে তাঁর স্বরূপ কি ? সেই ব্যক্তিই জানে যে, তিনি নানা রূপে দ্যাখা দ্যান,—নানা ভাবে দ্যাখা দ্যান। তিনি সন্তণ আবার নিন্ত্রণ। যে গাছতলায় থাকে সেই জানে যে বহুরূপী নানা রং—আবার কথন কথন কোন রংই থাকে না। অন্ত লোকে কেবল তর্ক ঝগড়া করে কন্ট পায়।"

"তা শুধু সাকার বল্লে কি হবে १—তিনি শ্রীক্ষের স্থায় মানুষের মত দেহ ধারণ করে আসেন এ ও সত্য, নানা রূপ ধরে ভক্তকে দেখা দ্যান এ ও সত্য, আবার তিনি অথও সচিদানন্দ এ ও সত্য। বেদে তাঁকে সাকার নিরাকার হই বলেছে,—সগুণ ও বলেছে, নিগুণ ও বলেছে।" (ক)

উল্লিখিত উক্তিগুলি কোন ধর্ম শাস্ত্রের ব্যাথ্যা নয়, কোন দর্শন শাস্ত্রের সিকান্ত নয়, কেবল স্থায় বিচারের মীমাংসা ও নয়, এগুলি শ্রীরামক্ষের ঈশ্বর দর্শনের প্রত্যক্ষ অন্তর্ভূতি, জগদন্বার আদেশে তাঁহার শ্রীমুশ হইতে নিঃস্ত হইয়াছে।

আবার সর্কাধর্ম গ্রাসোন্থ, আধুনিক পাশ্চাত্য জড়বাদীর

# ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

মীমাংসা যে, আত্মা পরোলোক প্রভৃতি অলোকিক তব,
মানব জ্ঞানের বহিভৃতি পদার্থ। ঈশ্বর অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয়—মনবৃদ্ধির
অগোচর। কোনরূপ উপায়ে তাঁহাকে জানিতে পারা যায় না,
জানিবার আবিশ্রক ও নাই।

ধর্ম্মের উৎপত্তি সম্বন্ধে তাঁহাদের একটা মত এই যে, মামুষ যথন অসভা ছিল, তৎকালে স্বপ্ন দর্শন হইতে তাহার মনে আত্মা ও পরলোকের কল্পনা উদয় হইয়াছিল। স্বপ্লাবস্থায় নানা কর্মা করিতেছে দেখিয়া, অসভ্য মানুষ মনে করে যে, তাহার দেহের ভিতর ঠিক তাহারই মত আর এক জন আছে। সে যখন নিজা যায় তাহার অনুরূপ দ্বিতীয় সরাটীই তথন নানা কার্য্য করিয়া বেড়ায় এবং জাগ্রত হইবার পূর্বে দেহমধো ফিরিয়া আইদে। যথন কেহ মৃত হয়, এই ভিতরের সন্থা, দেহ চইতে বাহির হইয়া যায়, কিন্তু পূর্বের ভার দেহনধাে সে ফিরিয়া না আসিয়া প্রেভরূপে চক্ষুর অন্তরালে বিভ্যমান থাকে। এই বিশ্বাস হইতে ক্রমে দেহমধ্যে একটা স্বতন্ত্র আত্মা আছে এই জ্ঞান উৎপন্ন হয়। মৃত্যুর পর প্রেতের উদ্দেশে, জীবিতাবস্থার স্থায় তাহার প্রীতির জন্স, শ্মশানে ও তাহাকে আহার দ্রব্য, পরিধেয় প্রভৃতি প্রদান করিয়া থাকে। এইরূপ অনুষ্ঠান হইতে প্রেতপিতৃপূকা ও শ্রাদ্ধের উৎপত্তি; ইহাই ক্রমে দেবপূঞ্চায় পরিণত হয়। পরলোক প্রেতাত্মার দেশ। যত লোক মরে সকলেই প্রেত হয়। এইক্লপে ষতদিন শায়, মত মৃতের সংখ্যা ৰুদ্ধি হয়, প্রেতের দল ও ততই বাড়িতে থাকে। ক্রমে প্রেত সকল স্থানেই বর্ত্তমান বোধ হয়;

কথন কথন তাহাকে দেখিতে পাওয়া যায়। প্রেতলোকে যাইয়া প্রেত প্রভূত শক্তিমান হইয়া উঠে। মহাশক্তিশালী প্রেত না করিতে পারে এমন কোন কার্যাই নাই। সকল দেহের ভিতর, দকল পদার্থের ভিতর প্রবেশ করিতে পারে। মানুষ পশু সর্পাদি সকল দেহ ধারণ করিতে পারে। সকল প্রকার পীড়া, মৃত্যু পর্যান্ত অনিষ্টকারী প্রেতের দেহমধ্যে প্রবেশ দারা ঘটিতে পারে। আবার মঙ্গলকারী প্রেত দেহে প্রবেশ করিয়া অলৌকিক জ্ঞান ও শক্তি প্রকাশ করিয়া থাকে। ক্রমে এইরূপ মহাশক্তি সমন্বিত প্রেত, কথন অপদেবতা কথন বা দেবতা বলিয়া পূজিত হন ৷ মঙ্গলকারী প্রেত-দেবতাকে পূজা করিলে, ধন পুত্র ঐশ্বর্যা, যাহা প্রার্থনা করা যায় তাহাই লাভ হয়। অনিষ্টকারী অপদেবতা নানাক্রপে কষ্ট দেন। বতা অন্ত সর্পাদি তাঁহাদের আজ্ঞাকারী। রোগ সকল ও তাঁহাদের আজ্ঞাকারী। তাঁহাদের পূজা না করিলে রোগ শাস্তি হয় না। এইরূপে সম্পদ ও মঙ্গল দায়িনী লক্ষ্মী, মঙ্গলচণ্ডী ষষ্ঠী প্রভৃতির পূজার প্রচার, ও শীতলা মনসা ঘণ্টাকর্ণ জরান্তর প্রভৃতি দেবদেবীর পূজার উৎপত্তি। ইহারা ইচ্ছা করিলে অলৌকিক শক্তি বলে, মামুধের দেহে, বুক্ষে, প্রস্তারে সকলেরই ভিতর প্রবেশ করিতে পারেন। ইহা হইতে শালগ্রামে, বানলিঙ্গে, প্রতিমায়, ঘটে, বুক্ষাদিতে দেবদেবীর আবির্ভাব কল্লিত হয় এবং ইহা হইতেই নদী পর্বত ও প্রস্রবণ প্রভৃতির উপাসনা প্রচলিত হইয়াছে। যাহারা জীবিত কালে শক্রদমনকারী, পরদেশ বিজয়ী তেজ্বী প্রজারঞ্জ রাজা ছিলেন, তাঁহারাই মৃত্যুর পর দেবতা-দিগের অগ্রনী ইন্দ্র চন্দ্র বায়ু বক্ষণাদি দিকপাল ব্লপে পূজা

## প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

পাইতেছেন। আর যিনি বল বার্য্য ও ঐশ্বর্য্যে মহারান, যিনি জ্ঞান ক্ষা দয়া নীতিজ্ঞতায় শ্রেষ্ঠ, তিনিই দেবদেব ঈশ্বর বা রাম ক্ষাদি অবতার বলিয়া পূজিত হইতেছেন। স্করাং এই মতে দেবদেবী ঈশ্বর পর্যাস্ত সকলেরই উৎপত্তি প্রেত হইতে। পূজাদি ধর্ম কর্মা প্রেতের প্রীতি উৎপাদন মাত্র। আর এই প্রেতবাদের উৎপত্তি হইয়াছে অসভ্যাবস্থায় স্বপ্ন দর্শন হইতে।

ধর্ম্মের উৎপত্তি ও পরিণতি বিষয়ে আর এক মত আছে। এ মতে বালক যেমন নিজের কল্লিত এক চৈতন্তময় রাজ্যে থেলা করে, তাহার থেলার পুতুলটীকে ও জীবন্ত দেখে, অসভ্য মানব ও সেইক্লপ তাহার চারিদিকের প্রাক্কৃতিক পদার্থ ও তাহাদের অজ্যেশক্তির প্রকৃত কারণ অবধারণ করিতে না পারিয়া, ভয়ে ও বিশ্বয়ে তাহাদিগকে চেতনশক্তি সম্পন্ন জ্ঞান করে এবং অতীক্রিয় অলোকিক ব্যক্তিবিশেষ বোধ করিয়া পূজা করিতে থাকে। ক্রমে এই সকল প্রাকৃতিক পদার্থের উপাসক দিগের প্রকৃতি অনুযায়ী, প্রাকৃতিক বস্তুর অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণকে, নানা বিধ শারীরিক ও মানসিক গুণান্বিত করিয়া নানা উপাধ্যানের সৃষ্টি হয়। অগ্নি বায়ু সূর্য্য প্রভৃতি বৈদিক দেবপূজার উৎপত্তি এইরূপে হইয়াছিল। ভিন্ন ভিন্ন দেবতার উপাসকেরা নিজ নিজ দেবতাই একমাত্র অদ্বিতীয় বলিয়া মনে করিত। নীতি ও জ্ঞানোন্বতির সহিত যে সকল দেবচরিত্র নীতি বিক্লম বোধ হইল, তাহাদিগের নিম্ন স্থান নির্দেশ করিয়া সকলের উপর সর্বসদ্ভণ সম্পন্ন নীতি পরায়ণ, দয়া ও ক্ষমা-বান্ এক দেবদেব প্রতিষ্ঠিত হইলেন। অতএব এ মতে দেবতা

ও ঈশরকল্পনা, ভয় ও বিশ্বয় সন্তৃত। বিজ্ঞানের উন্নতির সহিত এই সকল কল্লিত প্রাকৃতিক দেবতা অন্তর্হিত হইতেছেন।

যুরোপীয় দার্শনিকের মীমাংদা যে, স্থসভা প্রজ্ঞাবান্ মানবের কর্ত্তবা, অজ্ঞান ও কল্পনা সঞ্জাত এই সকল ভ্রান্ত মত পরিত্যাগ করিয়া, বৃদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষ সাধনে এবং জ্পনহিতকর কার্য্যে কায়মনোবাক্যে নিযুক্ত হওয়া। জ্ঞান ও বিজ্ঞানের সাহায্যে মহুয়া সমাজের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন এবং নীতি পথ অবশ্রন করিয়া জ্বগতের যাবতীয় কুসংস্থারের উচ্ছেদ ও প্রথ শাস্তির বৃদ্ধি করাই মহুয়া জ্বীবনের উদ্দেশ্য।

ভারতের ক্মাধুনিক শিক্ষিত সম্প্রদায় এই পাশ্চাতা অজ্ঞেয়বাদের মোহে আছের। ভগবান্ মতুর স্থানে এখন জন্ ইুয়ার্ট
মিল্ অধিষ্ঠিত, মহর্ষি বেদবাদের স্থান হার্বার্ট স্পেনসার অধিকার
করিয়াছেন। ইদানীং উল্লিখিত পণ্ডিতগণের পদান্তসরণ করিয়া,
প্রাচান আত্মতত্ত্বক্ত মহাপুরুষ প্রবর্তিত, সর্ববিধ মানবপ্রকৃতির
উপযোগী এবং আত্মার সংসার হুংখের নিবর্ত্তক, ধর্ম্ম ও সমাজ বিধান
উৎপাটন পূর্বক, অনুরদর্শা বিচারবৃদ্ধি প্রস্তুত ও ইহলৌকিক
স্থাশায়, অভিনব ধর্ম্ম ও সমাজ প্রতিষ্ঠার আয়োজন হইতেছে।
য়ুরোপীয় দার্শনিক শিক্ষা দিয়াছেন যে, জগং ব্যাপার এক অজ্ঞেয়
শক্তির কার্যা। স্তুত্রাং তাহার অনুসন্ধান রুথা। ঈশ্বর, আত্মা,
পরলোকাদিতে বিশাস ভ্রম ও কুসংস্কার মাত্র। মানুষের শারীরিক
ও মানসিক প্রকৃতির সর্ব্বান্ধীন উন্নতিই মনুযাত্ব। কেবল জ্ঞান ও
বিজ্ঞানের অফুশীলন দ্বারা এই মনুযাত্ব লাভ করিতে পারা যায়।
স্কৃত্রাং পাশ্চাত্যের অনুকরণে এখন হিন্দু সমাজে ত্যাগের পরিবর্ছে

# 🕮 রামকুষ্ণ দেব।

ভোগের, অধ্যাত্মবিষ্ণার পরিবর্ত্তে জড়বিজ্ঞানের ধর্মনীতির পরিবর্ত্তে অর্থকরী শাস্ত্রেব আলোচনা। এখন ভগবৎ বিশ্বাস ও ভক্তি সংশয়াত্ম যুক্তি বিচারের নিকট পরাজিত। ধর্ম কর্ম কামিনীকাঞ্চনের মহিমায় দূরে পরিতাক্ত । সাধন ভজন হীন বিষয়াসক্ত মন যুক্তি বিচার ও পাণ্ডিভারে দ্বারা ঈশ্বরতন্ত্ব নিরূপণ করিতে যাইলে, তাহা চিরদিন অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় থাকিবে। কেবল আন্তরিক ব্যাকুলতাও সাধন দ্বারা শুদ্ধচিত্তে, সেই "সত্যং শিবং স্থানরং" "আনন্দরূপং অমৃতং" প্রকাশিত হন, শ্রীরামক্বয় তাহাই উল্লেখ করিতেছেন,—

"তাঁর বিষয়ে কে বিচার করে বৃঝ্বে? তাঁর অনস্থ ঐশ্বর্যা কি বৃঝ্বে? তাঁর কার্যাই বা কি বৃঝ্তে পার্বে? তোমার ফিলজফিতে কেবল হিসাব কিতাব করে, কেবল বিচার করে। ওতে তাঁকে পাওয়া যায় না। শুধু বিচাব কল্লে কি হবে? আগে তাঁকে লাভ করবার চেপ্তা কর। সাধন না কল্লে, তপস্থা না কল্লে, ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। 'ষডদর্শনে দর্শন মেলে না আগম নিগম ভন্তসারে'।"

"তাঁকে দর্শন কতে হলে সাধন চাই। বিচার করে শাস্ত্র
পড়ে তাঁকে জানা যায় না। তাঁর কাছে যেতে হবে।
যতক্ষণ না হাটে পৌছান যায়, ততক্ষণ দূর হতে কেবল
হো হো শব্দ হাটে পৌছিলে আর আনক রকম। তথন
স্পষ্ট দেখ্তে পাবে, শুন্তে পাবে 'আলু নাও' 'পয়সা নাও'
স্পষ্ট শুনতে পাবে। যতক্ষণ স্থার থেকে দূরে ততক্ষণ

বিচার কোলাহল। তাঁর কাছে গালে তিনি কি স্পষ্ট ব্ঝাতে পারবে। সমৃদ্র হতে হু হু শব্দ কচেচ। কাছে গোলে কত জাহাজ যাচেচ, পাখী উড়ছে, ডেউ হচেচ, দেখাতে পাবে।"

"তাঁর বিষয় জ্ঞান্তে গেলে সাধন চাই। সাগরের জ্ঞা পান কল্লে তবে তাতে লবণ আছে বুঝ্তে পারা যায়। কর্মা চাই তবে দর্শন হয়। আাকদিন ভাবে হালদার পুক্র দেখ্লাম। দেখি একজন লোক পানা ঠেলে জ্ঞান নিচে, আর জ্ঞান হাতে তুলে অ্যাক আকিবার দেখ্ছে—জ্ঞা ফটিকের মত। যান ভাখালে যে, পানা না ঠেল্লে জ্ঞা দেখা যায় না। সচিচদানন্দ পানাতে ঢাকা। তাঁর মায়াতে সব ঢেকে রেখেছেন, কিছু জ্ঞানতে ভান না। কামিনীকাঞ্চন মায়া। এই মায়াকে সরিয়ে যে তাঁকে দর্শন করে, সেই তাঁকে দেখ্তে পায়। তাঁকে দর্শনের পর, বিচার শাস্ত্র সায়েক্য সব থড় কুটো বোধ হয়।" (ক)

সাধনের দারা চিত্তশুদ্ধ হইলে তবে ঈশবের সাক্ষাৎকার হয়। তথন তাঁহার স্বব্ধপাদি তন্ত সকল তাঁহার ক্লপায় ব্ঝিবার মানুষ অধিকারী হয়। যুক্তি বিচারের দারা এ সকলের মীমাংসা হইতে পারেনা। শ্রীরামক্ষণ তাহাই বলিতেছেন,—

"তাঁর কাণ্ড মানুষ কি বুঝ্বে ? অনস্ত কাণ্ড! তাই আমি ওস্ব বুঝ্তে আদপে চেষ্টা করি না। শুনে রেথেছি তাঁর স্ষ্টিতে সব হতে পারে। তাই ওস্ব চিস্তা না

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

করে, কেবল তাঁরই চিন্তা করি। হমুমানকে একজন জিজ্ঞাসা করেছিল—আজ কি তিথি ৷ হতুমান বলেছিল — আমি তিথি নক্ষত্র জ্বানি না কেবল রাম চিন্তা করি।" <sup>1</sup> "লোকে পৃথিবীর শোভা ও কামিনীকাঞ্চন দেখেই মোহিত হয়। যাঁর পৃথিবী তাঁকে দর্শন কর্ত্তে চায় না। প্রায় সকলেই বাবুর বাগান দেখেই অবাক্—কেমন গাছ কেমন ফুল, কেমন পরির মূর্ত্তি ,কমন ঝিল, কেমন বৈঠক-থানা এই সব দেখেই অবাকৃ! কিন্তু কই বাগানের মালিক যে বাবু তাঁকে থোঁজে কজন ? বাবুর সঙ্গে আলাপ দরকার। তাঁর কথানা বাড়ী, কটা বাগান, কত কোম্পানির কাগজ, এ আগে জানবার জন্ম অত বাস্ত ক্যান ? আগে সে সব জ্ঞানবার চেষ্টা করা ঠিক নয়। চাকরদের কাছে গেলে তারা দাঁড়াতেই স্থায় না— কোম্পানির কাগজের থবর কি দেবে ? কিন্তু যো সো করে বড় বাবুর সঙ্গে একবার আগাপ করো—তা ধাকা থেয়েই হোক আর বেড়া ডিংয়েই হোক। তথন কথানা বাড়ী, কত কোম্পানির কাগজ ভিনিই বলে দেবেন। বাব্কে দেখ্তে হলে গাছের কি পরির কাছে দেখ্লে চল্বে না। তিনি যেখানে থাকেন, সেইখানে গেলে ছাথা পাবে। ঈশ্বরকে ব্যাকুল হয়ে খুজলে তাঁকে দর্শন হয়, তাঁর সঙ্গে আলাপ হয়, কথা হয়,—বেমন আমি তোমাদের সঙ্গে কথা কচিচ ৷ সভ্য বল্ছি ৷ এ কথা কাকেই বা বল্ছি, কেবা বিশ্বাস করে ৷ (ক)

ভীষণ নিরাশা ও দারুণ অশান্তির হেতু এই নান্তিকতা এবং অশেষ হঃথের নিদান ভোগস্থেলালসার গতিরোধ করিতে ঐরাম-ক্লফের লোক বিস্ময়কর সাধনা। তাঁহার সা⊲নল্ক উপল্কি প্রতিপন্ন করিতেছে যে, অসভা মানব স্বপ্ন দেখিয়া বা কল্পনা করিয়া কোন ধর্ম সৃষ্টি করে নাই। সমস্ত ধর্মই ঈশ্বর হুইতে সমৃদ্ধত। কোনটাই মিথা। নহে। কি অসভ্যাবস্থায় পূজ্য ভূত প্ৰেত নদী পর্বত; কি বৈদিক পৌরাণিক ও তাল্তিক সর্বকামার্থ প্রদায়ক, শর্ক বিপদনাশক দেব দেবী, কি বেদান্তের নিগুণ ব্রহ্ম, সকলই সেই একেরই বিভিন্ন বিকাশ। বাল্যকালে স্বীয় দেবগৃহে পূঞা করিয়া শ্রীরামরুষ্ণ যাঁহার আবির্ভাব দর্শন করিতেন, বিশালাকী দেবীর উদ্দেশে যাত্রাকালীন ভাবসমাধি মগ্ন চইয়া তাঁহাকেই প্রতাক করিয়াছিলেন। ইহা তাঁহার বাল্যকালের প্রতাক্ষ দর্শন। সাধনাদ্বারা যে ঈশ্বর সাক্ষাৎকার হন এই মহাসভ্য তাঁহার ছাদশবর্ষব্যাপী প্রাণান্তকর কঠোর সাধনা জগতের সন্মুথে প্রমাণীত করিয়াছে। শ্রীরামক্ষের মহান্ সর্বধর্মাসমন্বয় সাধন সন্তৃত অটল, वमित्र उवशे डेकि,—

"সিশ্বরকে অবশ্য দর্শন করা যায়! সিশ্বরকে দ্যাথা যায়, আবার তাঁর সঙ্গে কথা কওয়া যায়, যেমন আমি তোমার সঙ্গে কথা কছি! এই হাতের পাখা যেমন দেখছি— সাম্নে প্রত্যক্ষ, ঠিক এম্নি আমি সশ্বরকে দেখেছি! জীবনের উদ্দেশ্য সশ্বর লাভ—শুধু দর্শন নয়—পিতৃত বাৎসলা ভাবে, মধুর ভাবে তাঁর সঙ্গে আলাপ!" পাশ্চাত্য নীতিবাদীগণের আর একটী মত,—জীবনেত কর্মা

## ত্রীরামকৃষ্ণ দেব।

জগতের মঙ্গল করা। পরত্ব:থক।তর মহাত্মা ঈশ্বরচন্দ্র বিত্যাসাগর জগতের উপকারই জীবনের উদ্দেশ্য স্থির করিয়াছিলেন। কোন দিন তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ হওয়াতে শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"তুমি যে সব কর্ম কছে।, এ সব সৎকর্ম। যদি "আমি কর্ত্তা" এই অহঙ্কার ত্যাগ করে নিষ্কাম ভাবে কর্ত্তে পারো, তা হলে থুব ভাল। এই নিষ্কামকর্ম কর্ত্তে কর্ত্তে স্বারেতে ভক্তি ভালবাসা আসে। এইরূপ নিষ্কামকর্ম কর্ত্তে কর্ত্তে কর্ত্তে কর্তে কর্তে কর্তে কর্তে কর্তে কর্তে কর্তে কর্তে ক্রের লাভ হয়।"

"কিন্তু যত তাঁর উপর ভক্তি ভালবাসা আস্বে, ততই তোমার কর্ম কমে যাবে। গৃহস্তের বউ. পেটে যথন ছেলে হয় শাশুড়ী তার কর্ম কমিয়ে দ্যায়। যতই মাস বাড়ে শাশুড়ী কর্ম কমায়। দশমাস হলে আদপে কর্ম কর্তে দ্যায় না, পাছে ছেলের কোন হানি হয়, প্রসবের কোন ব্যাঘাত হয়।"

"তৃমি যে সব কর্ম কচ্চো এতে তোমার নিজ্ঞের উপকার। নিজামভাবে কর্ম কর্ত্তে পাল্লে চিত্তক্তন হবে, আর ঈপরের উপর তোমার ভালবাসা আস্বে। ভালবাসা এলেই তাঁকে লাভ কর্তে পার্বে। জগতের উপকার মানুষে করে না, তিনিই কচ্চেন,—যিনি চক্রস্থা করেছেন, যিনি মা বাপের ভিতর স্বেহ দিয়েছেন, যিনি মহতের ভিতর দ্যা দিয়েছেন, যিনি সাধু ভক্তের ভিতর ভাক্ত দিয়েছেন! সায়ে লোক কামনাশ্র হয়ে কর্ম কর্বে সে নিজেরই মঞ্চল বিদ্যুক্তি।"

"অন্তরে সোনা আছে, এখনও থপর পাও নাই। একটু মাটি চাপা আছে যদি একবার সন্ধান পাও, ভাহতে অগু কাজ কমে যাবে।" (ক)

কেশবচন্দ্র ও ব্রাহ্মভক্ত গণকে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"তোমরা বলো, জগতের উপকার করা। জগৎ কি এত
টুকু! আর তুমি কে, যে জগতের উপকার কর্বে!

তাঁকে সাধনের দ্বারা সাক্ষাৎকার করো, তাঁকে লাভ
করো, তিনি শক্তি দিলে তবে সকলের হিত কর্তে
পারো—নচেৎ নয়।"

বিজ্ঞানবিদ্ ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার ও এইব্লপ নীতি-মতাবলম্বী ছিলেন। ীরামক্ষণ তাঁহাকে বলিতেছেন,—

> "যদি কারে। শুদ্ধর আদে দে কেবল ঈশ্বর চিস্তা করে, তার আর কিছু ভাল লাগেনা। কামনাশৃত হয়ে কর্ম কর্ত্তে চেষ্টা কল্লে শেষে শুদ্ধর লাভ হয়। রজাে মিশান সন্থণুণ থাক্লে ক্রমে নানা দিকে মন হয়, তথন জগতের উপকার কর্বো, এই অভিমান এসে জােটে। জগতের উপকার এই সামাত্ত জাবের পক্ষে কর্তে যাওয়া বড় কঠিন। তবে যদি কেউ পরােপকার জন্ত কামনাশৃত্ত হয়ে কর্ম করে তাতে দােষ নাই, একে নিদ্ধামকর্ম বলে। এক্লপ কর্ম কর্তে চেষ্টা করা থুব ভাল। কিন্তু সকলে পারে না, বড় কঠিন।"

শ্রীরামক্বঞ্চ আরও বিশেষ করিয়া বলিতেছেন,—

"জীবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর্লাভ। কর্মতো আদিকাও। কর্ম্ম

# ় শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

জীবনের উদ্দেশ্য হতে পারে না। তবে নিজামকর্মা একটী উপায়—উদ্দেশ্য নয়। সাধন করে আরও এগিয়ে পড়। সাধন করে আরও এগিয়ে পড়লে শেধে জান্তে পার্বে যে, ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তু। ঈশ্বর লাভই জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁকে পেলে সব পাওয়া যায়। আগে তিনি, তার পর দয়া পরোপকার জ্বগতের উপকার জীব উদ্ধার।"

উল্লিখিত কর্মবাদীগণ মনে করেন যে, সকল কার্য্যই তাঁহাদের স্বাধীনইচ্ছা হইতে প্রস্থত হয়। তাঁহারা যেরূপ সঙ্কল্প করেন, কার্য, ও তদত্ররূপ হইয়া থাকে; এবং সেই কার্য্য করিবার শক্তিও তাঁহাদের নিজস্ব। ডাক্তার মহেল্রলাল সরকার শ্রীরাম-কৃষ্ণের নিকট এই স্বাধীনইচ্ছা সম্বন্ধে তর্ক উত্থাপিত করিলে তিনি বলিয়াছিলেন,—

"কর্ম কর্ত্তে গেলে একটা বিশ্বাস চাই; সেই সঙ্গে সঙ্গে জিনিষ্টা মনে করে আনন্দ হয়, তবে সেই ব্যক্তি কাজে প্রবৃত্ত হয়। মাটির নিচে এক বড়া মোহর আছে, এই জ্ঞান এই বিশ্বাস প্রথমে চাই। বড়া মনে করে সেই সঙ্গে আনন্দ হয়, তার পর থোঁড়ে। খুঁড়তে খুঁড়তে ঠং করে শব্দ হলে আনন্দ বাড়ে। তারপর বড়ার কাণা দ্যাগা যায়, তথন আনন্দ আরও বাড়ে। আমি ঠাকুর বাড়ীতে দেখেছি —সাধু গাঁজা তয়ের কচ্ছে, আর সাজতে সাজতে আনন্দ।" (ক)

আনন্দের আকর্ষণ ও বিষয়ন্ত্রের প্রলোভন শান্তে বাহাকে

'রাগছেষ' বলেছে, এবং "আমি কর্ত্তা" এই প্রান্তজ্ঞান মানুষকে কার্য্য করিতে বাধ্য করে। প্রশ্ন হইতে পারে, যদি মানুষ বিষয়স্থথের লোভে ও রাগছেষের বশে কার্য্য করে, যদি তাহার ইচ্ছার স্বাধীনতা নাই, তাহা হইলে শাস্ত্র সাধন ভজনের উপদেশ কেন দেন, আর পুরুষকারেরই বা সার্থকতা কোথায় ? ইহার উত্তরে বলা হইয়া থাকে যে, শাস্ত্রের উপদেশ "রাগছেষের বণীভূত হইয়া কার্য্য না করা।" বিষয়স্থথের লোভে কার্য্য না করিয়া, ক্রীতদাদের প্রায় কার্য্য না করিয়া, কামনাশ্রু হইয়া কার্য্য করা, প্রভুর প্রায় কার্য্য করা। এক্রপ কার্য্যই প্রকৃত পুরুষকার, কারণ নিক্ষামকর্ম্মের কার্য্যশক্তি সাক্ষাৎ স্বিষরের শক্তি, স্তরাং অমোদ। এইক্রপ নিক্ষামকর্ম্ম করিতে করিতে চিত্তগুদ্ধ হয়, আর চিত্তগুদ্ধ হইলেই সম্বার দর্শন হইয়া থাকে। শ্রীরামক্ষণ্ণের উক্তি,—

"সকলই ঈশ্বাধীন। যতক্ষণ তাঁকে লাভ না হয়, মনে হয় আমরা স্বাধীন। এ ভ্রম, এ স্বাধীন ইচ্ছা বোধ, যারা তাঁকে লাভ করে নাই, তাদের ভিতর তিনিই রেথে ছান। যদি না রেথে দিতেন, তাহলে পাপের বৃদ্ধি হতো। নিজের দোষে পাপ কচিচ, এ বোধ যদি তিনি না দিতেন, তাহলে পাপের আরও বৃদ্ধি হতো—পাপকে ভয় হতো না, পাপের শাস্তি হতো না। যারা তাঁকে লাভ করেছে, তারা জানে—দেখ্তেই স্বাধীনইচ্ছা, বস্ততঃ তিনি ষন্ত্রী, আমি ষন্ত্র, তিনি ইঞ্জিনিয়ার আমি গাড়ী, যেমন করান তেম্নি করি।" "ঈশ্বর সব কচেন, তিনি যন্ত্রী, আমি যন্ত্র—এ বিশ্বাস যদি কারো হয়, সে তো জীবলুক্ত—"তোমার কর্ম তৃমি

## শ্রীরামকৃষ্ণ দেব i

করো লোকে বলে করি আমি।" কি রকম থান ?
বেদান্তের একটা উপমা আছে—একটা হাঁড়িতে ভাত
চড়িয়েছে। আলু বেগুন সব ভাতে দিয়েছে, থানিক পরে,
আলু বেগুন চাল লাফাতে থাকে, যেন অভিমান কচে—
আমি নড়ছি আমি লাফাছি ছোট ছেলেরা দেখলে
ভাবে, আলু পটল বেগুন ওরা বুঝি জীবস্ত, তাই লাফাচে।
যাদের জ্ঞান হয়েছে তারা কিন্তু বুঝিয়ে দ্যায় যে, এই সব
আলু বেগুন পটল এরা জীবস্ত নয়,—নিজে নিজে লাফাচে
না, হাঁড়ির নীচে আগুন জল্ছে তাই ওরা লাফাচে।
যদি কাট টেনে লওয়া যায়, তাহলে আর নড়েনা। জীবের
'আমি কর্তা' এই অভিমান, অজ্ঞান থেকে হয়। ঈশ্বরের
শক্তিতে সব শক্তিমান, জলস্ত কাঠ টেনে নিলে সব চুপ।
পুত্ল নাচের পুত্ল বাজীকরের হাতে বেল নাচে, হাত
থেকে পড়ে গেলে আর নড়েচডে না।"

"তিনিই সব করাজেন বটে, তিনিই কর্ত্তা, তাঁর ইচ্ছাতে সব হচেচ, মানুষ যন্ত্রধন্নপ। আবার এও ঠিক যে কর্ম্মকল আছেই আছে। যার যা কর্ম্ম তার ফল সে পাবে। লঙ্কা মরিচ থেলেই পেট জালা কর্মে— তিনিই বলে দিয়েছেন যে, পেট জালা কর্মে। পাপ কল্লেই তার ফলটী পেতে হবে। নে বাক্তি সিদ্ধি লাভ করেছে, যে ঈশ্বর দর্শন করেছে, যার ঠিক বিশ্বাস ঈশ্বরই কর্ত্তা, আর আমি অকর্ত্তা, সে কিন্তু পাপ কর্মে পারে না। যে লোক নাচতে শিথেছে সেই সাধা লোকের বেতালে পা পড়ে না।"

"যতক্ষণ ঈশ্বর দর্শন না হয়, যতক্ষণ সেই পরশ্বশি। ছোঁয়া না হয়, ততক্ষণ 'আমি কর্তা' এই ভূল থাক্বে, ততক্ষণ আমি সং কাজ কচিচ, আমি অসং কাজ কচিচ, এই সব ভেদবোধ থাক্বেই থাক্বে। এ ভেদবোধ তাঁরই মায়া—তাঁর মায়ার সংসার চালাবার জন্ত বন্দোবস্ত। বিদ্যা নায়া আশ্রয় কলে, সংপথ ধলে তাঁকে লাভ করা যায়। যে লাভ করে, যে ঈশ্বরকে দর্শন করে, সেই এই মায়া পার হয়ে যেতে পারে।" (ক)

অথগু সচিচদানন্দ দর্শন করিবার পর মানুষের কার্য্য করিবার যথার্থ স্বাধীনতা হয়। এই জন্ম শ্রীরামক্কফের উক্তি—"অবৈভজ্ঞান আঁচলে বেঁধে যা ইচ্ছা তাই করে।"

ভগবান লাভ করিতে হইলে, কিরূপে সাধন করিতে হয়, কত মতে, কত পথে তাঁহার নিকট পোঁছান যাইতে পারে, শ্রীরাম-রুষ্ণের সাধনকাণ্ডে সে সমস্ত লিখিত হইয়াছে। বদ্ধজীবের সংসার বন্ধন হইতে মুক্তির উপায় কি ? কিরূপে অনস্ত সংসার হংথের নিবৃত্তি হইয়া মানুষ ব্রন্ধানন্দের অধিকারী হইতে পারে,—তৎ-সম্বন্ধে তাঁহার শ্রীমুখ কথিত উক্তি, "কথামূত" হইতে সংক্ষেপে এই স্থানে সংগৃহীত হইল।

ঈশ্বরের কুপা ভিন্ন তাঁহার দর্শন হয় না।

প্রাশ্ন,--কি কর্ম্মের দারা ঈশর লাভ হয় ?

শ্রীরামক্রফ-"এই কর্ম্মে তাঁকে পাওয়া যাবে, আর এ কর্মের ছারা তাঁকে পাওয়া যাবে না, তা নয়। তাঁর রূপার উপর

# ব্রীরামকৃষ্ণ দেব।

নির্ভর। তাঁর রূপা না হলে তাঁর দর্শন হয় না। তিনি জ্ঞান সূর্য্য, তাঁর একটী কিরণে এইজগতে জ্ঞানের আলো তবেই আমরা পরম্পরকে জানতে রকম বিদ্যা উপার্জন জগতে কত তাঁর আলো যদি একবার তিনি নিজের মুখের উপর ধরেন তাহলে দর্শন লাভ হয়। সার্জ্জন সাহেব রাত্রে আঁধারে লপ্তন হাতে করে বেড়ায়। তার মুথ কেউ দেখতে পায় না, কিন্তু ঐ আলোতে সে সকলের মুথ দেখ তে পায়, আর সকলে পরস্পরের মুথ দেখুতে পায় । যদি কেউ সার্জন সাহেবকে দেখুতে চায়, তাহলে তাকে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়, বলতে হয়— সাহেব, কুপা করে আাকবার আলোটা নিজের মুথের উপর ফেরাও, ভোমাকে অ্যাকবার দেখি। ঈশ্বরকে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়—ঠাকুর ! কুপা করে জ্ঞানের আলো তোমার নিজের উপর আকিবার ধরো—আমি তোমায় पर्नन कति।" (क)

সংশয় বৃদ্ধি প্রশ্ন করে,— তাঁর রূপা করবার কি শক্তি আছে ? তিনি কি আইন ছাড়াতে পারেন ?

> তাঁহার উত্তর,—"সে কি! তিনি ঈশ্বর, তিনি সব পারেন, যিনি আইন করেছেন, তিনি আইন বদ্লাতে পারেন।" "তবে তাঁকে পাবার জন্ম পুব ব্যাকুল হলে, পুব ব্যাকুল হয়ে ডাক্তে ডাক্তে, সাধন কর্ত্তে কর্তে তবে রূপা হয়। ছেলে অনেক দৌড়াদৌড়ি কচেচ দেখে মার দরা হয়। মা লুকিয়ে ছিল, এসে দ্যাখা দ্যায়।"

# ভোগবাসনা নির্ত্তি না হলে, ঈশ্বরের জন্ম ব্যাকুলতা আনে না।

"কিন্তু যতক্ষণ ভোগবাসনা, ততক্ষণ ঈশ্বকে জান্তে বা দর্শন কর্ত্তে প্রাণ ব্যাকুল হয় না। ভোগান্ত না হলে ব্যাকুলতা হয় না। কামিনীকাঞ্চনের ভোগ যতটুকু আছে, সেটুকু তৃপ্তি না হলে জগতের মাকে মনে পড়ে না। ছেলে যথন থেলায় মত্ত থাকে তথন মাকে চায় না, থেলা নিয়ে ভূলে থাকে; সন্দেশ দিয়ে ভূলোও থানিক সন্দেশ থাবে; যথন থেলাও ভাল লাগে না, সন্দেশও ভাল লাগে না, তথন বলে মা যাবো; আর সন্দেশ চায় না। যাকে চেনে না, বা কোন কালে দেখে নাই, সে যদি বলে, আয় মার কাছে নিয়ে যাই—তারই সঙ্গে যাবে; যে কোলে নিয়ে যায়, তারই সঙ্গে যাবে। সংসারের ভোগ হয়ে গেলে, ঈশ্বরের জন্ম প্রাণ ব্যাকুল হয়। কি কোরে তাঁকে পাবো কেবল এই চিন্তা হয়। যে যা বলে তাই শোনে।" (ক)

প্রশ্ন,—কামিনাকাঞ্চনের ভোগবাসনার নির্ত্তি কি করে হয় ? ভোগবাসনার নির্ত্তির উপায় বিবেক বৈরাগ্য।

শ্রীরামকৃষ্ণ,—"ঈশ্বরের কুপায় যদি বিবেক বৈরাগ্য হয়, তা হলে এই কামিনীকাঞ্চনের আসক্তি থেকে নিস্তার হতে পারে। বিবেক বৈরাগ্য না হলে কিছু হয় না। বিবেক অর্থাৎ সং অসং বিচার। একমাত্র সং বা নিতাবস্ত ঈশ্বর, আর

# শীরামকৃষ্ণ দেব।

সমস্ত অসৎ বা অনিতা, ছদিনের অন্ত । বাজীকরই সতা, ভেল্কি মিথ্যা—এইটা বিচার। ঈশ্বই সতা, সংসার অনিতা—এইটা ধারণার নাম বিবেক। বিবেক না হলে, উপদেশ গ্রাহ্ম হয় না। বিবেক উদয় হলে ঈশ্বরকে আন্বার ইচ্ছা হয়। অসৎকে ভাল বাস্লে—যেমন দেহস্থ, লোকমান্ত, টাকা, এই সব ভাল বাস্লে, ঈশ্বর যিনি সৎস্করপ তাঁকে জান্তে ইচ্ছা হয় না। সদসৎ বিচার এলে তবে ঈশ্বরকে খুঁজাতে ইচ্ছা হয়।"

## रिवतागा ।

"বৈরাগ্য, অর্থাৎ সংসারের দ্রব্যের উপর বিরক্তি।
বৈরাগ্য তিনপ্রকার—তীত্র বৈরাগ্য, মন্দা বৈরাগ্য, আর
মর্কট বৈরাগ্য। তীত্র বৈরাগ্য কাকে বলে ?—হচ্চে হবে,
ঈশ্বরের নাম করা যাক্—এসব মন্দা বৈরাগ্য। যার তীত্র
বৈরাগ্য, সে ভগবান্ ভিন্ন আর কিছু চায় না। তার প্রাণ
ভগবানের জন্ম ব্যাকুল। মার প্রাণ যেমন পেটের ছেলের
জন্ম ব্যাকুল। যার তীত্র বৈরাগ্য সে সংসারকে পাতকুয়া
ল্যাথে, মনে হয় বৃঝি ডুবে গেলাম। আত্মীয়দের কাল সাপ
ল্যাথে, তাদের কাছ থেকে পালাতে ইচ্ছা হয়, আর পালায়
ও। সে রকম বৈরাগ্য যদি ঠিক হয়, তা হলে বাড়ী
ত্যাগ হয়ে পড়ে। শুধু অনাসক্ত হয়ে থাকা নয়। টাকা
জমাই, বাড়ীর বন্দোবন্ত করি, তারপর ঈশ্বর চিন্তা কর্বো,
একথা ভাবেই না। ভিতরে খুব রোক্। যা ঈশ্বরের

the think

পথে বিরুদ্ধ বলে বোধ হবে, তৎক্ষণাৎ ত্যাগ। পরে হবে বলে ফেলে রাখে না।"

"অ্যাকদেশে অনাবৃষ্টি হয়েছে। চাষারা সব থানা কেটে দুরে থেকে জল আন্ছে। একজন চাষার খুব রোক্ আছে। সে একদিন প্রতিজ্ঞা কলে, যতক্ষণ না **জল** আদে, খানার সঙ্গে আর নদীর সঙ্গে এক হয়, ততক্ষণ থানা খুঁড়ে যাবে। এদিকে স্নান করবার বেলা হলো। গৃহিণী মেয়ের হাতে তেল পাঠিয়ে দিলে। মেয়ে বল্লে, —বাবা! বেলা হয়েছে, তেল মেথে নেয়ে ফ্যাল। সে বল্লে—তুই যা, আমার এখন কাঞ্চ আছে। বেলা তুই প্রহর, একটা হলো, তথনও চাষা মাঠে কাজ কচেচ। স্থান করবার নামটী নাই। তার স্ত্রী তথন মাঠে এসে বল্লে—এখনও নাও নাই ? ভাত জুড়িয়ে গ্যাল, তোমার যে সবই বাড়াবাড়ি। না হয় কাল কাটুবে, কি থেয়ে দেয়েই কর্বে। গালাগালি দিয়ে চাষা কোদাল হাতে করে তাকে তাড়া কলে, আর বলে,—তোর আকেল নাই ? বৃষ্টি হয় নাই, চাষ বাস কিছুই হলো না। এবার ছেলে-পুলে কি থাবে ?—না থেয়ে মারা যাবি। আমি প্রতিজ্ঞা-করেছি, মাঠে আজ জল আন্বো তবে নাওয়া থাওয়ার कथा करवा। ज्वौ গতिक प्रतथ पोट्य भानित्य गाता। চাষা সমস্ত দিন হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে সন্ধ্যার সময় থানার সঙ্গে নদীর যোগ করে দিলে। তথন অ্যাক ধারে বসে দেখতে লাগ্লো যে, নদীর জল মাঠে কুল কুল করে

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আস্ছে। তার মন তথন শাস্ত আর আনন্দে পূর্ণ হলো। বাড়ী গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বল্লৈ,—নে, এখন তেল দে, আর একটু তামাক সাজ। তারপর নিশ্চিত্ত হয়ে নেয়ে থেয়ে স্থাথ ভোঁস্ ভোঁস্ করে নিদ্রা যেতে লাগ্লো। এই রোক তীত্র বৈরাগ্যের উপমা।"

"আর একজন চাষা, সেও মাঠে ক্লল আন্ছিল। তার ব্রী যথন গালে আর বল্লে—অনেক বেলা হয়েছে, এখন এস, এত বাড়াবাড়িতে কাল্ল নাই। তথন সে বেণী উচ্চবিচা না করে কোদাল রেখে স্ত্রীকে বল্লে,—তুই যথন বল্ছিস্ তো চল্। সে চাষার আর মাঠে জ্লল আনা হলে না। এই মলা বৈরাগ্যের উপমা। খুব রোক না হলে চাষার যেমন মাঠে জ্লল আসে না, সেইরূপ মানুষের ঈশ্বর লাভ হয় না। আর এক রকম বৈরাগ্য আছে তাকে বলে মর্কট বৈরাগ্য। সংসারের জ্বালায় জলে গেরুয়া বসন পরে কালী গ্যাল। অনেকদিন সংবাদ নাই। তারপর একখানা চিঠি এল—তোমরা ভাবিবে না, আমার এখানে একটি কর্ম্ম হইয়াছে!"

"ত্যাগ দরকার,-ত্যাগ না হলে ঈশ্বরকৈ পাওয়া যায় না। কামিনীকাঞ্চন ভ্যাগ না হলে হবে না। ত্যাগ হলে তবে অজ্ঞান অবিজ্ঞা নাশ হয়। ত্যাগ না হলে কেমন করে তাঁকে লাভ করা যাবে ? একটা জিনিয়ের পর যদি আর একটা জিনিষ থাকে, প্রথম জিনিষ্টাকে সরাতে হবে না ? একটা না সরালে আর একটা কি পাওয়া যায় ?"

# ঈশরের কাছে পৌছিবার নানা পগ।

"ঈশ্বর লাভের অনস্ত পথ। যে পথ দিয়ে যাও আন্তরিক হলে ঈশ্বরকে পাবে। মোটামুটি যোগ ভিন প্রকার— জ্ঞানযোগ কর্ম্মযোগ আর ভক্তিযোগ।"

#### छ्वान त्याग।

"জ্ঞানী ব্রহ্মকে জ্ঞানতে চায়। নেতি-নেতি বিচার করে। ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা এই বিচার করে। সদসৎ বিচার করে। বিচাবের শেষ গেখানে, সেখানে সমাধি হয়---আর ব্রক্ষান লাভ হয়। জানযোগ এযুগে ভারি কঠিন। জীবের আক্রে অরগত প্রাণ, তাতে আয়ু কম। আবার দেহবৃদ্ধি কোন মতে যায় না। এদিকে দেহবৃদ্ধি না গোলে আাকেবারে জ্ঞানই হবে ন।। জ্ঞানী বলে আমি দেই ব্রহ্ম। আমি শরীর নই, আমি ফুলা তুলা রোগ শোক স্থা হঃখ এ সকলের পার। এসন বোন কলিতে হওয়া কঠিন। যতট বিচার করো না ক্যান, আবাব কোনখান থেকে দেহাত্মবৃদ্ধি এনে ভাগা দ্যায়। দেহাভিমান যায় না। যদি রোগ শোক স্থুগ ছঃখ এনব বোধ গাকে ভূমি জ্ঞানী क्रमन करत हरत ? अमिरक काँछ। मिरा हां करहे गारिक, দর্দর্ কোরে রক্ত পড়্ছে, গুব লাগ্ছে অথচ বল্ছে---কই, হাততো কাটে নাই ? আমার কি হয়েছে ? এসব कथा यला मार्ख न। आर्श के कांग्रेरक छानांशि দিয়ে পোড়াতে হবে তো ? 'আমিই সেই' 'আমিই সেই'

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

এসব অভিমান ভাল নয়। দেহাত্মবৃদ্ধি থাকতে যে এ অভিমান করে তার বিশেষ হানি হয়, এগুতে পারে না, ক্রমে অধঃপতন হয়। পরকে ঠকায় আবার নিজে নিজেকৈ ঠকায়; নিজের অবস্থা বুঝ্তে পারে না। কলিতে জ্ঞানযোগ কঠিন।

#### কর্ম্মযোগ।

কর্ম্মযোগ—কর্ম্মের দারা ঈশ্বরে মন রাখা। অনাসক্ত হয়ে কর্মকরা। অনাস্কু হয়ে কর্ম করা কিনা কর্মের ফল আকাজ্জা কোরে। না। যেমন পূজা জপ তপ কচেচা কিন্তু লোক মাত্র হবার জ্বত্ত কিন্তা পুণ্য করবার জ্বত্ত নয়। এরপ অনাসক্ত হয়ে কর্ম্ম করার নাম কর্ম্মবোগ। অনাসক্ত হয়ে প্রাণায়াম ধ্যান ধারণাদি কর্মযোগ : **मः ना**जी यिष व्यनां प्रक्त हता ने चेद्र कल प्रमर्थन क्रिक्त তাঁকে ভক্তি রেথে, সংসারের কর্ম্মকরে সেও কর্ম্মযোগ। ঈশ্বরে ফল সমর্পণ করে—প্রজা জ্বপাদি কর্ম্ম করার নামও কর্মযোগ। ঈশ্বর লাভই কর্মযোগের উদ্দেশ্য। কর্মকাণ্ড হচ্ছে আদি কাণ্ড। সত্ত্বণ—ভক্তি বিবেক বৈরাগ্য দয়া, এই সব না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। রজোগুণে কাজের আড়ম্বর হয়। তাই রজোগুণ থেকে তমোগুণ এসে পডে। বেশী কাজ জড়ালেই ঈশ্বরকে ভূলিয়ে ভায়, আর কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি বাড়ে। তবে কর্ম্ম অ্যাকেবারে ত্যাগ কর্বার যো নাই। ভোমার প্রকৃতিতে তোমায় কর্ম করাবে—তা তৃমি ইচ্ছা কর

আর নাই কর। আমি চিন্তা কচিচ, আমি ধ্যান
কচিচ এন কর্ম; তাঁর নামগুণকীর্ত্তন এও কর্ম; সোহং
বাদীদের "আমি সেই" এ চিন্তাও কর্ম; নিশ্বাস ফেলা
এও কর্ম। কর্ম ত্যাগ করবার যো নাই। তাই
বলেছে অনাসক্ত হয়ে কর্ম কর।"

"কিন্তু কর্মাযোগও বড় কঠিন। শাস্ত্রে যে সকল কর্মের কথা আছে ভারি সময় কই ? বেদমতে ঠিক ঠিক মন্ত্রো-চ্চারণ না হলে পূজা গ্রহণ হয় না। যাগ যজ্ঞ মন্ত্র ভন্তর সব বিধি অনুসারে কর্তে হবে। কলিকালে বেদোক্ত কর্ম করবার সময় কই ? তাই কলিতে নারদীয় ভক্তি। আজ কাল কার জরে দশমূল পাচন চলে না। দশমূল পাচন দিতে গেলে রোগীর এদিকে হয়ে যায়। তাই মালোয়ারী জরে ডি গুপু।"

"তারপর অনাসক্ত হয়ে ফল কামনা না করে কর্মা করা ভারি কঠিন। আাকে কলিযুগে সহজেই আসক্তি এসে যায়। সংসারী লোক মনে করে অনাসক্ত হয়ে কাজ কচিচ, কিন্তু সকাম হয়ে পড়ে। কোন্ দিক্ দিয়ে আসক্তি এসে যায়, জান্তে ভায় না। হয় ত পূজা মহোৎসব কলাম, কি অনেক গরিব কাজালদের সেবা কলাম—মনে কলাম যে অনাসক্ত হয়ে করেছি, কিন্তু কোন দিক দিয়ে লোকমান্ত হবার ইচ্ছা হয়েছে জান্তে ভায় না। তবে আাকেবারে অনাসক্ত হওয়া সম্ভব কেবল তাঁর, যার জীরর দর্শন হয়েছে।"

# ুঞ্জীরামকৃষ্ণ দেব।

## ভক্তিযোগ।

"ভক্তিযোগ—এতে অক্যান্ত পথের চেয়ে সহজে ঈশ্বরের যাওয়া যায়। জ্ঞানযোগ বা কৰ্মযোগ **আর** অত্যাত্য পথ দিয়ে ও ঈশবের কাছে যাওয়া যেতে পারে, কিন্তু এসব পথ ভারি কঠিন। ভক্তিযোগে **ঈশ্বরে**র গুণকীর্ত্তন, ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা, এই সব কোরে তাঁতে রাখা। কলিযুগের পক্ষে ভব্তিযোগ সহজ পথ। ভক্তিযোগই যুগধমা। তার মানে এ নয় যে, ভক্ত এক জায়গায় যাবে, ভানী বা কল্মী আর এক জায়গায় যাবে। এর মানে,—-যিনি ব্রহ্মজ্ঞান চান, তিনি যদি ভক্তিপথ ধোরেও যান, তা হলেও সেই জ্ঞানলাভ কর্বেন। ভক্ত-বৎস্থ মনে কল্লেই ব্রহ্মজ্ঞান দিতে পারেন। ভক্তেরা প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় না। আমি দাস, তুমি প্রভু, আমি ছেলে তুমি মা, এই অভিমান রাখ্তে চায় : ৬জ ঈশ্রের সাকার রূপ দেখতে চায় ও তাঁর সঙ্গে আলাপ কর্তে চায়—প্রায় ব্রহ্মজ্ঞান চায় ন।। তবে ঈশ্ব ইচ্ছাময়— তাঁর যদি খুদি হয়, তিনি ভক্তকে সকল ঐশ্বর্যোর অধিকারী করেন,—ভক্তিও তান জ্ঞানও তান। সাধকের ভক্তি দেখে তিনি যথন বল্বেন, আমিও যা তুইও তা, তথন এক কথা। রাজা বদে আছেন, খানসামা বদি রাজার আদনে গিয়ে বদে, আর বলে,—রাজ। তুমিও যা, আমিও তা, লোকে পাগল বল্বে 'তবে থানসামার সেবাতে সম্ভূষ্ট হয়ে রাজা একদিন বলেন,—ওরে তুই আমার কাছে

## ভক্ত সমাগম ও লোক শিকা 🖹

বোদ্, ওতে দোষ নাই—তুইও যা আমিও তা, তথন যদি দে গিয়ে বদে, তাতে দোষ হয় না। জ্বলেরই তরঙ্গ, তরঙ্গের কি জ্বল হয় ?"

"হাজরা • বলে,—ব্রাহ্মণ শরীর না হলে মুক্তি হয় না।
আমি বল্লাম,—সে কি! ভেক্তির দারাই মুক্তি হবে।
শবরী ব্যাধের মেয়ে, কহিলাস, যার থাবার সময় ঘণ্টা
বাজ্তো—এরা সব শৃদ্র,—এদের ভক্তির দারাই মুক্তি
হয়েছে! পুরাণ মতে চণ্ডালেরও যদি ভক্তি হয় তার মুক্তি
হবে। এমতে নাম কল্লেই হলো। যাগ্যজ্ঞ ভদ্র মন্ত্র—
এ সব দরকার নাই।"

"সংসারী লোকের এই ভক্তি লাভ কর্ত্তে গেলে, কর্ম চাই। ঈশ্বর আছেন বলে বসে থাক্লে হবে না। যো সো করে তাঁর কাছে থেতে হবে। মাঝে মাঝে সাধুসঙ্গ; তাঁর উপর বালকের মত বিশ্বাস; আর নির্জ্জনে তাঁকে চিন্তা কর্ত্তে হয়। তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন, তাঁর কাছে বাাকুল হয়ে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়। সংসারে থাক্বে অনাসক্ত হয়ে, আর যে কর্ম্ম কর্কে নিজাম হয়ে কর্কে।"

## সাধুসঙ্গ।

"সংসারী লোকের সর্বনাই সাধুদঙ্গ দরকার । সৎসঙ্গ,
—ঈশবের ভক্ত বা সাধু তাঁদের কাছে একটু কন্ত করে মাঝে

<sup>\*</sup> প্রতাপচন্দ্র হাজরা, দক্ষিণেখরে শ্রীরামক্বফের নিকট সাধন ভজন করিতেন।

## शैत्रामकृष्य (प्रव।

মাঝে যেতে হয়। সাধুরা যা বলেন সেইরূপ কর্ত্তে হয়।
ভধু ভন্লে কি হবে ? ঔষধ থেতে হবে, আবার আহারের
কট্ কেনা কর্ত্তে হবে। পথাের দরকার। বাড়ীতে
কেবল বিষয়ের কথা—রোগ লেগেই আছে, কামিনীকাঞ্চনের মধ্যে সর্বাদা থাক্তে হয়। পাথী দাঁড়ে বােদে
তবে রাম রাম বলে, উড়ে গেলে আবার কাাা কাা কর্বা।
সাধুসক্ষ সর্বাদাই দরকার—সাধু ঈশ্বরের সঙ্গে আলাপ
করে দাান!

"সংসারীরা মাতাল হয়ে আছে—কামিনীকাঞ্চনে মন্ত হয়ে আছে। মাতালকে চালুনির জ্বল একটু একটু থাওয়াতে থাওয়াতে ক্রমে ক্রমে হুঁস হয়। সাধুসঙ্গ চালুনির জ্বল, কামিনীকাঞ্চনের নেশা কাটীয়।"

## বিশ্বাস।

দিখার কে জান্তে গেলে কথায় (শান্ত ও ওরু বাক্যে)
বিশ্বাস কর্ত্তে হবে। বিশ্বাসেই তাঁকে বুঝ তে পারা যায়।
জীব ঈশ্বর চিন্তা করে, কিন্তু ঈশ্বরে বিশ্বাস নাই। আবার
ভূলে যার, সংসারে আসক্ত হয়। বিষয়ীর ঈশ্বর কেমন
জান ? খুড়ী জেঠীর কোঁদল শুনে ছেলেরা যেমন ঝগড়া
কর্তে কর্তে বলে—আমার ঈশ্বর আছেন! অন্তর শুদ্ধ না
হলে ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাসই হয় না!"

'বিশ্বাস হয়ে গেলেই হলো। বিশ্বাসে সব হতে পারে। যার ঠিক বিশ্বাস তার সব তাতেই বিশ্বাস হয়—সাকার নিরাকার, রাম রুফ ভগবতী। বিশ্বাস চাই—বালকের

মত বিশ্বাস! বালকের মত বিশ্বাস না হলে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না। মা বলেছেন,—ও তোর দাদা হয়, তো জেনে আছে পাঁচ সিকে পাঁচ আনা দাদা। মা, বলেছেন, জুজু আছে, তো বালকের অমনি ধোল আনা বিশ্বাস যে ও ঘরে জুজু আছে। এইরূপ বালকের মত বিশ্বাস দেখ্লে ঈশ্বরের দয়া হয়। সংসার বৃদ্ধিতে ঈশ্বরকে পাওয়া যায় না।"

"বালকের মত বিশ্বাস ৷ বালক মাকে দেখবার জভ্ বেমন ব্যাকুল হয়, সেই ব্যাকুলতা ! এই ব্যাকুলতা হলো তো অরুণ উদয় হলো। তার পর সুর্য্য উঠুবেই। এই ব্যাকুলতার পরেই ঈশ্বর দর্শন। জটিল বালকের কথা আছে। সে পাঠশালে যেতো। একটু বনের পথ দিয়ে পাঠশালে যেতে হতো; তাই সে ভয় পেতো। মাকে বলাতে মা বল্লেন—তোর ভয় কি ? তুই মধুস্দনকে ডাক্বি। ছেলেটা জিজ্ঞাসা কল্লে—মধুহদন কে? মা বল্লেন,—মধুসুদন তোমার দাদা হয়। তথন একলা যেতে বেতে যাই ভয় পেয়েছে, অম্নি ডেকেছে--দাদা মধুস্দন ! কেউ কোথাও নাই। তথন উচ্চৈঃম্বরে কাদতে লাগ্লো, —কোথায় দাদা মধুস্দন! তুমি এসো, আমার বড়ভয় পেয়েছে! ঠাকুর তথন থাক্তে পাল্লেন না-এসে বল্লেন এই যে আমি, ভোর ভয় কি ? এই বলে সঙ্গে করে পাঠশালার রাস্তা পর্যান্ত পৌছিয়ে দিলেন, আর বল্লেন,— তুই ষথন ডাক্বি, আমি আস্বো—ভয় কি ? এই বালকের বিখাদ ! এই ব্যাকুলতা !"

Ob >

## ীরামকৃষ্ণ দেব।

"বিশ্বাদের চেয়ে আর জিনিয় নাই। বিশ্বাদের কত জোর তাতো শুনেছ? পুরাণে আছে—রামচক্র যিনি সাক্ষাৎ পূর্বক্র নারায়ণ, তাঁর লক্ষায় যেতে সেতু বাধতে হলো। কিন্তু হলমান রামনামে বিশ্বাস করে, লাফ দিয়ে সাগর পারে গিয়ে পড়লো! তার সেতুর দরকার নাই! —আমি রামের দাস, আমি রাম নাম করেছি আমি কি না পারি! এই বিশ্বাস! যার ঈশ্বরে বিশ্বাস আছে, যে যদি মহাপাতক করে—গো ব্রাহ্মণ স্ত্রী হত্যা করে, তবু ও ভগবানে এই বিশ্বাদের বলে ভারি ভারি পাপ থেকে উদ্ধার হতে পারে। সে যদি বলে, আমি আর এমন কাল কর্বো না—তার কিছুতেই ভয় হয় না। বিশ্বাদেই তাঁকে পাওয়া যায়।"

#### নিৰ্জ্জনে সাধন।

"আর দিন কতক নির্জ্জনে সাধন কর্ত্তে হয়। নির্জ্জনে না গেলে শক্ত রোগ সার্বে কেমন কোরে? রোগটী হচ্ছে বিকার। আর যে বরে রোগী, সেই বরেই আচার তেঁতুল আর জলের জালা। মেয়ে মানুষ পুরুষের পক্ষে এই আচার তেঁতুল। আচার তেঁতুল মনে কল্লেই, মুথে জল সরে, কাছে আন্তে হয় না, এরূপ জিনিষ ও বরে রয়েছে—জোষিৎ সঙ্গ। তাই নির্জ্জনে চিকিৎসা দরকার। ভোগ বাসনা জলের জালা—বিষয় ভৃষ্ণার শেষ নাই! এই বিষয় রোগীর বরে! এতে কি বিকার রোগ সারে? দিন কতক ঠাই নাড়া হয়ে থাক্তে

হয় -- যেথানে আচার তেঁতুল নাই, জলের জালা নাই। তারপর নীরোগ হয়ে আবার সেই ধরে এলে আর ভয় নাই। তাঁকে লাভ করে সংসারে এসে থাক্লে, আর কামিনীকাঞ্চনে কিছু কর্ত্তে পার্বে না। তথন জনকের মত নিলিপ্তি হয়ে থাক্তে পার্বে।

# নির্জ্জনে ব্যাকুল হয়ে ঈশরের কাছে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়।

"সংসারের ভিতর ও বিষয় কাব্রের ভিতর রাতদিন থাকলে ঈশ্বরেতে মন হয় না। সংসারে থেকে সাধন করা বড় কঠিন। অনেক ব্যাঘাত। মাগ অবাধা, কুড়ি টাকা মাইনে, ছেলের অল্প্রাশন দিতে পাচেচ না, ছেলেকে পড়াতে পাচে না, বাড়ী ভাঙ্গা, ছাদ দিয়ে জল পড়্ছে, মেরামত করবার টাকা নাই ৷ তবে উপায় আছে। মাঝে মাঝে নির্জ্জনে গিয়ে তাঁকে প্রার্থনা কর্ত্তে হয়। নির্জ্জনে গিয়ে তার চিন্তা করা বড় দরকার। প্রথম অবস্থায় নির্জ্জন মাঝে মাঝে না হলে ঈশ্বরেভে মন রাথ। বড়ুই কঠিন হয়। সংশারের ভিতর বিষয় কর্ম্মের মধ্যে থেকে প্রথমবিস্থায় মন স্থির কর্ত্তে অনেক ব্যাঘাত হয়। **অ**শ্বর্থ **গাছ যথন** চার্য থাকে তথন চারি**দিকে** বেডা দিয়ে রাখে, পাছে ছাগল গরুতে নষ্ট করে। কিন্তু র্ম্ভড়ি মোটা হলে আর বেড়ার দরকার হর না, হাতী त्तर्ध मिरमञ शास्त्र किछू कर्छ शांत्र मा। यमि নির্জ্জনেতে সাধন করে, ঈশ্বরের পাদপত্মে ভক্তিশাভ করে, বল বাড়িয়ে, বাড়ী গিয়ে সংসার কর, কামিনী-কাঞ্চন ভোমায় কিছু কত্তে পার্বে না।"

"সংসারে থেকে ও এক এক বার নির্জ্জনে বাস কর্ত্তে হয়। আকলা সংসারের বাহিরে গিয়ে যদি ভগবানের জ্ঞ্য এক বছর হোক, ছ্মাস হোক, একমাস হোক, তিনদিন ও কাঁদা যায় সেও ভাল। এমন কি অবসর পেয়ে একদিন ও নির্জ্জনে তাঁর চিস্তা যদি করা যায় সেও ভাগ। বাড়ীর কাছে আমন একটা আড়া কর্ত্তে হয়. ষেখানে থেকে বাড়ী এসে অমনি একবার ভাত থেয়ে যেতে পারে। যথন নির্জ্জনে সাধন কর্কে সংসার থেকে আাকেবারে তফাতে যাবে। তথন যেন স্ত্রী পুত্র পিতা মাতা ভাই ভগিনা আগ্রীয় কুটুম্ব কেহ কাছে না থাকে। যেন কোন বিষয়ী লোকদের সঙ্গে সাংসারিক विषय निरंत्र व्यानां ना कर्ल इया निर्कात সময় ভাব্বে,—আমার কেউ নাই, যাদের আপনার বলি তারা ছদিনের জন্ত। ভগবান আমার একমাত্র আপনার লোক, তিনিই আমার সর্বাধ্ব ! আর কেঁদে কেঁদে তাঁর কাছে জ্ঞান ভক্তি বিখাদের দ্বন্য প্রার্থনা কর্বে। কামিনীকাঞ্চনের অন্ত পাগল হয়ে বেড়াতে পারো, তবে তাঁর জন্ম একটু পাগল হও ় তাঁর কাছে वाकून हरत्र कॅरिन-र्काया नां उ दर्रात !

প্রাথ্ন-বিশ্বাস ভক্তির জন্ম প্রার্থনা কল্পে তিনি কি ভন্বেন ?

শ্রীরামকৃষ্ণ—এক-শো-বার! যদি ঠিক হয় যদি আন্তরিক হয়! বিষয়ী লোক ছেলে কি স্ত্রীর জন্ম কাঁদে, সেরপ ঈশ্বরের জন্ম কাঁদে কই ? মার কাছে ব্যাকুল হয়ে ডাকো, তাঁর দর্শন হলে কামিনীকাঞ্চনে আসক্তি সব দ্রে চলে যাবে। আপনার মা বোধ থাক্লে এক্ষণই হয়! মার কাছে জাের করাে। তোমার যে আপনার মা!—একি পাতান মা! একি ধর্ম মা!—এতে জাের চল্বে না তাে কিসে জাের চল্বে? বল—"মা! আমি কি আটাসে ছেলে? আমি ভয় করিনি চােক্ রালালে!" আপনার মা জাের করাে। যার যাতে সত্বা থাকে তার তাতে টানও থাকে। মার সত্বা আমার ভিতর আছে বলে তাইত মার দিকে অত টান হয়!"

"তিনি আপনার মা! ব্যাকুল হয়ে মার কাছে আদার করো। ছেলে ঘুড়ি কিনবার জন্ত মার আঁচল ধরে পয়দা চায়। মা হয়তো আর মেয়েদের দঙ্গে গল্প কচে। প্রথমে মা কোন মতে দিতে চায়না, বলে—না, তিনি বারণ করে গেছেন, তিনি এলে বলে দেবো, একণি ঘুড়ি নিয়ে একটা কাণ্ড কর্বি! বখন ছেলে কাঁদ্তে হরুক করে, কোন মতে ছাড়েনা, মা অন্ত মেয়েদের বলে,—রোদ মা! এ ছেলেটাকে একবার শান্ত করে আদি। বলে, চাবিটা নিয়ে কড়াৎ করে বাকা খুলে, একটা পয়দা ফেলে তায়। তোমরা ও মার কাছে আকার করো, তিনি অবশ্য দেখা

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"থুব বার্কেল হয়ে কাঁদ্লে তাঁকে দেখা যায়। মাগ ছেলের জন্ত লোক এক ঘটী কাঁদে; টাকার জন্ত লোকে কেঁদে ভাসিয়ে ভায়; কিন্তু ঈশ্বরের জন্ত কে কাঁদ্ছে? ডাকার মত ডাক্তে হয়। "ডাক দেখি মন ডাকার মত কেমন ভামা থাক্তে পারে!" তেমন ব্যাস্কুল হয়ে ডাক্লে তাঁর ভাথা দিতেই হবে।"

## ২। সর্বসাতার নামগুণ কারন করে হয়।

"সক্রদাই ঠার নামগুণ কীর্ত্তন দরকার। ব্যাকুল হয়ে গান গাইলে ঈশ্বর দর্শন হয়। গানে রামপ্রানাদ সিদ্ধ। ঈশ্বরের নাম কর্ত্তে লজ্জ। ভয় ত্যাগ কর্ত্তে হয়। যারা হবি নামে মত্ত হয়ে নৃত্য গীত কর্তে পারবে না, ভাদের কোন কালে হবেনা। "আমি এত বড়লোক, আমি হরি হরি বোলে নাচ্যো ? লোকে একথা ভন্লে কি বল্বে!" এসব ত্যাগ কর্ত্তে হবে। ত্বণা হজো ভয় তিন থাকৃতে নয়। তার নাম কল্লে, দ্ব পাপ কেটে যায়। কাম ক্রোধ শরীরের স্থুও ইচ্ছা এসব পালিয়ে বায় 🚉 ব্যাকুল হয়ে তাঁকে প্রার্থনা করো যাতে তাঁর নামে রুচি 🏂 । িনিই মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্বেন। ঈশ্বরের নাম কর্তে হয়--- তুর্গা নাম ক্লয় নাম শিব নাম যে নাম বলে ঈশ্বরকে ডাকোনা ক্যান-থদি নাম কর্ত্তে অনুরাগ দিন দিন বাড়ে, যদি আনন্দ হয়, তা হলে আর কোন ভয় নাই; তাঁর কুপা হবেই হবে। তাঁর নাম বীজের থুব শক্তি-অবিভা নাশ

করে। বীজ এত কোমল, তবু শক্ত মাটি ভেদ করে।
মাটি ফেটে যায়। জাস্তে অজ্ঞান্তে, প্রান্ত অল্ঞান্তে, ব্যাকুল
হয়ে যে তাঁর নাম কর্বে সেঁ তার ফল পাবেই পাবে!
নাম মাহাত্মো বিশ্বাস থাকা চাই—আমি তাঁর নাম
করেছি, ঈশ্বর কি রাম, কি হরি বলেছি আমার আবার
পাপ! এমন বিশ্বাস থাকা চাই। ভগবানের নাম কল্লে
মানুযের দেহ মন সব শুদ্ধ হয়ে যায়।"

#### সংসারে অনাসক্ত হয়ে থাক্রে।

শতোমরা যে সংসার কচ্চো এতে দোষ নাই। তবে
সিখরের দিকে মন রাণ্ডে হবে। তা না হলে হবে না।
আক হাতে কর্ম করে।, আর আক হাতে স্থরকে ধরে
থাকো। কর্ম শেব হলে ছই হাতে স্থরকে ধর্বে। মন
নিয়েই সব। মনেতেই বদ্ধ মনেতেই মুক্ত। মন যে রক্ষে
ছোপাবে সেই বঙ্গে ছুপ্বে। যেমন ধোপা বরের কাপড়,
লালে ছোপাও লাল, নীলে ছোপাও নীল, সবুজ রঙ্গে
ছোপাও সবুজ। যে রঙ্গে ছোপাও সেই রঙ্গই হবে।
দাখিনা যদি একটু ইংরাজী পড়ো তো অমনি মুখে ইংরাজী
কথা এনে পড়ে। আবান পায়ে বুটজুতা শিস্ দিয়ে গান
কবা, এই সব এসে জুট্বে। আবার যদি পণ্ডিত সংস্কৃত
পড়ে, তা হলে অমনি শোলোক ঝাড়বে। মনকে যদি
কুলঙ্গে রাথো তো সেই রক্ষ্ কথা বার্ত্তা হিন্তা হরে কথা এই

সব হবে। মনটা পড়েছে ছড়িয়ে—কতক গেছে ঢাকা, কতক গেছে দিল্লী, কতক গেছে কুচবিহার। সেই মনকে কুড়ুতে হবে। কুড়িয়ৈ জ্যাকজায়গায় কর্ত্তে হবে। সংসারে কামিনীকাঞ্চনের ভিতর থাক্লে মন বড় টেনে লয়। সাবধানে থাক্তে হয়। যে মন ভগবান্কে দিতে হবে সেই মনের বার জ্ঞানা মেয়ে মামুষে নিয়ে ফ্যালে। তার পর তার ছেলে হলে প্রায় সব মনটাই থরচ হয়ে যায়। তা হলে ভগবান্কে জ্ঞার কি দেবে ?

"সংসারীলোক মনে কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ কর্বে। তোমরা সংসারকে কাকবিষ্ঠা বল্ভে পারো না—সংসারকে মায়া বলে উড়িয়ে দিতে পার না। সংসার আাকবারে ত্যাগ করবার কি দরকার ? সংসারে থেকেই হতে পারে। আসক্তি গেলেই হলো। তবে সাধন চাই। যেকালে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে, কেল্লা থেকে যুদ্ধই ভাল। ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে যুদ্ধ, কাম ক্রোধ, নানা বাসনা, থিদে তৃষ্ণা, আসক্তি এই সবের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে হবে। এ যুদ্ধ সংসার থেকেই ভাল। যতদ্র পারো স্ত্রীলোকের সঙ্গে অনাসক্ত হয়ে থাক্বে। নির্জ্জনে ঈশ্বর চিস্তা কোরে, ঈশ্বরে বিশ্বাস ভক্তি এলে, অনেকটা অনাসক্ত হয়ে থাক্তে পার্বে।"

"তাঁকে যতই চিস্তা কর্কে, ততই সংসারের ভোগের জিনিষে আসক্তি কম্বে। তাঁর পাদপদ্মে যত ভক্তি হবে, ততই বিষয় বাসনা কম পড়ে আস্বে, ততই দেহের স্থথের দিকে নম্ভর কম্বে, ততই কাম ক্রোধ লোভ কম

হবে; পরস্ত্রীকে মাতৃবৎ বোধ হবে; নিজের স্ত্রীকে ধর্মের সহায় বন্ধ বোধ হবে, পশুভাব চলে যাবে, দেবভাব আস্বে, সংসারে আাকেবারে অনাসক্ত হয়ে যাবে। তথন সংসারে যদিও থাকো জীবন্মুক্ত হয়ে বেড়াবে।"

"দব কাজ কর্বে কিন্তু মন ঈশ্বরেতে রাখ্বে। স্ত্রী পুত্র বাপ মা দকলকে নিয়ে থাক্বে ও দেবা কর্ত্যে—যেন কত আপনার লোক, কিন্তু মনে জান্বে যে তারা তোমার কেউ নয়। দংসার কর্ত্তে দোব কি ? তবে সংসারে দাসীর মত থাকে।। দাসী মনিবের বাড়ীর কথায় বলে— আমাদের বাড়ী। কিন্তু তার নিজের বাড়ী হয়তো কোন্ পাড়াগাঁয়ে। আবার মনিবের ছেলেকে মানুষ করে আর বলে,—হরি আমার বড় হন্ত হয়েছে, আমার হরি মিষ্টি থেতে ভালবাদে না। আমার হরি, মুথে বলে বটে, কিন্তু জানে যে, হরি আমার নয়—মনিবের ছেলে।"

"সংসার করনা ক্যান, তাতে দোষ নাই। তবে ঈশ্বরেতে মন রেথে করো। জানো যে বাড়ী দর পরিবার আমার নয়—এ সব ঈশ্বরের। আমার দর ঈশ্বরের কাছে। আর বলি যে তাঁর পাদপুদ্মে ভক্তির জ্ঞা ব্যাকুল হয়ে প্রার্থনা কর্বে। ঈশ্বরে ভক্তিলাভ না করে যদি সংসার কর্তে যাও—তাহলে আরও জ্ঞাড়িয়ে পড়্বে। বিপদ শোক তাপ এ সবে অধৈর্যা হয়ে যাবে। আর যভ বিষয় চিন্তা কর্বে ততই আসক্তি বাড়বে।"

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ংশ্বত্যাগ কর্বেব না কিন্তু নিষ্কাম হয়ে কর্বেব।

"যতদিন না ঈশ্বর লাভ হয় কর্মত্যাগ কর্মেনা। কর্মানা কল্লেভক্তি শাভ হয় না, ঈশ্বর দর্শন হয় না। ঈশ্বরের চিন্তা, তাঁর নাম গুণকীর্ত্তন, নিত্যকর্ম, ধ্যান জ্বপ এ সব কর্ত্তে হবে। সংসারের কর্মা, বিষয়কর্মা তাও কর্মেনি সংসার যাত্রার জ্বন্তা যেটুকু দরকার। কিন্তু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর্মে, যাতে ঐ কর্মা নিক্ষাম ভাবে করা যায়। সম্মুখে যেটা পড়লো—না কল্লে নয়, সেটাই নিক্ষাম হয়ে কর্ত্তে হয়। ইচ্ছা করে বেশী কাজ জ্বড়ান ভাল নয়, ঈশ্বরকে ভূলে যেতে হয়। ঈশ্বর লাভের জ্বন্ট কর্মা।"

"ভক্ত বলে—মা! সকাম কর্মে আমার বড় ভয়,—য়ে কর্মে কামনা আছে, সে কর্ম কল্লেই ফল পেতে হবে। আবার অনাসক্ত হয়ে কর্ম করা বড় কঠিন। সকাম কর্ম করে গেলে তোমায় ভূলে যাবো—ভবে এমন কর্মে কাজ নাই। যতদিন না তোমায় লাভ কর্তে পারি ততদিন পর্যান্ত যেন কর্মা কমে যায়, যেন নৃতন কর্মা জড়াতে মন না যায়। যেটুকু কর্মা থাক্বে, সেটুকু কর্মা যেন অনাসক্ত হয়ে কত্তে পারি। আর সঙ্গে সক্ষে যেন খ্ব ভক্তি হয়। তবে যথন তুমি আদেশ কর্কো তথন তোমার কর্মা কর্মো — নচেৎ নয়।"

"সংসারে কর্ম যত দিন ভোগ আছে করো, কিন্তু ভক্তি অনুরাগ চাই। তাঁর নাম গুণ কীর্ত্তন কল্লে কর্মক্ষর হবে। কর্ম চিরকাল কর্তে হয় না। তাঁতে যত শুদ্ধা

ভক্তি ভালবাদা হবে, ততই কর্মা কম্বে। তাঁকে লাভ কল্লে কর্মা ত্যাগ হয়।"

## আম্মোক্তারী বা বকল্মা।

"সাধনার প্রয়োজন বটে, কিন্তু তরকম সাধক আছে।

এক রকম সাধকের বানরের ছাঁব স্বভাব। আর এক

রকম সাধকের বিড়ালের ছাঁর স্বভাব। বানরের ছা নিজে

যো সো করে মাকে আঁক্ডিয়ে ধরে। সেইরূপ কোন

কোন সাধক মনে করে, এত জ্বপ কর্ত্তে হবে, এত ধাান

কর্ত্তে হবে তবে ভগবান্কে পাওয়া যাবে। এ সাধক নিজে

চেষ্টা কোরে ভগবান্কে ধর্তে যায়।"

"বিড়ালের ছা কিন্তু নিজে মাকে ধর্তে পারে না। সে পড়ে কেবল মিউ মিউ করে ডাকে মা যা করে। মা কথন ও বিছানার উপর রেখে দিছেে, কথন ও ছাদের উপর কাঠের আড়ালে রেখে দিছেে। মা তাকে মুখে করে এখানে ওখানে লয়ে রাখে—সে নিজে মাকে ধর্কে জানে না। সেইরূপ কোন সাধক নিজে হিসাব করে কোন সাধন কর্ত্তে পারে না—এত জ্বপ কর্বো এত ধান ক্রেন ইতাদি। সে কেবল বাাকুল হয়ে কেদে কেদে তাঁকে ডাকে। তিনি তাঁর কারা শুনে আর থাক্তে পারেন না, এসে দেখা জান।"

"কি আর কর্বে ? তাঁকে আমমোক্তারী দাও। ভাল লোকের উপর যদি কেউ ভার 🙌, সে লোক কি

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

তার মন্দ করে ? তাঁর উপর আন্তরিক সব ভার দিয়ে ভূমি নিশ্চিন্ত হয়ে বসে থাকো। তিনি যে কাজ কর্ত্তে দিয়েছেন তাই করো। কিন্তু ব্যাকুল হয়ে ডাকা চাই। সংসারে রেথেছেন তা কি কর্বে ? সমস্ত তাঁকে সমর্পণ করো—তাঁকে আত্ম সমর্পণ করো—তিনি যা হয় করুন। তাহলে আর কোন গোল থাক্বে না। তথন দেথ্বে তিনিই সব কচেন। সবই রামের ইচ্ছা। তাই তাঁর উপর সব ফেলে দিয়ে সংসারে কাজ করো। তা না হলে আর কিই বা কর্বে!"

"গীতায় তিনি বলেছেন,— তে অর্জুন! তুমি আমার শরণ লও, তোমাকে সব রকম পাপ থেকে আমি মুক্ত কর্বো" তাঁর শরণাগত হও, তিনি সনুদ্ধি দেবেন—তিনি সব ভার লবেন। তখন সব রকম বিকার দৃয়ে যাবে। এবৃদ্ধি দিয়ে কি তাঁকে বুঝা দায় ? এক সের ঘটাতে কি চার সের ছধ ধরে ? আর তিনি না বুঝালে কি বুঝা যায় ? তাই বল্ছি, তাঁর শরণাগত হও, তাঁর যাইছে। তিনি কর্মন। তিনি ইছোময়—মামুবের কি শক্তি আছে ?

#### শ্রীরামরুষ্টের আশাবাণী—

"সকলে তাঁকে জান্তে পার্বে। সকলেই উদ্ধার হবে। তবে কেউ সকাল সকাল থেতে পায়, কেউ ছপুর বেলা, কেউ বা সন্ধার সময়। কিন্তু কেহই অভুক্ত থাক্বে না। সকলেই আপনার সক্ষপকে জান্তে পার্বে!"

কেশবাদি ভক্ত সমাগমের কিছুদিন পরে, শ্রীরামরুফের বুদ্ধা জ্বননী প্রায় একাদশ বর্ষকাল কালীবাড়ীতে বাস করিয়া ৮৫ বৎসর বয়সে ইহলোক পরিত্যাগ করেন। শ্রীরামরুষ্ণের মাতৃ ভক্তির তুলনা নাই। কায়মনোবাকো জননীর সেবা, তাঁহার সকল সাধনের প্রধান সাধন। জনক ও জননীতে ঈশ্বরের সাক্ষাৎ স্মাবির্ভাব দেখিয়া, তিনি তাঁহাদিগকে কিরূপ প্রীভিপূর্ব দেবা করিতেন, তাহা আমরা অগ্যত্ত উল্লেখ করিয়াছি। আমরা দেখিয়াছি, মার ক্লেশ হইবে মনে করিয়া তিনি প্রাণের প্রবল আকাজা সত্ত্বে ও বৃন্দাবনে থাকিতে পারেন নাই। তাঁহার স্বত্যাসী ঈশ্বানুরাগ ও মাতৃভক্তির নিক্ট ক্ষীণ তেজ হইয়াছিল। চন্দ্রমণি দেবা কালীবাড়ীর নহবৎ **খ**রে থাকিতেন। তিনি প্রভাহ গৃহের ছারে দাড়াইয়া, মা। কেমন আছে ? বলিয়া সন্তাষণ করিতেন। মাকে প্রণামান্তর পদধূলি গ্রহণ এবং মার পদরজ মনে করিয়া দারদেশের ধূলি মন্তকে ধারণ করিতেন। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার পূর্বের স্বহস্তে গলাজলে মাতার মৃতদেহের পদযুগণ ধৌত করিয়া এবং পুষ্পচন্দনে পূজা করিয়া সরোদনে বলিয়াছিলেন—মাগো! যে দেহ হতে এই দেহেরু উৎপত্তি আজ তার এই অবস্থা দেখ্লাম! জননীর মৃত্যুর পূর্বে তাঁহার মধ্যমভাতা রামেশ্বর কামারপুকুরে দেহত্যাগ

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

করেন। রামেশরের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামলাল, এ সময় কালীবাড়ীতে উপস্থিত। শ্রীরামক্ষণ রামলালকে দিয়া শাস্ত্রবিধি অনুসারে মৃত দেহ সংকার এবং শ্রাদ্ধাদি ক্রিয়া সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

জননীর মৃত্যুর পর তিনি জন্মভূমি কামারপুকুরে আর গিয়া ছিলেন কি না, তাহা স্থির বলা যায় না। কিন্তু লৌকিক কার্যা উপলক্ষে তাঁহাকে ছই তিন বার স্বদেশাভিমুথে যাইতে হইয়াছিল। একবার ব্যুবারের নামের জ্বমি রেজিট্টি করিবার নিমিত্র তিনি বিকুপুরে গিয়াছিলেন, এবং সন্তবতঃ এ সময় তিনি বিকুপুরের রাজার প্রতিষ্ঠিত মুন্ময়ী মূর্ত্তি দর্শন করেন। তাঁহার কথা,—

"আবির্ভাব মান্তে হয়। আমি একবার বিষ্ণুপুরে গিছ্লাম। রাজার বেশ সব ঠাকুর বাড়ী আছে। সেথানে ভগবতী মূর্ত্তি আছে—নাম মৃন্যয়ী। ঠাকুর বাড়ীর কাছে বড় দীঘি—ক্লঞ্জবাধ লালবাধ। আছা, দীঘিতে আঁবাটার (মাথাঘয়া গন্ধ পেলাম ক্যান বলদেখি ? আমি তো জান্তাম না যে, মেয়েরা মৃন্যয়ী দর্শনের সময় আঁবাটা তাঁকে ভার! আর দীঘির কাছে আমার ভাব সমাধি হলো। তথন বিগ্রাহ দেখি নাই। আবেশে সেই দীঘির কাছে মৃন্যয়ী দর্শন হলো—কোমর পর্যান্ত!"

যে সময় হইতে তাঁহার নিকটে ভক্ত সমাগম আরম্ভ হইয়াছিল, তিনি পূর্বাহে বৃঝিতে পারিভেন কিরূপ ভাবের লোক আসিতেছে। তিনি বলিয়াছিলেন,—

> "আগে সাকারবাদীরা খুব আস্তো, তারপর ইদানীং ব্রহ্মজানীরা। (নিজের দেহ দেখাইয়া) এর ভিতর

যিনি আছে, আপে থাকতে জানিয়ে জায়, কিরপে লোক এখানে আদ্বে—কোন থাকেব ভক্ত আদ্বে। যাই দেখি গৌরাঙ্গ রূপ সাম্নে এদেছে, অম্নি বৃষ্তে পারি গৌরাঙ্গ ভক্ত আদ্ছে। যদি শাক্ত আদে তাহলে শক্তি রূপ—কালীরূপ দর্শন হয়।" (ক)

কেশবচক্র ও ব্রাক্ষদলের তাঁহার নিকট আগমনের পূর্বে সমাধিতে তাঁহাদিগকে দেখিবার কথা পূর্বে উক্ত হইরাছে। ১২৮৬ সালে সিওড়ে গমন উপলক্ষে এইরূপ আর একটা ঘটনার কথা তিনি বলিয়াছিলেন।

"ও দেশে যথন হাদের বাড়ীতে ছিলাম, তথন গ্রামবাজারে (নিকটস্থ গ্রাম নিয়ে গ্যাল। বুঝলাম গৌরাঙ্গ ভক্ত—গাঁয়ে ঢোক্বার আগে দেখিয়ে দিলে, দেখ্লাম—গৌরাঙ্গ! এম্নি আকর্ষণ, সাত দিন সাত রাত লোকের ভিড়! কেবল কীর্ত্তন আর নৃত্য। গাছে লোক, পাচিলে লোক, রাত দিন সঙ্গে সঙ্গে লোক, সাত দিন তাগ্বাব যো ছিল না।" ক)

"নটবর গোসামীর বাড়ীতে ছিলাম। সেথানে রাভ দিন ভিড়। আমি আবার পালিয়ে গিয়ে এক তাঁতির বরে সকালে গিয়ে বস্তাম। সেথানে আবার দেখি থানিক পরে সব গিয়েছে—সব থোল করতাল নিয়ে গেছে—আবার তাকুটী তাকুটী কচ্চে। থাওয়া দাওয়া বেলা তিনটার সময় হতো।"

"রব উঠে গ্যাল—সাতবার মরে সাতবার বাঁচে এমন

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

আাক লোক এসেছে। পাছে আমার সদ্দি গ্রমি হয়, হাদে মাঠে টেনে নিয়ে যেত। সেখানে আবার পিঁপড়ের সার। আবার খোল করতাল—তাকুটী তাকুটী। হাদে বক্লে আর বল্লে—আমরা কি কখনও কীর্ত্তন শুনি নাই ?"

"সেখানকার গোঁসাইর। ঝগড়া কর্ত্তে এসেছিল। মনে করে ছিল, আমরা বৃঝি তাদের পাওনা গণ্ডা নিডে এসেছি। দেখলে, আমি একখানা কাপড়, কি একগাছা স্তাও লই নাই। কে বলেছিল—ব্রহ্মজ্ঞানী। তাই গোঁসাইরা বিড়তে এসেছিল। আকজন জিজ্ঞাসা কল্লে—এর মালা তিলক নাই ক্যান ? তারাই আকজন বল্লে,—নারকেলের বেল্লো আপনা আপনি খসে গেছে। নারকলের বেল্লো—ও কথাটা ঐখানে শিখেছি। জ্ঞান হলে উপাধি আপনি খসে পড়ে।"

"দূর মাঁ থেকে লোক এসে জনা হতো। তারা রাত্রে থাক্তো। যে বাড়ীতে ছিলান, তার উঠানে মাগীরা অনেক সব শুয়ে আছে। হাদে প্রচ্ছাপ কর্ত্তে রাত্রে বাইরে যাচ্ছিল,—তা বলে ঐথানেই (উঠানে) করে। আকর্ষণ কাকে বলে ঐথানে ব্ঝ্লাম। হরি লীলায় যোগমায়ার আকর্ষণ হয়, যেন ভেল্কি লেগে যার।"

সিওড় শ্রামবাজার হইতে দক্ষিণেশ্বরে প্রত্যাগমনের পর (১২৮৬ দাল) অন্তরঙ্গ ভক্তগণ তাঁহার নিকট আসিতে আরম্ভ করেন। ইতঃপূর্বে যে সকল ঈশ্বরান্বেষী ধর্ম পিপাস্থ ভক্তগণ তাঁহার কাছে আসিতেছিলেন, তিনি তাঁহাদিগকে ভগবানের পথে অগ্রসর হইবার জন্ম সাধারণ ভাবে উপদেশ দিয়া, কাহারও সন্দেহ ভঞ্জন, কাহারও জ্ঞানভক্তি উদ্দীপন, কাহারও বা গন্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে দিতেন। কিন্তু কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ করিয়া ভগবান লাভ করিবার জন্ম কাহারও তীব্র আকাজ্যা দেখিতেন না। তিনি বিলয়াছিলেন,—

ভাষোর কথা লবে কে? আমি দঙ্গী খুঁজছি, আমার ভাবের লোক। থুব ভক্ত দেখলে মনে হয়, এই বুঝি আমার ভাব নিতে পার্বে। আবার দেখি সে আর আয়াক রকম হয়ে যায়। আমি কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী খুঁজছি। মনে করি এ বুঝি থাক্বে। কিন্তু সকলেই আকে আকেটা ওজর করে। আয়াকটা ভূত সঙ্গী খুঁজছিল। শনি মঙ্গলবারে অপবাত মৃত্যু হলে ভূত হয়। তাই সেই ভূতটা যাই আগে কেউ শনি মঙ্গলবারে ঐ বকম কোরে মরেছে, অম্নি দৌড়ে যায়—এই মনে কোরে, এইবার বুঝি আমার সঙ্গী হলো। কিন্তু কাছেও যাওয়া আর দেখতে পাওয়া যে, লোকটা দাড়িয়ে ওঠে। সঙ্গী আর জোটে না।

"কি বল্বা, সব দেখি কলায়ের ডালের খদের। কামিনীকাঞ্চন ছাড়তে চায় না। লোকে মেয়েমানুষের কাপে ভূলে যায়, টাকা ঐশ্বা দেখলে ভূলে যায়. কিন্তু ঈশবের কাপ দর্শন কলে, ব্রহ্মপদ ভূচ্ছ হয়! রাবণকে এক-খন বলেছিল—ভূমি সব কাপ ধরে সীতার কাছে যাও, রাম কাপ ধর না কানে ? রাবণ বল্লে— রাম কাপ হাদয়ে আকি-বার দেখালে রম্ভা তিলোভ্মা ওদের চিতার ভন্ম বোলে

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব

বোধ হয়! ব্রহ্মপদ হয়—-পরস্ত্রীর সঙ্গ তো দূরে থাক্!"

"সবাই কলাইয়ের ডালের থদের। শুদ্ধ আধার না হলে ঈশ্বরে শুদ্ধাভক্তি হয় না—আাক শক্ষা হয় না, নানা দিকে মন থাকে।" (ক)

সেই জন্ম যাহারা শুদ্ধনার সরল বালক, যাহাদের মনে কামিনাকাঞ্চনের আসজি প্রবেশ করে নাই, যাহারা সৎ সংস্কার লইয়া
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, এরূপ ভক্তের সঙ্গ লাভের জন্ম তিনি উৎকন্তিত হইয়াছিলেন। এখন তাঁহার যেরূপ অবস্থা, তাহাতে
ভগবানের বিভিত্র লীলা সন্তোগ ও শুদ্ধসন্ন ভক্তের সঙ্গ ভিন্ন, জন্ম
কথায় ও কায়ো নিযুক্ত থাকিতে তাঁহার বিশেষ কন্ত জন্মভব হইত।
তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ভগবান্ গাভের পর তাঁকে সব তাতেই দেখা যায়। মান্তুষে তাঁর বেনী প্রকাশ। মান্তুষের মধ্যে সন্ধ্রুণী ভক্তের ভিতর আর ও বেনী প্রকাশ- -যাদের কামিনীকাঞ্চন ভাগ কর-বার আ্যাকেবারে ইচ্ছা নাই। সমাধিত ব্যক্তি যদি নেমে আসে, তা হলে সে কিসে মন দাড় করাবে ? তাই কামিনীকাঞ্চন ভাগি সহগুণী শুদ্ধভক্তের সল দরকার। না হলে, সমাধিত শোক্ষ কি নিয়ে গাকে ?" ক)

শীরামককোর অন্তর্গ ভক্তগণের প্রতি সেংমানী মাতার স্থায় অংহতৃক ভাগবাসা, তাহাদিগকে সকল প্রকার বাধা বিল্ল হইতে রক্ষা করিবার জান্ত তাঁহার সদাক্ষণ সত্ত্বতা, তাহাদের ইহু পার-লৌকিক মগুলের জান্ত সভত চিস্তা, তাহারা কি করিয়া জীবনের

মহান্ লক্ষ্যে উপনীত হইবে সে জ্বন্য তাঁহার ব্যাকুলতার দৃষ্টান্ত ইতিহাসে হর্লভ। তিনি বলিয়াছিলেন,—"যদি সহস্রবার জন্ম যন্ত্রণা ভোগ করে একটা লোকেরও কল্যাণ হয়, তা হলে মনে কোর্বোসব জন্মটা সার্থক।"

কঠোর তপস্থায় তাঁহার দেহ পীড়াগ্রস্ত ও তুর্বল হইয়াছিল। তিনি সামান্ত একটু হাটিতে গেলে তাঁহার বিশেষ কষ্ট বোধ হইত। তিনি মার কাছে জানাইয়াছিলেন,—

> "বলেছিলাম—মা! কামিনাকাঞ্চন ত্যাগীর সঙ্গ দাণ, আর বলেছিলাম,— তোর জ্ঞানী ও ভজ্জের সঞ্জ কোর্বো, তাই একটু শক্তি দে যাতে ইট্তে পারি, এখানে ওথানে খেতে পারি,—ভা ইটিবার শক্তি দিলেন। কিন্তু।" কে)

কোন ভত্তের নিকট সাশ্রনয়নে বলিয়াছিলেন,—"নিতাই আমার, হেঁটে হেঁটে লোকের ছারে ছারে নাম বিলিয়েছেন। আমার কি গুর্ভাগ্য! আমি গাড়ী নইলে যেতে পারি না!"

ীরামকণের লোক সাধাবণের প্রতি এই অন্তেতুক ভালবাসার ভিতর, এক মহান্ শিক্ষা সন্নিবিষ্ট আছে। স্বার্থপরতা
ধন্মহীনতার মূল। শাস্ত্র সকল আশ্রমার প্রতিই পরার্থপরতা শিক্ষা
দিয়াছেন। মহুসংহিতায় বিছার্থীর প্রতি আদেশ,— "এক।স্থ পীড়িত
হুইলেও অন্তের মন্মপীড়া উৎপাদন করিবে না। যাহাতে পরের
অনিষ্ট হয়, এমন কোন ও কর্মা বা চিস্তা করিতে নাই। এবং
যে কথা বলিলে লোকের উদ্বেগ জন্মে এমন বাকা উচ্চারণ করিতে
নাই।" গৃহস্বের নিতাকশ্ম বিষয়ে বলা হইয়াছে যে, প্রতিনিন

মনুসংহিতা ২য় অধ্যায় ১৬১ শ্লোক।

### <u> এরামকৃষ্ণ দেব।</u>

পঞ্চয়ত বারা দেবতা ঋষি পিতৃগণ অতিথি দরিক্র ভিক্ষার্থী এবং ইতর প্রাণী পর্যান্ত সকলকেই অরদানে প্রীত করিয়া, অবশিষ্ট অর নিজের দেহরক্ষার্থ গ্রহণ করিবে। কেবল নিজের জন্ম অরপাক, গৃহস্থের পাপ ভোজন স্বরূপ, স্থতরাং তাহা করিতে নাই। গৃহস্থের দানধর্মের কথায় উক্ত হইয়াছে যে, "অস্থা পরবশ না হইয়া অর্থাৎ কোনরূপ দোষ দর্শন না করিয়া, যে কোন যাজ্ঞাকারীকে যথা শক্তি দান করিবে।" \* সর্যাসাশ্রমীর প্রতি অনুজ্ঞা "নিভ্যা স্থাধ্যায় পরায়ণ, শীতাতপদ্দ সহনশীল, সকলের উপকারক, সংযত-মনা, সতত দাতা, প্রতিগ্রহ নিরুদ্ধ ও স্ক্রভুতে রূপাবান্ হইবে।" †

পরার্থ জীবন ধারণই শাস্তের উপদেশ। এইরূপ ইহলৌকিক পরার্থপর হইয়াও পরলোক সম্বন্ধে আমাদের পরার্থপরতার আদর্শ দিন দিন হীন হঠতেছে। শ্রীরামরুষ্ণের উক্তি,—

> "ঋষিরা ভয় তরাদে! তাদের ভাব কি জান ?—আমি যো সো করে মুক্ত হয়ে যাই, আবার কে আসে ?" (ক)

সকলেই নিজ নিজ মোক্ষ সাধনের জন্ত ব্যস্ত! এথনকার কালের জ্ঞানপথাবলম্বী পরমহংস দিগকৈ লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিয়া-ছিলেন,—"এরা আপ্রসারা—আপনার হলেই হলো।" অর্থাৎ সকলেই ধ্যান যোগাদি অবলম্বন করিয়া নিজের মুক্তির উপায় চিন্তা করিতেছেন। গৃহস্থাশ্রমীরা পূজা জ্ঞপ দানাদি কার্যা দারা নিজ নিজ পরকালের সম্বল সঞ্চয় করিতেছেন। এরূপ স্বার্থপর ভাব আধ্যাত্মিক অবনতির চিত্ন। ইহাতে পরস্পরের প্রতি প্রীতি

মনুদংহিতা ৪র্থ অধ্যায় ২২৮ জোক।

<sup>†</sup> মসুদংহিতা ৬ঠ অধ্যায় ৮ স্লোক।

ও সহাত্ত্তির লাখব হইভেছে, বেদান্তের মহান্ উপদেশ— সৰ্বভূতে আত্মভাব ও সমদশীতা লোপ পাইতেছে। এই স্বার্থপর पृष्टित तर्म **कामारम**त এथन कामरतत मक्ररणत पिरक मन यात्र ना। নিজের মঙ্গল সাধন করিতে যাইয়া আমরা বিশ্বত হই যে, "আপনার মুক্তি ও ভক্তি পরের মুক্তিতে ও ভক্তিতে হয়।"● পারলৌকিক অনুদার সার্থভাব পরিত্যাগ করিবার জন্ম শ্রীরাম-ক্লফের শিক্ষা যে, নিজের পারশৌকিক উন্নতি সাধনের সঙ্গে সঙ্গে অপরের কল্যাণের চেষ্টা অবগ্য করণীয়। "এক জনেরও যদি কল্যাণ হয়, তা হলে এ জন্ম ধারণ সাথিক মনে কর্বো"—তাঁহার এই মহাবাকাই আমাদের পারলোকিক উন্নতির পথ প্রদর্শন করিতেছে। স্বামী বিবেকানন্দ এই মহাশিক্ষার অনুসরণ পূর্বক विवाहित्वन,-- "পরোপকারই ধর্ম, বাকি যাগযজ্ঞ সব পাগলামি, নিঞ্চের মুক্তির ইচ্ছাও অত্যায়। যে পরের জ্বতা দব দিয়েছে, সেই মুক্ত হয়। আর বারা 'আমার মুক্তি' 'আমার মুক্তি' করিয়া রাত দিন মাথা ভাবায় তাহারা ইতোনষ্ট স্ততোত্রপ্ত হইয়া বেড়ায় তাহাও অনেকবার প্রত্যক্ষ করিয়াছি। † এইজন্ম শ্রীরামক্ষ সর্যাসী সম্প্রদায়ের সন্মাসের উদ্দেশ্য---আত্মনো মোক্ষার্থং ্জগদ্ধিতায় চ—নিজের মুক্তি ও জগতের মঙ্গলার্থ !

শ্রীরামকৃষ্ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তগণের মঙ্গণার্থ নিজের স্বাস্থ্য স্বচ্ছন্দতা সর্ববিষয়ই উপেকা করিয়াছিলেন। কিসে তাহার

স্বামী বিবেকানন্দের পত্রাবলী ২য় ভাগ

<sup>🕂</sup> পত্রালী ৩য় ভাগ।

#### ीत्रामकृष्य (प्रव

সংসারে আবদ্ধ না হইয়া ভগবান লাভে সমর্থ হইবে, দিবারাত্র কেবল তাঁহার সেই চিস্তা। ভগবানের কথা তাহাদিগকে বলিবার জন্ম তিনি সংবাদ পাঠাইয়া নিকটে আনাইতেন। নিজে ছুটিয়া ছুটিয়া কলিকাতায় যাইতেন, অন্তরালে ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিতেন,—তিনি বাহা যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পালন করিতেছে কি না। কোন বালক ভক্তকে দেখিবার জন্ম একদিন এত অস্থির হইয়াছিলেন যে, রাত্রিকালে দিফিণেশ্বর ইইতে কলিকাতায় আসিয়া ভক্তটীকে নানাবিধ উপদেশ দিয়া প্রত্যাগমন করেন।
অপর একটী ভক্ত সম্বন্ধে একদিন বলিয়াছিলেন,—

> "যহ্মল্লিকের বাগানে কাঁদত।ম, ওকে দেথবার জ্বন্ন পাগল হয়েছিলাম। এখানে ভোলানাথের \* হাত ধরে কালা! ভোলানাথ বল্লে,— একটা কারেতের ছেলের জ্বন্ন মান্য আপনার এক্কপ করা উচিত নয়! মোটা বামুন † একদিন হাত জোড় করে বল্লে,—মশায় ওর সামান্য পড়াশুনা, ওর জ্বন্ন আপনি এত অধীর ক্যান হন ?" কে)

#### তিনি আরও বলিতেন,--

"ছোকরাদের ভালবাসি ক্যান ? ওদের ভিতরে কামিনী-কাঞ্চন বিষয়বুদ্ধি অ্যাথনও চুকে নাই, তাই অন্তর অতে। শুদ্ধ। আমি ওদের নিত্য সিদ্ধ দেখি। ওদের জন্ম থেকেই সম্বরের দিকে টান। ছোকরাদের দেখে আমার

<sup>\*</sup> ভোলানাথ নুখোপাধ্যায় কালী বাড়ীর মুহরী ছিলেন ৷

<sup>†</sup> একজন বেদান্তবাদী ভক্ত তাঁহার নিকট প্রায় আসিতেন স্থলকায় বলিয়া তিনি মোটা বামুন বলিতেন।

প্রাণ শীতল হয়। স্বার যারা ছেলে কোরেছে, মান্লা মোকদমা করে বেড়াচ্ছে, কামিনীকাঞ্চন নিয়ে রয়েছে, তাদের দেখালে কেমন কোরে স্থানন্দ হবে ? শুদ্ধপাত্মা না দেখালে কেমন কোরে পাকি ? রামলালার উপর যা যা ভাব হতো—-বামলালাকে নাওয়াভাম, গাওয়াভাম শোয়া-ভাম, সঙ্গে সঞ্জে কোরে বেড়াভাম, রামলালার জন্ন বদে বদে কাদ্ভাম, ঠিক এই সব ছেলেদের নিয়ে তাই হয়েছে! স্থামি যে এদের ভালবাসি সে কি কোন নিম্নের লাভের স্থন্ন স্থা, তবু চাকরী কোরে থাওয়াবে বলে স্থানেকটা করে। স্থামি এদের যে ভালবাসি—সাক্ষাৎ নারায়ণ দেখি— কথায় নয়!"

"ছোকরারা যেন নৃতন ইাড়ি—পাত্র ভাল, তথ নিশ্চিম্ত হয়ে রাখা যায়। ওদেব জ্ঞান উপদেশ দিলে শীঘ্র চৈত্রত হয়। বিয়য়ী লোকদের শীঘ্র হয় না। ছেলেদের ধর্ম্ম সাধনের সবস্থা। আাখন কেবল ত্যাগ। আমি ওদের মেয়েদের কাছে বেশী থাক্তে বা আনাগোনা কর্ত্তে বারণ কোরে দিই। আমি ওদের বলি,—মেয়ে মান্তব ভক্ত হলে ও তাদের সঙ্গে বসে কথা কবে না. দাছিয়ে একটু কথা কবে। সিদ্ধ হলেও এইরূপ কর্ত্তে হয়—নিজের সাবধানের জন্তা, আর লোক শিক্ষার জন্তা। আমিও মেয়েরা এলে, একটু পরে বলি,—তোমরা ঠাকুর দ্যাথোগে। তাতে যদি না ওঠে, নিজে উঠে পড়ি—আমায় দেথে আবার সবাই শিশ্ববে।"

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আগনার জীবনকে আদর্শ স্বরূপ রাথিয়া শ্রীরামর্য়ণ তাঁহার অন্তরঙ্গ ভক্তদিগকে, কায়মনোবাক্যে ব্রহ্মচর্য্য পাশনের নিমিত্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। কি ভাবে স্ত্রীলোকের সহিত আচরণ করিতে হইবে, সে সম্বন্ধে তিনি ব্যক্তি অনুসারে বিশেষ শিক্ষা দিতেন। কোন ভক্তকে একদিন বলিয়াছিলেন,—

"মেরে মানুষের গায়ের হাওয়া লাগাবে না—মোটা কাপড় গায়ে দিয়ে থাক্বে, পাছে তাদের হাওয়া গায়ে লাগে। আর মা ছাড়া, সকলের সঙ্গে সর্বাণা অন্ততঃ এক হাত তফাতে থাক্বে। সাধনার অবস্থায় কামিনীকাঞ্চন দাবানল স্বরূপ। সিদ্ধ অবস্থায় ভগবান্ দর্শনের পর,—তবে মা আনন্দময়ী! তবে মার এক একটা রূপ বলে দেখ্বে!"

তাঁহার উপদেশের মর্ম্ম যে, সাধনাবস্থায় স্ত্রীলোকের নিকটে সাবধানে থাকিতে হয়। ঈশ্বরের পথের বিদ্ধ বলিয়া তাহাদিগকে ভয় করিতে হয়। কোন ভক্তের সিদ্ধাবস্থা বলিয়া তিনি কখন কখন বলিতেন। কোন ভক্তিপরায়ণা স্ত্রীলোকের বাটীতে ভক্তেটী মধ্যে মধ্যে গমন করেন শুনিয়া তিনি একদিন তাহাকে বলিয়াছিলেন,—

"ওরে সাধু সাবধান! কামিনীকাঞ্চন থেকে সাবধান! মেয়ে মানুষের মায়াতে আকেবার ডুব্লে আর ওঠ্বার যো নাই! বিশলকীর দ! যে আকেবার পড়েছে, সে আর উঠতে পারে না!"

স্থার লাভের জন্য সাধনা করিতে হইলে, প্রথম প্রয়োজন,— শ্রদ্ধা,—স্থারে বিশ্বাস, তাঁহার অন্তিবে বিশ্বাস, তাঁহার মাহাজ্যে

বিশ্বাস, আর ভিনি সর্বভূতে বর্ত্তমান এইটী দৃঢ় ধারণা। ভগবান্
আমাদের পিতা মাতা পরম স্থহদ, আর আমরা তাঁহার সন্তান,
তাঁহার ন্থাের অধিকারী, এই বিশ্বাস দৃঢ় না হইলে সাধন ভজন
সব বৃথা হইয়া যায়। সাধকের পক্ষে শ্রন্ধাহীন হইয়া, আপনাক্ষে
তর্বল অধম পাপী মনে করাকে ভিনি ঘোর অবিশ্বাসের ভাব
বলিতেন। সাধকের এরূপ দীন হীন মনের ভাব হইলে ভগবানের
মাহাত্মো বিশ্বাস নপ্ত হয়, নিজের উপর বিশ্বাস নপ্ত হয়, এবং ভগবান্
লাভ দুরে থাক মন অধোগামী হইতে থাকে। ঈশ্বর পথের
পথিকের পক্ষে এরূপ বিশ্বাসহীনতা সর্বতোভাবে পরিতাজ্য। তিনি
বলিতেন,—

"বৈষ্ণবদের বড় দীন হীন ভাব। যারা কেবল মালা জ্বপে, কেঁদে কোকিয়ে বলে,—হে রুষণ ! দয়া করো—আমি অধম আমি পাপী! এমন জ্বলন্ত বিখাস চাই ধে তাঁর নাম করেছি আমার আবার পাপ! রাত দিন হরিনাম করে, আবার বলে আমার পাপ! যে রাত দিন 'আমি পাপী' 'আমি অধম' করে সে তাই হয়ে যায়! কি অবিখাস! তাঁর নাম আত কচেচ, আবার বলে পাপ! পাপ!"

"গ্রীষ্টানদের মানকথানা বই অ্যাকজন দিলে। আমি পড়ে শুনাতে বল্লাম। তাতে কেবল—পাপ। আর পাপ।"

"আমি মুক্ত এ অভিমান থুব ভাল। আমি মুক্ত পুরুষ সংসারেই থাকি বা অরণ্যেই থাকি আমার বন্ধন কি ? আমি সম্বরের সন্তান, রাজাধিরাজের ছেলে আমায়

# 🕮 র'মকৃষ্ণ দেব।

আবার বাধে কে? আমি তাঁর নাম করেছি—আমার আবার পাপ কি? যদি সাপে কামড়ায়, বিষ নাই, জোর করে বল্লে, বিষ ছেড়ে যায়! তেমনি আমি বদ্ধ নই,' 'আমি মুক্ত,' এই কণাটী রোক্ করে বল্তে শ্লুতে, তাই হয়ে যায়!—মুক্তই হয়ে যায়৷ যে ব্যক্তি 'আমি বদ্ধ' আমি বদ্ধ' আমি বদ্ধ' বার বার বলে, সে শালাই বদ্ধ রয়ে যায়! যে রাভ দিন 'আমি পাপী' অসমি পাপী' এই করে সে তাই হয়ে যায়৷"

"ঈশ্বরের নামে বিশাদ হওয়। ঘট। কশ্বকিশোর পরম হিন্দু, স্বাচার নিষ্ঠ ব্রাহ্মণ। সে বুন্দাবনে গিছিল। আাকদিন ভ্রমণ কর্তে কর্ত্তে তার জল তৃষ্ণ। পেয়েছিল। আাকদিন ভ্রমণ কাছে গিয়ে দেখলে, স্মাকজন লোক দাঁড়িয়ে রয়েছে। তাকে বল্লে,— ওরে তুই স্মাক ঘটী আমায় জল দিতে পারিদৃ । তুই কি জাত । সে বল্লে—ঠাকুর মশাই, আমি হান ভাত—মৃতি । কৃষ্ণ কিশোর বল্লে,— তুই শিব বল,— নে, এখন জল তুলে দে ! ভগবানের নাম কল্লে মান্তুগের দেহ মন পব শুদ্ধ হয়ে যায় ! কেবল পাপ আর নরক কাান ? আাকবার বলো যে অত্যায় কর্ম্ম যা করেছি আর কর্মেরা না। আর তাঁর নামে বিশ্বাস করে। "

বালক ভক্তদিগের মনে এই মহতী শ্রহার বিকাশ যাহাতে হয়, যাহাতে তাহার। বুথ। দীন হান ভাব পরিতাগি করিয়া জীবনের মহান্ লক্ষ্যে অভিমুখে দুঢ় পদে অগ্রসর হইতে পারে,

উৎসাহ বর্জন পূর্বক ভাহাদিগকে সেইক্লপ পথে চালাইতেন।
শ্রুদার উদয় হইলে মনের তুর্বলতা কিরুপ অপস্ত হয়, ভীত
অবসন্ন মন, স্থিরপ্রয়ত্ব হইয়া কিরুপ নির্ভীকতা লাভ করে, দৃষ্টাস্ত
স্ক্রপ কোন ভক্তের কথিত একটা সামাত্র ঘটনা এস্থানে উল্লিখিত
হইতেছে।

কোন যুবক ভাঁহাৰ নিকট বিবাহ করিবেন না বলিয়া নিজ সঙ্গল্ল প্রকাশ করিষাছিলেন। কিন্তু অবশেষে মাতৃ ক্লেহের মোহে 🕡 পড়িয়া বিবাহ করিতে বাধা হন। শ্রীরামরুষ্ণ লোকমুখে ডাকিয়া পাঠাইলেও, যুবক সেই অবধি অপেনার চুর্বলতা অন্তভ্র করিয়া লজায় কালীবাড়ীতে তাঁচার সহিত সাক্ষাৎ করিতেন না শ্রীরামক্ষণ একদিন হঠাৎ ভাষাকে দেখিতে পাইয়া জ্রুত পদে সম্মুখে আ দিকেন এবং ব্ৰকের হস্ত নিজ মৃষ্টির মধ্যে ধরিয়া বলিলেন —"ভেগানে জাসিগ্না কাান ? বিবাহ করেছিস্ তাতে হয়েছে কি ? তুই সাতটা বিবাহ কর্মা—তোহ ভয় কি গ্"ভকটী বলিয়াছিলেন,—'কাঁহাৰ তয় কি—এই তেজ পূৰ্ণ কথায় আমার সাহাস বুক ্ষন দশহাত হল, লজ্জা ভয় এবলৈতা মন হতে আনকেবাতে দূর হয়ে গাল । শ্রীবামরুষের সেই আভয়বাণীতে উৎসাহিত হইয়া, লক্টী আপনার বাল্ডল্চ্যা সম্পূর্ণ অস্থালিত রাথিয়া ছিলেন। তাঁহার ক্যায় জিতেক্তিয় তগাগী পুরুষ তুর্লন্ত। গুরুরূপে ভব্তগণের অন্তরে নিজশক্তির উপর বিশ্বাসের উন্মেয করিয়া. শ্রীরামক্লঞ্চ তাহাদের হৃদয়ে জ্ঞান ভক্তি ও বৈরাগ্যের বীজ বপন করিয়াছিলেন। তিনি বলিতেন,---

"কেউ কেউ মনে করে আমার বুঝি জ্ঞান ভক্তি হবে না,

# প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

به: الهاري الم

আমি বুঝি বদ্ধ জীব। গুরুর রূপা হলে কিছুই ভয় নাই। আকিটা ছাগলের পালে আকেটা বাখিনী পড়েছিল। লাফ দিতে গিয়ে বাধিনী প্রসব হয়ে ছানা হয়ে গাাল। বাধিনী মরে গ্যাল, ছানাটী ছাগলের সঙ্গে বড হতে লাগ্লো। তারাও বাস থায়, বাঘের ছানাও বাস থায়। তারাও ভাা ভাা করে, সেও ভাা ভাা করে। ক্রমে ছানাটা খুব বড় হলো। আাকদিন ঐ ছাগলের পালে, আর আাকটা বাঘ এদে পড়লো। সে যাস খেগো বাঘটাকে দেখে অবাক। দৌডে এসে তাকে ধল্লে। সেটাও ভ্যা ভ্যা কর্ত্তে লাগ্লো। তাকে টেনে হিচ্ছে ছলের কাছে নিয়ে গ্যাল, আর বল্লে—ভাগ্ জলের ভিতর ভোর মুথ ভাগ্—ঠিক আমার মত ছাখ্। আর এই নে থানিকটা মাংস—এইটে থা। এই বোলে তাকে জোর করে খাওয়াতে লাগ লো। সে কোন মতে থাবেনা—ভা ভা কচ্চিল। রক্তের আসাদ পেয়ে থেতে আরম্ভ কলে। নৃতন বাঘটা বল্লে— আাথন ব্ঝিছিদ্ আমিও যা তুই ও তা। আাথন আয়, আমার সঙ্গে বনে চলে আয়।"

"তাই গুরুর রূপা হলে আর কোন ভয় মাই। তিনি জানিয়ে দেবেন তুমি কে, তোমার স্বরূপ কি। একটু সাধন কল্লেই গুরু বৃঝিয়ে দ্যান—এই, এই। তথন সেনিজেই বৃঝতে পার্বে—কোন্টা সৎ, কোনটা অসং। সিশ্বই সতা, এ সংসার অনিত্য।" (ক)

**্রীরাম**ক্ষের অন্তরঙ্গ ভক্তগণ, তাঁহাকে **ওক্র**পে পা**ইয়া** 

3,6

শীঘ্রই বৃঝিতে পারিশেন,—তিনি কে ও তাঁহার সহিত তাহাদের সম্বন্ধ কি।

১২৮৬ সালের শেষ সময় হইতে অন্তরঙ্গ ভক্তগণ শ্রীরামরুষ্ণের নিকট আসিতে আরম্ভ করেন। ইহার প্রায় একবংসর পরে ১২৮৭ সালে, মন্দিরের কর্ত্তপক্ষগণের বিরাগ ভাল্পন হওয়াতে, হাদয় মুখোপাধ্যায় কালীবাড়ীর কার্য্য হইতে অপসারিত হন, এবং তাঁহার মন্দিরে প্রবেশ নিষিদ্ধ হয়। হাদয় একাদি ক্রেমে প্রায় ২৫ বংসর শ্রীরামরুষ্ণের সেবা করিয়া ছিলেন। ছায়ার স্থায় তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিয়াও, সামুরাগে তাঁহার দীর্ঘ কাল পরিচর্য্য করিয়া ও, হাদয় আপনার আধ্যাত্মিক উরতি সাধনক্ষিতে সমর্থ হন নাই। শ্রীরামরুষ্ণ বলিতেন,—

"আমার দেবা ও যত করেছে, যন্ত্রণা ও তেম্নি দিয়েছে। আমি যখন পেটের ব্যায়রামে ছথানা হাড় হয়ে গেছি, কিছু থেতে পার্তাম না, তখন আমায় বল্লে,—"এই ছাথো আমি কেমন থাই, তোমার মনের গুণে থেতে পাওনা।" আবার বল্তো,—"বোকা, আমি না থাক্লে তোমার সাধুগিরি বেরিয়ে য়েতো।" একদিন এরকম কোরে আতে যন্ত্রণা দিলে যে, পোন্তার উপর দাঁড়িয়ে জোয়ারের জলে দেহত্যাগ কর্ত্তে গিয়েছিলাম। শেষা শেষী বড বাড়িয়েছিল আমায় গালাগালি দিত। হাঁক ডাক কর্ত্তো। আছা, অত সেবা কর্ত্তো, তবে ক্যান ওর এসব হলো প্ছেলেকে যেমন মান্ত্র্য করে, সেই রক্ম আমাকে দেথেছে। আমি তো রাত দিন বেছঁস হয়ে থাক্জাম, তার উপর

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব!

আবার অনেকদিন ধরে ব্যামোয় ভূগেছি। ও যে রকম
কোরে আমায় রাথতা, সেই রকমই আমি থাক্তাম।
হাদে কিন্তু আমার অনেক করেছিল, অনেক সেবা করেছিল.—হাতে করে গু পরিস্কার কর্তো। আবাব তেম্নি
শেষে শাস্তি ও দিয়েছিল।" ক)

ইদানীং লোভ পরবশ হইয়া হাদয় তাঁহাকে অর্থোপার্জনের উপায় স্বরূপ করিতে চেষ্টা করিত। শ্রীরামরুষ্ণ বলিভেন,—

"হাদে আগখনও জমি জমি কচেচ। যখন দক্ষিণেশরে ছিল, ওদের (কর্ত্ত্পক্ষদিগকে) বলেছিল—শাল না ৭. না হলে নালিশ কোকো। মা তাকে সরিয়ে দিলেন। লোকজন এলে কেবল টাকা টাকা কর্ত্তো। সে যদি থাক্তো তা হলে এসব লোক ভক্তগণ। যেতো না। তাই মা সরিয়ে দিলেন।" (ক

১২৮৮ সাল হইতে শ্রীরামক্ত্রের মহাসমাধি পর্যান্ত প্রায়ণ পাঁচবৎসর কাল তিনি কিরাপ ভাবে ভক্ত সজে বিলাস করিয়া-ছিলেন, শ্রীম, "কথামুকে' ভংহার যথায়থ সভাব চির নিয়াছেন। শ্রীরামক্রক্ষ-চবিত্র বাহা লিখিত হইল, তাহান্ত 'কথামুক' অবলম্বন করিয়া। 'কথামুকে' ঠাহার উক্তি যে ভাবে লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে লেখকের মনোভাবের ছাপ, একটু মাত্র নাই। কোন দেশের কোন ভাষায় কোন জীবন কাহিনী এরপ অনমুবঞ্জিত রূপে বণিত হয় নাই। "কথামুকের' ইহাই বিশেব্য । স্কুতরাং শ্রীরামক্ত্রের এই কালের জীবন-চিত্র নৃত্রন করিয়া অন্ধিত করিবার কোন আবগ্রকতা নাই। তবে তাঁহার জীবনের শেষ পরিছেদ

চরিত-ব্যাখ্যাতার চক্ষুর সমুখে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল এখানে তাহাই লিখিত হইতেছে।

বাহুদৃষ্টিতে শ্রীরামক্লফকে সাধু সন্ন্যাসা বা কোন পন্থী বলিয়া চিনিতে পারা কঠিন! সাধারণ লোকে চিরকাল যাহা সাধুদিগের বাহুচিহ্ন মনে করিয়া থাকে, তাঁহাতে কিছুমাত্র দেখা যাইত না। গাত্রে ভন্ন লেপন ও মন্তকে দার্ঘ জ্বটা ভার ছিল না এবং গাছ-তলায় ধুনী জালাইয়া ও বসিতেন না মালা তিলকাদি ভূষিত হইয়া কোন বৈষ্ণব পশ্বাব বেশ ধারণ করিতেন না। কিম্বা মঞ্জিত কেশ, গৈরিক পরিধান প্রবিক দণ্ডী পরমহংসক্ত ও থাকিতেন না। তিনি শয়নোপবেদনের জভ্য শ্যা ব্যবহার করিছেন, লাল পাড় কাপড় পরিতেন, শাতকালে কনে ঢাকা টুপি, গায়ে স্লামা ও গরম গাত্রবন্ধে আবৃত থাকিতেন। পায়ে চটিজুত। এবং কথন কথন ( পীড়িতাবস্থায় ) মাজা পরিতে ও দেখা গিয়াছে। স্কুতরাং ধর্মকথা শুনিবার জন্য সাধু সন্ধানী মনে করিয়া ভিষোর निकछ .क आंत्रित १ प्रिक्टिश्यत कांगीवाजीत धारेया अञ्चलक তাঁহাকেই জিজানা করিয়াছে,—"হাগা, এখানে প্রমহংস কেংগায় থাকেন 🟸 সাধুর কোন রূপ বাহাটিছু না দেখিতে পাইয়া কোন মহামহোপাধ্যায় পণ্ডিত তাঁহাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,---"মাপনি কি মামার প্রণমা ?"

মানুষ স্বভাবত: ই বাহ্ন চাক্চিকে। আকৃষ্ট। ক্বীরের উক্তি,—
"সাছ্ ক্ছে ভো মারে লাট্ঠা, ঝুটা জগং ভুলায়: গো রস গলি
গলি ফিরে, স্রা বইঠ্বিকায়"—চিরদিনই সভা হইয়া আসিতেছে।
চিরদিনই মানব সাধারণ ঝুটা দেখিয়া ভুলিয়া যায়। বাঁহারা

#### শ্রীর মকৃষ্ণ দেব।

বাহ্যাবরণে আরুষ্ট হন, কোন বস্তুর অন্তঃপ্রদেশে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করেন না, তাঁহাদের নিকট শ্রীরামক্ষ্ণ পাগ্লা বামুন ৰলিয়াই পরিচিত। সাধনাবস্থা ও সিদ্ধাবস্থার প্রভে**দ আমরা** ব্ঝিতে পারি না, কারণ প্রকৃত সিদ্ধ পুরুষ চিনিতে পারি না বলিয়া। সিদ্ধাবস্থায় সকল প্রকার বাহ্চিত্র যে আপনা আপনিই লুপ্ত হয় ইহা আমাদিগের অভিজ্ঞতার বহিভৃতি। শ্রীবামরুফের সর্বপ্রকার বাছনিদর্শন, "নারকেলের বোল্লোর" ভায় যে আপনি থসিয়া গিয়াছে, সাধারণে কি করিয়া ধারণা করিবে ? সাধনা শেষ হইলে তাঁহার শারীরিক ও মান্দিক সকল বন্ধন ছিল্ল হইযা-ছিল। একথা শুধু রূপক ভাবে নয়, কিন্তু ইহার প্রতিবর্ণ সত্য। গলার পৈতা, কোমডের কাপড় আপনিই পড়িয়া যাইত। নিজে গেরো বাঁধিলে, ষতক্ষণ না আবার সেই গেরো থোলা হয়, তাঁহার নিশ্বাদ বন্ধ হইয়া থাকিত। টাকা হাতে করিলে হাত বাঁকিয়া যাইত। একটা ফল কি একটা পান সঙ্গে আনিবার যো নাই। যথার্থ ত্যাগী পুরুষ, অন্তরেন্দ্রিয় মন হইতে যাহা নির্দ্যুল করিয়া পরিত্যাগ করিয়াছেন, হস্তাদি বাহ্ কর্মেন্দ্রিয়ের দ্বারাও যে সেই সকল কর্ম করিতে সর্বতোভাবে অক্ষম হটয়া থাকেন, ইহার সত্যতা কেবল শ্রীরামরুক্তে প্রমাণিত হইয়াছে।

শিক্ষাবস্থায় সিদ্ধপুরুষ, সকল বিধিনিষেধের পার হইয়া যান।
এ সভাটীও আমরা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না। স্মৃতিশাল্পের
থাদ্যাথাদ্যের বিচার, শুদ্ধাশুদ্ধের বিচার, শুচি অশুচির বিচার
সিদ্ধাবস্থার জন্ম নহে। যতদিন সাধনাবস্থা ততদিন আচার
বিচার্গের প্রয়োজন। আচার বিচার চিরকাল করিতে হয় না।

দক্ষিণেশ্বরে একদিন কোন ভক্তকে একাকী বেড়াইতে দেখিয়া, তিনি তাঁহাকে কালীদরে যাইবার জন্ম আহ্বান করাতে, ভক্তনী সন্মুচিত ভাবে উত্তর করিলেন,—"আমি এইমাত্র পাইথানায় গিয়া-ছিলাম অগুচি রহিয়ছি।" তিনি হাসিয়া রামপ্রসাদের গানটী তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন,—"শুচি অশুচিরে লয়ে দিবা ঘরে কবে শুবি; যথন তুই সতীনে পিরীত হবে তবে শুমা মাকে পাবি।" থাদ্যাথাদ্যের বিচার ধর্মা লাভ ও ভক্তি লাভ করিবার জন্ম। কেবল আচার লইয়া থাকিলে, ধর্মা লাভ না হইয়া ক্রমে তাহা 'শুচিবাই' বা এক প্রকার উন্মন্ততা হইয়া দাড়ায়। বর্ত্তমান কালে অনেক স্থলে আমাদের এই দশাই ঘটিয়াছে—খাদ্যাথাত্যের বিচার, ধর্মা লাভের উপায় না হইয়া উদ্দেশ্য হইয়া দাড়াইয়াছে, আর তাহার ফল—ধর্মা লোপ! তিনি এরূপ আচার পালন সম্বন্ধে কোন ভক্তকে বলিয়াছিলেন,—"বেশী খেওনা, আর 'শুচিবাই' ছেড়ে দাও। যাদের 'শুচিবাই' তাদের জ্ঞান হয় না। আচার যতটুকু দরকার তত্তুকু কোরবে। বেশী বাড়াবাড়ি কোরো না।"

থাতাথাত বিচার সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।
তিনি নিজ জীবনে দেখাইয়াছেন যে, কিরূপ অবস্থা বিশেষে আহার
বিষয়ে ক্ষচি পরিবর্ত্তিত হয়। আমরা দেখিয়াছি, অবৈতবাদ সাধনে
সিদ্ধ হইবার পর, তাঁহার স্থাতি বিচার ও আহারের বিচার একেবারেই ছিল না। স্বদেশে ঘাইয়া সকল জাতির ধরে অরাদি
আহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এ সময় আহার সম্বন্ধে তাঁহার
সম্পূর্ণ ভিরতাব দেখিতে পাওয়া যাইত। তিনি আচারী আল্পেশ্ধ
প্রস্তেত এবং ঠাকুরের ভোগ দেওয়া ভির অর গ্রহণ করিতেন না;

# প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

এবং ব্রাহ্মণ ভক্তের গৃহ ভিন্ন অন্ত কোথাও অন আহার করেন নাই। তিনি কেবল একটা কায়স্থ ভবনে এই নিয়মের অন্তথা করেন, কিন্তু বলিয়াছিলেন,—"ইহারা পুরুষান্তক্রমে পরম বৈষ্ণব বংশ আর গৃহদেবতা ৬ জগনাথ দেবিকে অন্ন ভোগ দিয়া থাকে— ইহাদের শুদ্ধ অন্ন।" তিনি বলিভেন,—

> "আমার অবস্থা আথিন—মাছের ছে।ল, মার প্রসাদী হলে একটু থেতে পারি। মার প্রসাদী মাংস আগেন পারি না— ভবে আঙ্গুলে কোরে একটু চাকি—পাছে মা রাগ করেন।" (ক)

শীরামক্ষের এখন ভক্তের অবতা, জ্ঞানীর অবতা নয়, এই শিক্ষা দিবার জন্তই তিনি আহার সম্বন্ধে শান্তবিধি প্রতিপালন করিতেন। মহাসমাধিপ কিছু পূর্ব্বে শ্যায় বসিয়া শেষ অন্ন ভোতের মণ্ড। গ্রহণ করিবার সময় তিনি কোন কোন সেবাকারী শুদ্র ভক্তকে শ্যা ত্যাগ করিয়া বসিতে ইঞ্জিত করেন। কারণ জ্ঞাসা করিতে বলিলেন,—"এ যে ভাত, যতক্ষণ ব্রাহ্মণ শরীরের সংস্কার আছে, ততক্ষণ এসর মান্তে হয়।" সামাজিক সংস্থানে তিনি ব্রাহ্মণকে শ্রেষ্ঠ মান্তভান প্রদান করিতেন। কারণ সত্ত্বণ প্রধান ব্রাহ্মণ বৈদিক সমাজে ধর্ম ও স্বাহ্মণ করিয়া বলিয়া। শ্রীরামক্ষণ কোন আগত্তক গোস্বামীকে অভিবাদন করিয়া বলিয়া। ছিলেন,—

"আপনারা অবৈত গোসামীর বংশ ?—অবৈত গোসামীর বংশ, আকরের গুণ আছেই। নেকো আমের গাছে নেকো আমই হয়,—থারাপ আম হয় না। ভবে মার্টির গুণে

একটু ছোট বড় হয়। ব্রাহ্মণ হাজার দোষ থাকুক, তবু
ভরন্নান্ধ গোত্র, শাণ্ডিল্য গোত্র বলে সকলের পূজনীয়।
বংশে মহাপুরুষ যদি জন্মে থাকেন, তিনিই টেনে নেবেন—
হাজার দোব পাকুক। যথন গদ্ধ কৈ কোরবদের বন্দি
কল্লে, যুনিন্তির গিয়ে তাদের মুক্ত কল্লেন। যে চুন্যোধন
আচি শক্রত। করেছে, যাদের জন্ম যুধিন্তিরের ননবাস
হয়েছে, তাকেই গিয়ে মুক্ত কল্লেন। বলেন, আত্মায়দের
ভর্মপ অবস্থা হলে আমাদেরই কলক্ষ। শে ছাড়া ভেকের
আদের কর্ত্তে হয়। শুজাচিল দেখে প্রণাম করে ক্যান থ
কংশ মার্ত্তে ঘাওয়াতে ভগবতা শ্রাচিল হয়ে উড়ে
গিছ্লেন। তা এখন ও শ্রাচিল দেখ্ল সকলে প্রণাম
করে।" (ক)

তাঁহার সকল কার্য্য লোক শিক্ষার্থ। ভক্তগণের যথেচ্ছাটার নিবারণের জন্মই এইক্সপে শাস্ত্রায় বর্ণাটার নিয়ম পালন করিয়া তিনি তাহাদিগকে আচার শিক্ষা দিয়াছিলেন। তিনি বলিকে , --"আমার দেখে তবে সবাই শিখ্বে। আমি কালী থরে ঘাই, আবার মরের এই সব পট নমস্কার করি।"

যতদিন মানুষের মধ্যে, বিছা ধন মান আভিজাতা প্রভৃতির অভিমান ও সেই জন্ম পরস্পার ভেদ জ্ঞান বর্ত্তমান থাকে, ততদিন অপ্রাকৃত ও অসতা সাম্যের ভ্রমে পড়িয়া সর্ব জ্ঞাতির ও সর্ব্ব বর্ণের সমতা প্রচার বুথা। জগতে কোথাও সাম্যানাই!

শ্রীরামকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"যতক্ষণ উপাধি ততক্ষণই নানা বোধ। পূর্ণ জ্ঞান হলে

#### শ্রীর মকৃষ্ণ দেব।

তবে আকৈ চৈত্ত্য বোধ হয়। আবার পূর্ণ জ্ঞানে
দ্যাথে যে, সেই আকে চৈত্ত্য, এই জীব জগৎ, এই
চতুর্বিংশতি তত্ত্ব হয়েছেন। তবে শক্তি বিশেষ। তিনি
সবই হয়েছেন বটে, কিন্তু কোন থানে বেনী শক্তির
প্রকাশ কোন খানে কম শক্তির প্রকাশ। মানুযের মধ্যে
ভাল আছে মন্দ ও আছে, সাধু আছে অসাধু ও আছে,
সংসারী জীব ছাছে আবার ভক্ত ও আছে। বিহাসাগর
বলেছিল,—"তা ঈশ্বর কি কারুকে বেনী শক্তি, কারুকে
কম শক্তি দিয়েছেন ?" আমি বলাম,—"তা যদি না
হতো তা হলে আনকজন লোকে দশজনকে হারিয়ে দ্যায়,
আর কেউ আক্তমনের কাছ থেকে পালায়! আত তা
না হলে, তোমাকেই বা সবাই মানে ক্যান ? তোমার
কি সিং বেরিয়েছে ছটো ? তোমার দ্যা আছে, তোমার
বিন্তা আছে—অত্যের চেয়ে, তাই তোমাকে লোকে
মানে, দেখুতে আসে।" কে)

হঠক বিতা পূর্বক, বিদেশীয় রীতির অফুকরণে দর্বা বর্ণের একাকার রূপ সমাজ্ঞদংস্কার করিতে যাইয়া হিন্দুসমাজের শান্তিময় গুণ ও কর্মা গত জাতিভেদের পরিবর্তে যুরোপীয় সমাজের ভীষণ বৈরীভাব উৎপাদক অশান্তিকর ধনগত বৈষ্মাের স্থাষ্ট হইবে মাত্র। অবৈভজ্ঞান ভিন্ন পূর্ণ অভেদজ্ঞান উৎপন্ন হয় না। যে পর্যান্ত মানুষ কেরূপ সমদশীতা লাভ না করে, ততদিন শাস্ত্রীয় নিয়ম যতদূর সম্ভব দেশ কালানুযায়ী সংস্কার পূর্বক পাল্ন করা করে। তিনি বলিতেন,—

"বা শুকুলে মাম্ডি আপনি পড়ে যায়। কাঁচা বেলায় টানাটানি কলে যন্ত্ৰণাই হয় আর রক্ত পড়ে!"

তাঁহার নিজের জীবনই তাঁহার উক্তির সাক্ষী স্থাপ। যে সময় তাঁহার অবৈতমতে সিদ্ধিশাত হইয়া সর্বভূতে সমদশীতা আসিয়াছিল, তথন তাঁহার জাতি অভিমান, আহার নিষ্ঠা আপনিই বিলুপ্ত হইল, দ্বিল্লাতির বিশিষ্ট চিহ্ল উপবীত ও ধারণ করিতে তিনি অসমর্থ হইলেন। কিন্তু যথন আবার ভক্তের অবস্থায় ব্যবহারিক ভেদজ্ঞানের উদয়, সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার শাস্ত্রীয় বিধি নিষেধ পালন করিবার জন্ম আচার নিষ্ঠার উৎপত্তি। তিনি বলিয়াছিলেন,—

"ভক্তের অবস্থায় যেমন সব রক্ষম পাওয়া চলে না, তেমনি সকলের সঙ্গে থাওয়া চলে না, আর সকলের হাতে থাওয়া চলে না। অনেক সাবধানে থাক্লে তবে ভক্তি বজায় থাকে। ভবনাথ ক রাথাল । এরা সব একদিন আপনারা রালা কলে। ওরা সব থেতে বসেছে, আমন সময় আাকজন বাউল এসে ওদের পংক্তিতে বোসে বলে থাবো। আমি বলাম,—আঁট্বে না, আছো, যদি থাকে তোমার জন্ম রাথ্বে। তা সে রেগে উঠে গ্যাল। বিজ্ঞার দিন যে সে মুথে থাইয়ে দ্যায় সে ভাল নয়। শুদ্ধসন্থ ভক্তা এদের হাতে থাওয়া যায়।" (ক)

কেবল অন ব্যতীত, তিনি মিষ্টান্ন, লুচি ব্যঞ্জন প্রভৃতি সকল

বরাছনগ্র নিবাসী একটা যুবক ভক্ত ।

<sup>+</sup> श्रामी अंश्रीनन्त ।

### শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

ভজের গৃহে ভক্ষণ করিয়াছেন এবং শুদ্ধদত্ব ভক্ত আনিত দ্রব্য বিজাতীয় লোকের প্রস্তুত হইলেও, সাদরে গ্রহণ করিতেন। তাঁহার কথা, -- "ভক্ত হলে চণ্ডালের অন থাওয়া যায়", ইহা কেবল মুখে বলিতেন না। তিনি একদিন বলিলেন,—

> "আবিন স্বাইয়ের থেতে পারি না। পারি না বটে, সাবার আকি আকি বার হয় ও। কেশব সেনের ওথানে থিয়েটারে নিয়ে গিয়েছিল। লুচি ছক্কা আন্লে, তা ধোপা কি নাপিত আন্লে জানি না—বেশ খেলাম। রাথাল বল্লে— একটু থাও।" (ক)

একদিন তাঁহার অস্তরঙ্গ ভক্তগণ মিলিত হইয়া এক সঙ্গে পংক্তি ভোজনে বসিয়াছে দেখিয়া বলিয়াছিলেন,—"শালার। ম্যাল ঘণ্ট কল্লে দেখাছি। তা হোক্—ভক্তের জাত বিচার নাই।"

কিন্তু যেখানে অসৎ কামন। বা পাপের লেশ মাত্র সংশ্রব, সেধানে রাজ্ঞানই ইউন বা ভক্তই ইউন, তিনি তাহার প্রদত্ত খাত্র গ্রহণ করা দূরে পাক্, এক্লপ ব্যক্তি তাঁহাকে স্পশ্ করিলে, তাঁহার দেহ রশ্চিক দংশনের জালায় দগ্ধ ইইত। শ্রীম, ক্লথা-মৃতে' এক্লপ ঘটনার উল্লেখ করিয়াছেন পাপ পথে ও গহিত কর্মো উপার্জিত অর্থ তাঁহার মনে ইইত, 'যেন রক্ত পূজা।' তাঁহার সেবার জন্ত সে অর্থ রুণা ব্যয় ইইত মাত্র—সে সেবাগ্রহণ করিতে তিনি স্বতঃই অক্ষম হহতেন। তাঁহার আহার সম্বন্ধে আর একটা অপূর্ণ্ধ ব্যাপার দেখা গিয়াছে। তাঁহার সেবার জন্ত ভদ্ধভাবে যে খাত্র জ্বাক্ত না ইইত, কিন্তা তাহা কোন পাতকীর স্পর্ণদোষ ত্বই, তিনি না জানিতে পারিলেও, সে দ্রব্য

ভক্ষণ করিতে যাইয়া তিনি তাহা হস্ত দারা গ্রহণ করিতে অক্ষম হইতেন। তিনি অসং লোকের স্পৃষ্ট আদনে উপবেশন করিতে পারিতেন না, তাহার নিকট হইতে থান্ত বা পানীয় লইতে গিয়া তাঁহার হস্ত অবশের ন্থায় হইয়া যাইত। আরও দেখা গিয়াছে যে, তাঁহার জন্ম ক্রীত থান্তের অগ্রভাগ অন্ম কাহা ক প্রদান করিলে তিনি তাহা হস্তে তুলিয়া থাইতে গিয়া গন্ধ বলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন। সেই জন্ম ভক্তগণকে পূর্বাহ্লে বলিয়া দিতেন, যেন তাঁহার জন্ম দ্বোর অগ্রভাগ অন্ম কাহাকেও প্রদান না করে এবং অপরের ভোগা দ্বা ও যেন তাঁহাকে না দেওয়া হয়। দেবপূদ্ধার উদ্দেশ্যে দ্ববাদি কি নিমিত্ত সত্পারে উপার্জ্জিত অর্থে ও শুদ্ধানার সংগ্রহ করিবার জন্ম শান্তে বিধান করিয়াছে, তাহা শ্রীরামক্ষের উল্লিখিত আচ্বলে বুঝিতে পারা যায়।

শাস্ত্রে সংসর্গ দোষের কথায় উক্ত আছে, "পতিত ও অন্তাজ জাতির সহিত অজ্ঞান বশতঃ ও যদি এক বংসর সংসর্গ করা হয়, তাহা হইলে সংসর্গকাবার পাতিতা জন্মে। পাতকার সহিত এক শ্যায় শয়ন, এক যানে গমন, একাসনে উপবেশন, এক পংক্তিবা একত্র ভোজন, তাহার যাজন ও অধ্যাপন এবং পতিত স্ত্রী-লোকের সঙ্গ কবিলে, সংসর্গ দোয়ে মানুষ পতিত হইয়া থাকে।"\*
"বেশেষ হঃ মানবদিগের পাপ তাহা দর অন্ন আশ্রয় করিয়া অবস্থিত থাকে! অত্রব পাপীর অন্ন ভোজন করিনে সেই পাপ, ভোজন-কারাতে সংক্রমিত হয়।" † এইজন্ম প্রকৃতি বশতঃ যাহারা

মনুদংহিতা একাদশ অধাায়, ১৮১ জোক।

<sup>+</sup> व्यक्तियः मःहिशा

# শ্ৰীরামকৃষ্ণ দেব।

জীব হিংসা ও ব্যভিচারাদি মহাপাতক নিরত, তাহাদের স্পৃষ্ট অন জল গ্রহণ স্থৃতিশাস্ত্রে নিষেধ করিয়াছে এবং তাহাদের তামসিক প্রকৃতি পরিবর্তনের জন্ত সাধুসঙ্গ ও সেবাধর্ম বিহিত হইয়াছে। শ্রীরামক্ষের এই সকল নীচ ও পতিতকে উপলক্ষ করিয়া শিবজ্ঞানে জীবসেবা রূপ অপূর্ব্ব সাধনার প্রবর্তন আমরা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। তিনি সংসর্গের গুণ দোষ সম্বন্ধে বলিতেন,—

"যেরূপ সঞ্জের মধ্যে থাক্বে সেইরূপ স্থভাব হয়ে যায়। তাই ছবিতেও দোষ। আবার নিজের যেরূপ স্বভাব, সেইরূপ সঙ্গ লোকে থোঁজে। পরমহংসেরা ছ পাঁচজন ছেলে কাছে রেথে ভায়—কাছে আস্তে ভায়—পাঁচ ছয় বছরের। ও অবস্থায় ছেলের ভিতর থাক্তে ভালবাসে। ছেলেরা সন্ধ্রজঃ তমঃ কোন গুণের বশ নয়।" (ক)

শীরামক্ষের ভ্র অপাপবিদ্ধ দেহ মনে, পাপের সংস্পর্শ আজাতসারে ঘটিলেও, তাঁহার উপরোক্ত শারীরিক যন্ত্রণা ও দেহ বিকার দেখিয়া, শান্তের ঐ সকল উক্তির সভ্যতা সম্বন্ধে কোন সংশয় থাকে না।

প্রীরামক্ষের কি এক অনিকচনায় শক্তি ছিল, যাহা দ্রী পুরুষ,
যুবক বৃদ্ধ, পণ্ডিত নৃথ সকলকেই আরুষ্ট করিত। সংসার তাপে
দগ্ধ হইয়া শান্তির আশায় ও ধর্মজিজ্ঞান্ত যে কেহ সরল মনে
তাহার কাছে গিয়াছে, সেই তাহার অহংভাব শৃত্য সন্মেহ সন্তায়ণে
ও স্থাধুর কথায় মৃগ্ধ হইয়াছে। নগণা ও বকধান্মিক জ্ঞান করিয়া
বাহারা প্রথমে বিজ্ঞান ও উপেক্ষা করিয়াছিলেন, পরে তাহারাই
ভক্তাগ্রনী। আগত্তক দর্শক সন্মুখে উপস্থিত ইইতে না হইতে, তিনি

কর্যোড়ে নতশির হইয়া প্রণাম করিতেন। কেহ তাঁহাকে প্রতিপ্রধাম করিব'মাত্র তিনি তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিদান করিতেন।
শিষ্টাচারে সকলেই তাঁহার নিকট বাধিত, তিনি কাহারও কাছে
খণী হন নাই। সাধারণতঃ তিনি জ্ঞামা বা উড়নী বা কোন
গাত্রাবরণ ব্যবহার করিতেন না; কেবল পরিধান বস্ত্রের কোঁচার
এক ভাগ কাঁধে ফেলিয়া রাখিতেন ( তাঁহার সমাধির চিত্রে যেরূপ
আছে)। কথা কহিবার সম্য মুখে এক অপূর্ব্ব হাসি লাগিয়া
থাকিত। মজ্মলাবের কথা,—"সেরূপ হাসি আর কারো মুখে
দেখিয়াছি কি না মনে হয় না," ইহার এক বর্ণও অত্যাক্তি নয়।
কথা কহিতে একটু ভোত লা হইতেন,—কিছ বোধ হইত তাহাতে
কথার মিইতা যেন আরও বাড়িয়াছে। লোকের সহিত ভগবৎ
কথার অবিরাম প্রসঙ্গের মধ্যেও তাঁহার চক্ষ্ দেখিলে বোধ হইত,
যেন কাঁহার অন্তর্বায়া সর্বাক্ষণই আর কি অপ্রপ্রেপ দর্শন কবিতেছে,
যেন নিজ ইই ধানে মর্ম রহিয়াছে।

তাঁহার নিকট সকলেরই অবাবিত দ্বাব। নানা মতের লোক নানা ভাবের লোক সর্বাদাই আসিতেছে; সকলকেই সহাস্থে অভিবাদন করিতেছেন ও পরিচয় লইতেছেন। দিবারাত্র ঈশ্বরের কথা ভিন্ন অন্যকোন কথা নাই। কি বেদ বেদাস্থ পুরাণ তল্পের প্রেরত মর্ম্ম, কি যোগ ভক্তি জ্ঞান ও কর্মের গূঢ় তব্ব, কি নানা সাধন ভদ্মনের গুপু রহ্মু, সকল বিষয়েই মানব মনে যত কিছু প্রের উঠিতে পারে, সকল সমস্থারই অপূর্ব মীমাংসা তাঁহার শ্রীমুথ হইছে শ্লেম্ভ ধারার লায় বিগলিত হইতে থাকে। আবার তাহা এমন শ্রুতি মধুর সরল কথায় ব্যক্ত করেন যে, বালকেও ভাহা

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ধারণা করিতে পারে। কথন দেখা যায়, তিনি বালকের সঙ্গে মিশিয়া বালোচিত রঙ্গ পরিহাসে মত্ত রহিয়াছেন। কথন,বা জ্ঞানহীন সরল শিশুর ভায়ে ভগ্নহত্তের যন্ত্রণায় • মাকে কাঁদিয়া বলিতেছেন,—"মা! কেন এমন কল্লি, আমার যে বড় লাগ্ছে ?" সকলকেই ভাঙ্গা হাত দেখাইতেছেন, সকলকেই জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"হাণগা, হাত ভাঙ্গা কি আরাম হয় ?"—যেন পাঁচ বৎসরের বালক, ভাল মন্দ কোন জ্ঞান নাই! আপনার এরপ বালকভাব সন্থয়ে একদিন বলিয়াছিলেন,—

"আমায় এমনি অবস্থায় মা রেখেছেন যে, ঢাকাঢ়াকি করবার যো নাই,—বালক অবস্থা! রাখাল আমার অবস্থা বোঝে না। পাছে কেউ দেখতে পায়, নিন্দে করে,—গায়ে কাপড় দিয়ে ভাঙ্গা হাত ঢেকে দায়। আমি এইটার জন্মে এক এক বার অধৈর্যা হই। একে দেখাই, ওকে দেখাই আর বলি,—ই্যাগা, ভাল হবে কি ? আমার বালক অভাব। হাদে বল্লে,—মামা! মাকে কিছু শক্তির কথা বলো। আমি অম্নি মাকে বল্তে চল্লাম। এমনি অবস্থায় রেখেছে যে, যে ব্যক্তি কাছে থাক্বে তার কথা শুন্তে হয়।ছোট ছেলের যেমন কাছে লোক না থাক্লে অক্ষকার দ্যাথে, আমারও সেইরপ হতো। হাদে কাছে না থাক্লে, প্রাণ যায় যায় হতো।"

তাঁহার এই সরল বালকের মত অবস্থা সম্বন্ধে আরও বলিয়া-ছিলেন,—

<sup>\*</sup> একবার ভাবাবছায় পডিয়া গিয়া ভাঁহার হাত ভা**লি**য়াছিল।

"আমার কি অবস্থা ছিল! একদিন বাস বনে কি কাম্ডেছে। তা ভয় হলো যদি সাপে কাম্ডে থাকে? তথন কি করি, শুনেছিলাম আবার যদি কাম্ডায় তা হলে বিষ তুলে লয়। অমনি সেইথানে বসে গর্ভ খুঁজতে লাগ্লাম—যাতে আবার কাম্ডায়! ঐ রকম কচিছ, আাকজন বল্লে,—কি কচ্ছেন? সব শুনে সে বল্লে,—ঠিক ঐথানে কাম্ডান চাই, যেথানটীতে আগে কাম্ডেছে। তথন উঠে আসি। বোধ হয় বিছে টিছে কাম্ডেছিল।"

"আর একদিন রামলালের \* কাছে শুনেছিলাম শরতের হিম ভাল। কি একটা শ্লোক আছে রামলাল বলেছিল। আমি কলকাভায় থেকে গাড়ীকরে আস্বার সময় গলা বাড়িয়ে এলাম, গাতে সব হিম টুকু লাগে! ভারপর অস্থে!" (ক)

কিন্তু আবার যথন লোকশিক্ষায় তন্ময় প্রায়, জ্ঞানপথের সাধক সনিম্মায়ে দেখিতেন, যেন সাক্ষাৎ বেদ বেদান্ত মৃতি পরিপ্রহ করিয়া 'অবাঙ্মনসোগোচর' ব্রহ্মজ্ঞানের ছজ্ঞেয় তর মূর্থের ও বোনগমা করিতেছেন। অথবা অকস্মাৎ সন্মুথে প্রত্যক্ষ কবিতেন, —ছম্বর তপস্থার ও অপ্রাপ্য যোগিগণের আকাজ্ফিত অভ্ত নির্বিকল্প সমাধির অবস্থা,—নিম্পাদ দেহ, নিমেষ শৃত্য, সংস্পাহীন চিত্রাপিতের ত্যায় বসিয়া আছেন!

কখন হরিগুণ গান শ্রবণ করিতে না করিতে, প্রেমোন্মন্ত হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কীর্ত্তনানন্দে বিভোর হইয়া প্রাণমনোমোহন

জাহাব লাতুপুত্র।

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

অপূর্ব নৃত্য করিতেছেন. কথন বা প্রেমস্থা পানে গর্গর মাতোয়ারা, অথবা মহাভাবে মগ্ন হইয়া বাহ্জান শৃন্ম!

আর তাঁহার মধুর কণ্ঠের অমৃতবর্ষী মার নাম গান ও প্রাণ মুগ্নকারী সন্ধীর্ত্তন ।—যে একবার শুনিয়াছে সে কথন কি ভূলিতে পারে! শ্রীম বলিতেছেন,—"রাত হইয়াছে, মান্তার এইবার বিলায় গ্রহণ করিবেন, কিন্তু যাইতে পারিতেছেন না। তাঁহার গান শুনিয়া হলয় মন মুগ্ন হইয়াছে; বড় সাধ যে আবার তাঁর শ্রীমুখের গান শুনিতে পান। মান্তার, ঠাকুরের গান শুনিয়া আত্মহারা হইয়াছেন—যেন মন্ত্র মুগ্ন সর্প! একণে সন্তুচিতভাবে ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—"আজ আর কি গান হবে ?" কি বালক কি বন্ধ যে তাঁহার গান শুনিয়াছে সেই জিজ্ঞাসা করিয়াছে—আবার কি গান হবে ? গৃহ পূর্ণ লোক আনেকের অল্প মাত্র ও সময় বায় করিবার অবসর নাই. কিন্তু সর্ব্বেকর্মা বিশ্বত হইয়া পাঁচ ছয় ঘণ্টা বিসয়া আছে—'যেন মন্তু মুগ্ন সর্প'—উঠিতে ইচ্ছা করিতেছে না!

আবার তাঁহার সায় কলা বা কে ? মার নামগুণ কীর্ত্তন করিতে তিলমাত্র আলস্য নাই। তাঁহার নিজা, কাক নিজাবং। শয়নের অল্ল পরেই উঠিয়া ঘরের মধ্যে মার নাম করিতে করিতে বেডাইতেছেন, বা বালকের সায় দিগধর হইয়া নৃত্য করিতেছেন। সক্ষা হইবামাত্র ঘরে ধুপ ধূনা দেওয়া হইলে মার নাম গানে ও মার ভিস্তায় মগ্ন থাকিতেন। তিনি কর্মেণ্ডে মাকে প্রণাম করিয়া বলিতেছেন,—"ওঁ কালী, ব্রহ্ময়য়ী, জ্ঞানময়ী, জ্ঞানময়ী; মা! ভূমি ভূমি, ভূমি, ভূই ভূই ভূই; আমি ভোমাতে, ভূমি

আমাতে: জগৎ তৃমি, জগং তোমাতে; তুমি আধার তৃমি আধার তৃমি আধার; তৃমি কেত্রজ্ঞ; তৃমি থাপ, তৃমি তরোয়াল; জীবাত্মা ভগবান্ ত্রজাত্মা ভগবান, ভাগবং ভক্ত ভগবান; গুরু রুষ্ণ বৈষ্ণব; জ্ঞানীর চরণে প্রণাম, ভক্তের চরণে প্রণাম, সাধুর চরণে প্রণাম অসাধুর চরণে প্রণাম, পশু পক্ষী কীট পত্রের চরণে প্রণাম, নর নারীর চরণে প্রণাম।"

সন্ধ্যার সময় কি ভাবে তিনি মার নাম কীর্ত্তন ও মার কাছে প্রার্থনা করিতেন, তাহা 'কথামুড' হতে নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"দর্মার পরেই প্রীবামরুল জগন্মাতাকে নমস্থার করিয়া হাত তালি দিয়া হরি ধ্বনি করিতেছেন। কক্ষ মধ্যে অনেকগুলি ঠাকুরের ছবি,— ক্রব প্রহলাদের ছবি, রামরাজ্ঞার ছবি, মা কালীর ছবি, রাধারুক্তের ছবি। তিনি সকল ঠাকুরকে উদ্দেশ করিয়া ও তাঁহাদেব নাম করিয়া প্রণাম করিতেছেন। আবার বলিতেছেন, ব্রহ্মশক্তি, শক্তি ব্রহ্ম; বেদপুবাণ তম্ম; গীতা গায়ত্রী; শরণাগ্রহ শরণাগ্রত; নাহং নাহং; তুঁহু হুঁহু; তৃমিই পুরুষ তৃমিই প্রকিত; তৃমিই বিরাট তৃমিই সরাট: তুমিই নিতা তৃমিই লীলাম্যী; তৃমিই চতুর্বিংশতি তত্ম; আমি যন্ত্র তৃমি যন্ত্রী; হে রুষ্ণ, জ্ঞান রুষ্ণ, প্রাণ রুষ্ণ, মন রুষ্ণ, আত্মা রুষ্ণ, দেহ রুষ্ণ, প্রাণ হে গোবিন্দ মম জীবন; হরি বোল, হরি বোল, হরি বোল, হবি ময়, হবি বোল, হবি হরি বোল।" নামের পব কর্যোড়ে জ্ঞানাতার চিন্তা করিতেছেন। নামগুণ কীর্ত্তনাতে ঠাকুর প্রার্থনা করিতেছেন,— "মা! আমি তোমার শরণাগ্রত শরণাগত! দেহস্থ চাই না মা; লোক্মান্ত চাই না; অন্তিসিদ্ধি চাই না; শত্সিদ্ধি চাই না; ক্রেবল

#### প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

এই কোরো যেন তোমার শ্রীপাদপল্পে শুদ্ধাভক্তি হয়—নিজাম, জ্বালা, অহেতুকী ভক্তি ! আর গেন মা, হোমার ভ্রনমোহিনী, মায়ায় মৃয়্ধা না হই ! ভোমার মায়ার সংসাবে কামিনীকাঞ্চনের উপর ভালবাসা গেন কথন না হয় ! মা ভোমা বই আমার আর কেউ নাই ! আমি ভজন হীন, সাধন হীন, জ্ঞান হীন, ভক্তি হীন, ক্রিয়া হীন,—রূপা করে শ্রীপাদপল্পে আমার ভক্তি দাও !" ক)

সংসারী লোক কিরুপে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন ও তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিবে, তাহা শিক্ষা দিবার জ্ঞাই তিনি নিত্য এরূপ আচার পালন করিতেন।

কি দক্ষিণেশ্বরে কি কলিকাতায় প্রত্যুহ ভক্ত সঙ্গে রাত্রি দশটা 
এগারটা পর্যান্ত তাঁহার লোকশিক্ষার বিরাম থাকিত না। তিনি 
যথন যাহা করিবেন বলিতেন, ঠিক সেই ভাবে তাহা নিপার 
করিতেন; কারণ অন্তথা করিলে মিথাা কথা হইবে, ইহা তাঁহার 
বিশ্বাস। যে সময় যেথানে ঘাইবেন বলিয়াছেন, শত বিদ্ন 
সত্ত্বেও ঠিক্ সেই সমন সেখানে উপস্থিত হইতে চেটা করিতেন; 
একদিন তাঁহার কলিকাতা বেনেটোলায় অধরচন্দ্র সেনের বাড়ী 
আসিবার কথা ছিল। প্রসিদ্ধ বন্ধিমচন্দ্র চটোপাধ্যায় তাঁহার 
সহিত আলাপ করিবার জন্ম কিছু পূর্বাহ্লে উপস্থিত হন। 
তাঁহাকে না দেখিতে পাইয়াও তাঁহার উপস্থিতির সম্বন্ধে সন্দিহান 
হইয়া, চালয়া যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। অধর চন্দ্র নিংসক্ষোচে বলিলেন,—"আপনি একটু অপেক্ষা করুন। তিনি যথন 
আসিবেন বলিয়াছেন, কথনই সে কথার অন্তথা হইবে না, 
তিনি নিশ্চিত আসিবেন।" যদি চ তাঁহাকে তিনকোশ দুর

দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিতে হইয়াছিল, কিন্তু তিনি কথিত সময়ের মধোই পৌছিয়া ছিলেন।

তাঁহার সতানিষ্টা অপূর্বা! পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিভাসাগর তাঁহার সহিত দক্ষিণেশ্বরে সাক্ষাৎ করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুত হন, কিন্তু দেখা করেন নাই। তিনি বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর বিভাসাগর সতা কথা কয়না কাান ? আস্বো বোলে আসিলেন না—এ কিরকম কথা ?" সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের আচার্য্য পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীকে উদ্দেশ করিয়া তিনি ব্রাহ্ম ভক্তদিগকে একদিন বলিলেন,—

শিবনাথকে দেখ্লে আমার বড় আনন্দ হয়,— যেন ভব্তিবিদ্যা হৈছে । আর আনেকে যাকে গণে মানে তাতে নিশ্চয়ই ঈশ্ববের কিছু শক্তি আছে। তবে শিবনাথের একটা ভারি লোব আছে— কথার ঠিক নাই। আমাকে বলেছিল, আমাকবার ওখানে (দক্ষিণেশ্বরে) যাবে কিছু যায় নাই, আব কোন থবর ও পাঠায় নাই ওটা ভাল নয়। এই রক্ষ আছে যে, সুন্য কথাই কলির তপস্তা। সত্যে আঁট না থাক্লে ক্রমে ক্রমে সব নই হয়ে যায়। সংসারে থাক্তে গেলে সত্য কথার থুব আঁটি চাই। সত্যকে আঁটকরে গরে থাক্লে ভ্রবান্কে লাভ করা যায়। আমি এই ভেবে যদিও কথন বলে কেলি যে বাহে যাবো, যদি বাহে নাও পায়, তবুও একবার গাড়ুটা সঙ্গে করে ঝাউতলার দিকে যাই। ভয় এই, পাছে সত্যের আঁট যায়! আমার সত্য কথার আঁট এথন তবু একটু ক্ষেছে; আগে ভারি

### **ब्री**त्रोमकृष्ठ (प्रव।

আঁটছিল। যদি বল্লাম 'নাইবো' গঙ্গায় নামা হলো, মস্ত্রোচ্চারণ হলে, মাথায় একটু জল ও দিলাম, তবু সন্দেহ हरना त्वि भूरता नां छत्रा हरना नां। यनि हर्का दर्वारन ফেলি থাবনা, তবে থিদে পেলেও আর থাবার যো নাই। যদি বলি অমুক লোকের ঝাউতলায় আমার গাডুনিয়ে যেতে হবে,—আর কেট নিয়ে গেলে তাকে আবার ফিরে যেতে বলতে হবে। আমার এই অবস্থার পরে মাকে ফুল হাতে করে বলেছিলাম.— মা। এই নাও ভোমার জ্ঞান. এই নাও তোমার অজ্ঞান আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা, এই নাও তোমার ভটি এই নাও তোমার অভচি আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা. এই নাও তোমার ভাল, এই নাও তোমার মন্দ, আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও মা: এই নাও তোমার পুণা এই নাও তোমার পাপ আমায় শুদ্ধাভক্তি দাও ৷ যখন এই সব বলেছিলাম, তথন একথা বলতে পারি নাই - মা ! এই নাও তোমার সতা, এই নাও তোমার অসতা। সব মাকে দিতে পার্লাম, সত্য মাকে দিতে পারলাম না।" (ক)

সর্বভাগী ও সর্বাহ্ণণ ঈশ্বর চিন্তার মগ্ন থাকিয়া ও কোন ভক্তকে সাংসারিক কার্যো আলশু পর, অমনোযোগী, অমিতবাারী দেখিলে তিনি বিরক্তি প্রকাশ করিতেন। তাঁহাব মরের ঘটিটী বাটিটী কে ভক্ত কোথার ভূলিয়া রাখিয়াছে, তিনি শ্বরণ করিয়া তাহার অনুসন্ধান লইতেন। কলিকাভার আসিবার সময় তাঁহার ব্যবহারের গামছাথানি, কোন ভক্ত ভাড়া ভাড়িতে ফেলিয়া

আসিলে, তিনি তাহাকে গাড়ী হইতে নামাইয়া দিয়া গামছা আনাইয়াছেন। এক্রপ শামান্ত বিষয়ে ও অন্তপ্রহর ঈশ্বরচিন্তা মগ্ন ব্যক্তির মনোযোগীতা অপরূপ বলিয়া বোধ হয় ৷ কেহ তামাক সাজিবার জ্বন্স দেশলাই জালিয়াছে দেখিয়া ভিনি বলিয়া-ছিলেন—"রারাবাড়ী হতে আগুন নিয়ে আয়, একট হাটুতে হবে বোলে দেশলাইয়ের কাটী নষ্ট কচিচ্দ কাান ? কুডের কোন কালে ধর্ম হয় না।" একদিন কোন ভক্ত বাজার হইতে অধিক দরে তরকারি প্রভৃতি কিনিয়া আনিয়াছেন দেখিয়া বলিয়া-ছিলেন,—"সাধু হবি তা বলে বোকা হবি ক্যান ? দান করবার সময় একটা পয়সার জায়গায় হুটো পয়সা নিস্, কিন্তু যথন জিনিষ কিন্বি তথন ঠক্বি ক্যান ? তথন খুব দর কর্বি, ফাউ লবার সময় একটার জায়গায় হুটো জোর করে নিবি।" রস্কনাদি সংসারের সকল কার্য্যেই তাঁহার কিরূপ অভিজ্ঞতা ছিল নিমের উদ্ধৃত কথায় তাহা বুঝিতে পারা যায়। ঠাকুর বাড়ীর ব্রাহ্মণ পরিচারকগণকে সম্বীর্ত্তন করিতে দেখিয়া ভাহাদের বলিলেন,—"আমি মনে কোরেছিলাম ভোমাদের সঞ্চে নাচ্বো। গিয়ে দেখি যে, ফোড়ন্ টোড়ন্ সব পড়েছে—মেথি পথান্ত। व्यामि कि पिराय मध्या (कांत्ररवा १" (क)

শ্রীরামকৃষ্ণচরিত্রে মানবভাব ও দেবভাব গঙ্গা যমুনা সঙ্গমের
ন্থায় কিন্ধপ মিশামিশি ভাবে বর্ত্তমান আমরা তাহা দেখিলাম।
বালাকালেই তাঁহার দেবভাবের ফুর্ত্তি। সাধনার শেষে সেই দেবভাবের পূর্বতা। ভক্ত সমাগমের আরম্ভে তাঁহাতে আর এক
স্বতন্ত্র ভাবের বিকাশ—ইহা তাঁহার লোকশিকার ভাব—

# **बी**बामकृष्ठ (५व।

আচার্যান্ত। তিনি আচার্যাক্সপে তাঁহার সাধনালক অমুভূতি,
মার আদেশে কিরুপ জগতে প্রচার করিলেন, তাহা উক্ত হইরাছে। এ সময় আমরা তাঁহাকে অন্তরঙ্গ ভক্তগণের সহিত অপর
এক অপূর্বভাবে মিলিত দেখিতে পাই। এখন ভক্তগণের সমক্ষে
তিনি তাহাদিগের সদ্গুরুভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন। ভগবান্
লাভ করিতে হইলে সদ্গুরুর প্রয়োজন। গুরুর নিকট সাধন পথ
জানিয়া লইয়া সাধনা করিলে গুরুর রুপায় শিয়্ম মায়াবন্ধন হইতে
মুক্ত হন এবং ঈশ্বর লাভ করেন। অজ্ঞানতিমিরান্ধ মানবের
জ্ঞানচক্ষ্ উনিলন কবিবার প্রকৃত সামর্থা কাহার আছে, শ্রীরামরুষ্
তাহাই বলিন্ছেন,—

"মান্তবের কি সাধা অপরকে সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত করে! বাঁর এই ভূবনমোহিনা মায়া তিনিই সেই মায়া থেকে মুক্ত কর্ত্তে পারেন সচিচদানন্দ গুরু বই আর গুরু নাই। বাবা ঈশ্বর লাভ করে নাই, তাঁর আদেশ পায় নাই যারা ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান হয় নাই, তাদের কি সাধা জাবের ভববন্ধন মোচন করে! আমি আাকদিন পঞ্চবটীর কাছ দিয়ে ঝাউতলায় বাহে যাচ্চিলাম। শুন্তে পেলাম যে একটা কোলা ব্যাঙ্ পুব ডাক্ছে। বোধ হলো সাপে ধরেছে। অনেকক্ষণ পরে যথন ফিরে আস্ছি, তথন ও দেখি ব্যাঙ্টা খুব ডাক্ছে। একবার উঁকি মেরে দেখ্লাম কি হয়েছে। দেখি একটা টোড়ায় ব্যাঙ্টাকে ধরেছে—ছাড়্তেও পাচেছ না গিল্তেও পাচেছ না, ব্যাঙ্টারও বন্ধ্রণা ঘুচেছ না। তথন ভাবলাম, ওরে!

যদি জ্ঞাত সাপে ধর্তো তিন ডাকের পর ব্যাঙ্টা চুপ্ হয়ে যেতো। একটা টোড়ায় ধরেছে কি না, তাই সাপ্টারও যন্ত্রণা, ব্যাঙ্টারও যন্ত্রণা। যদি সদ্গুরু হয়, জীবের অহঙ্কার তিন ডাকে ঘোচে। গুরু কাচা হলে, গুরুর ও যন্ত্রণা শিয়্যের ও যন্ত্রণা। শিয়্যের অহঙ্কার আর ঘোচে না, সংসার বন্ধন আর কাটে না। কাচা গুরুর পাল্লায় পড়লে শিয় মৃক্ত ইয় না।" (ক)

প্তরাং যে সকল সাধু পুরুষ ধন্ম সাধনায় সিদ্ধিলাত করিযাছেন, ঈশ্বর দর্শন করিয়াছেন, ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্
তাঁহারাই গুরু হইবার অধিকারী। কেবল শাস্তুজ্ঞান সম্পর
পণ্ডিত, যাঁহার বিবেক বৈরাগ্য নাই, সাধন ভত্তন নাই, লোকাচার ও কুলাচার নিয়মানুযায়ী গুরুপদে অধিষ্ঠিত, তাঁহাদের দারা
ধন্দিকায় গুরু ও শিষ্য উভ্যের অনিষ্ট। তিনি আরও
বিশিয়াছেন,—

"ভগবানের জন্ম যে আন্তরিক ব্যাকুল, তাঁকে লাভ কর-বার জন্ম যে সরল মনে চেষ্টা করে, তিনিই তার সদ্গুরু জুটিয়ে স্থান! গুরুর জন্ম সাধকের চিন্তার প্রয়োজন নাই। গুরু আ্যাক হ'লে ও উপগুরু অনেক হতে পারে। যার কাছে কিছু শিখি তিনিই উপগুরু। অবধৃত চরিশ জন উপগুরু করেছিলেন।"

"গুরুকে মানুষ জ্ঞান কল্লে কোন ফল হয় না। গুরুই জাগদ্গুরু এইরূপ বিশাস রাখা উচিত।"

"সচ্চিদাননাই শুরু। তিনি বিনা কোন উপায় নাই! ৪৩১

# **बी**त्रामकृष्ध (प्रव।

তিনিই একমাত্র ভবসাগরের কাণ্ডারী। যিনি ইট তিনিই গুরুরপ হয়ে আসেন। গুরুরপ হয়ে ঈশ্বর সব মায়াপাশ ছেদন করেন। শব সাধন করে, ইট দর্শনের সময় গুরুর সাম্নে এসে পড়েন, আর বলেন,—ঐ তোর ইট! তার পর গুরু ইটে লীন হয়ে যান! শিষ্য আর গুরুকে দেখতে পায় না! যিনি গুরু তিনিই ইট! যথন পূর্ণজ্ঞান হয়, তথন কেবা গুরু কেবা ইট! গে বড় কঠিন ঠাই, গুরু শিষ্যে তাথা নাই!" কে!

"কি জান, ডিমের ভিতর ছানা বড় না হলে পাখা ঠোক্রায় না। সময় হলেই পাখা ডিম্ ফুটোয়। তবে একটু সাধনার দরকার। গুরুই সব করেন, তবে শেষটা একটু সাধনা করিয়ে লন।" (ক)

দাধনা করিতে করিতে সাধকের যথন ইষ্ট লাভের সময় উপস্থিত হয়, তথন ঈশার রূপায় তাহার সদ্গুরু লাভ হইয়া থাকে। ইহাই তাঁহার উক্তির মর্মা। প্রশ্ন হইতে পারে,—"এরূপ সাধু বা সদ্গুরু চিন্বো কেমন কোরে?" আরামরুষ্ণ বলিয়াছেন,—

"অজানা দেশে যেতে গেলে, যে লোক সে দেশ দেখেছে, সে দেশের পথ খাট সব থবর জানে, তার সঙ্গে যেতে হয়, তার কথা শুন্তে হয়। ভগবান্লাভ কর্ত্তে গেলে, সন্ভরু যিনি ঈশ্বর দশন কোরেছেন, তার কথা বিশ্বাস কোরে সাধন কর্ত্তে হয়। সন্তর্কর লক্ষণ আছে। যে কাশী গিয়েছে আর দেখেছে তার কাছেই কাশীর কথা শুন্তে হয়। শুধু পণ্ডিত হলে হয় না। যার সংসার অনিত্য

বলে বোধ হয় নাই, সে পগুতের কাছে উপদেশ লওয়া উচিত নয়। পগুতের বিবেক বৈরাগ্য থাক্লে উপদেশ দিতে পারে।"

"তিনিই সাধু—যার মন প্রাণ অন্তরাত্মা ঈশবে গত হয়েছে। ষিনি সাধু তিনি দ্রীলোককে ঐহিক চক্ষে দ্যাথেন না; সর্বাদাই তাদের থেকে অন্তরে থাকেন। যদি স্ত্রীলোকের কাছে আসেন তাকে মাতৃবৎ দ্যাথেন ও পূজা করেন; ঈশবীয় কথা বই কথা কন্না। আর সর্বভূতে ঈশব আছেন জেনে তাদের সেবা করেন। মোটামুটি এইগুলি সাধ্র শক্ষণ।" ক)

ভগবান্ লাভের জন্ম বেদাদি শাস্ত্রের প্রয়োজনীয়তা কতদ্র এবং শাস্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা কে হইতে পারেন, তিনি তাহাই বলিতেছেন,—

> "বই শাস্ত্র. এসব কেবল ঈশ্বরের কাছে পৌছিবার পথ বলে ভায়। পথ, উপায় জেনে নেবার পর আর বই শাস্ত্রে কি দরকার? তথন নিজে কাজ কর্ত্তে হয়। একজন একখানা চিঠি পেয়েছিল,—কুটুম্ বাড়ী তথ কর্ত্তে হবে, কি কি জিনিষ লেখা ছিল। জিনিষ কিন্তে দেবার সময় চিঠিখানি খুঁ জে শাপ্তরা যাচ্ছিল না। কর্ত্তাটী তথন খ্ব ব্যস্ত হয়ে, চিঠি থোঁজ। আরম্ভ কল্লেন। অনেকক্ষণ ধরে জনেকজন মিলে খুঁজ লে—লেষে পাওয়া গ্যাল। তথন আর আনন্দের সীমা নাই। কর্ত্তা ব্যস্ত হয়ে অতি যত্ত্বে চিঠিখানি হাতে নিলেন, আর দেখ্তে লাগ্লেন কি লেখা

# - জ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আছে। লেখা এই,—পাঁচসের সন্দেশ পাঠাইবে, এক-খান কাপড় পাঠাইবে, আরও কত কি। তথন আর চিঠির দরকার নাই। চিঠি ফেলে দিয়ে সন্দেশ ও কাপড়ের আর অক্যান্ত জিনিবের চেপ্টায় বেরুলেন। চিঠির দরকার কতক্ষণ ? যতক্ষণ সন্দেশ কাপড় ইত্যাদির বিষয় না জানা যায়। তারপরই পাবার চেপ্টা।"

"শান্ত্রে তাঁকে পাবার উপায়ের কথা পাবে। কিন্তু থবর সব জেনে কর্ম আরম্ভ কর্ত্তে হয়—তবে তো বস্তু লাভ। ভুধু পাণ্ডিতো কি হবে ? আনেক শ্লোক, আনক শাস্ত্র পণ্ডিতের জানা থাক্তে পারে। কিন্তু যার সংসারে আসক্তি আছে, যার কামিনীকাঞ্চনে মনে মনে ভালবাসা আছে, তার শাস্ত্র ধারণা হয় নাই—মিছে পড়া। পাঁজিতে লিথেছে বিশ আড়া জল, কিন্তু পাঁজি টিপ্লে এক ফোঁটাও পড়েনা।"

শুধু শাস্ত্র পড়লে কি হবে ? শাস্ত্রে বালিতে চিনিতে মিশেল আছে—চিনিটুকু লওয়া বড় কঠিন। পড়ার চেয়ে শোনা ভাল, শোনার চেয়ে দ্যাথা ভাল। গুরু মুথে বা সাধু মুথে শুন্লে ধারণা বেশী হয়, আর শাস্ত্রের অসার ভাগ চিস্তা কর্ত্তে হয় না। শোনার চেয়ে দ্যাথা আরও ভাল। দেখ্লে সব সন্দেহ চলে য়য়। শাস্ত্র বেশী পড়বার দরকার নাই। বেশী পড়লে তর্ক বিচার এসে পড়ে।"

"শাস্ত্রের ভিতর কি ঈশ্বরকে পাওয়া যায়। শাস্ত্র পড়ে হদ 'অস্তি' মাত্র বোধ হয় - আভাস মাত্র পাওয়া যায়।

কিন্তু নিজে ডুব না দিলে ঈশ্বর দ্যাখা স্থান্ না। ডুব দেবার পর তিনি নিজে জানিয়ে দিলে তবে সন্দেহ দূর হয়। বই হাজার পড়ো মুখে হাজার শ্লোক বল, ব্যাকুল হয়ে তাঁতে ডুব না দিলে তাঁকে ধর্তে পার্বে না। তথু পাণ্ডিত্যে মামুথুকে ভোলাতে পার্বে কিন্তু তাঁকে পার্বে না।"

"দিধনা না কল্লে শাল্লের মানে বাঝা ঘায় না। শাল্লের ছই রকম অর্থ—শব্দার্থ ও মর্ম্মার্থ। মর্ম্মার্থ টুকু লভে হয়—— যে অর্থটুকু ঈশ্বরের বাণীর সঙ্গে মেলে। চিঠিব কথা আরু যে ব্যক্তি চিঠি লিখেছে ভার মুখের কথা আনেক ভফাৎ। শাল্ল হচ্ছে চিঠির কথা। ঈশ্বরের বাণী মুখের কথা। আমি মার মুখের কথার সঙ্গে না মিল্লে কিছুই লই না। বই পড়ে ঠিক অন্তভ্যত হয় না—অনেক ভফাৎ। তাঁকে দর্শনের পর বই শাল্ল দ্ব খড় কুটো বোধ হয়।"

অবৈত জ্ঞানের উপর প্রতিষ্ঠিত, শ্রীরামরুষ্ণের সার্বাভীমিক ভাব সম্যক অবধারণ পূর্বক, জীবনে প্রতিফলিত করিবার জন্তাই কামিনীকাঞ্চন ত্যাগী মন্তরঙ্গ ক্তরগণকে শ্রীরামরুষ্ণের গুরু রূপে শিক্ষাদান। এক্ষণে যাহাতে তাঁহার ভাব ধারণা করিয়া, ভক্তগণ নিজ নিজ জীবন গঠন করিতে পারে, শিল্লই সেই ঘটনার স্থানা হুইয়াছিল।

১২৯২ সালের বৈশাথ মাস হইতে, শ্রীরামরফোর গল রোগের স্ত্রপাত হয়। নিজাকালে মন্তকে ও বক্ষে দাম হয়, মুখে প্রনিধ্ন-যুক্ত শ্লেমা, গলায় বিচি ও বেদনা এই সকল লক্ষণ প্রকাশ পাইতে লাগিল। কথা কহিতে আহার করিতে কট অনুভব করিতে

# শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

লাগিলেন। গলার ভিতর বিচি ক্রমে বিস্তারিত ও পাকিয়া উঠিয়া পূস্ব ও রক্ত বাহির হইল। মাঝে মাঝে এইরপ রক্ত বাহির হইতে ও যন্ত্রণার বৃদ্ধি দেখিয়া প্রাক্ত রোগ নির্মণণ করিবার জন্ম ভক্তপণ কলিকাতা হইতে বিচক্ষণ চিকিৎসক আনাইয়া দেখাইলেন। কেহ গলগতঃ, কেহ গলার ভিতর ক্ষত রোগ হইয়াছে ভাবিয়া চিকিৎসা করিতে লাগিলেন। কিন্তু উপশম না হওয়াতে, আখিন মাসের প্রথমে চিকিৎসার উদ্দেশে তাঁহাকে কলিকাতায় আনম্বন করিয়া প্রথমে বাবু বলরাম বহুর বাটীতে কবিরাজ গলাপ্রসাদ সেনকে দেখাইতে তিনি রোগ অসাধ্য বলিয়া ভক্তগণের নিকট ব্যক্ত করিলেন। আখিন মাসেই কলিকাতার আমপুকুর পল্লিতে বাটীভাড়া করিয়া ডাক্তার মহেক্রলাল সরকারের ঘারা চিকিৎসা আরম্ভ হইল। শুদ্ধভাবে পথ্যাদি প্রস্তুত করিবার জন্ম শ্রীণারদানেরী দক্ষিণেশ্বর হইতে আসিলেন এবং অন্তর্ম্ব ভক্তগণ তাঁহার সেবার জন্ম তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এইরূপে তাঁহার সেবাকার্য্যে নিযুক্ত হইয়া, কয়েকজন যুবক ভক্ত আপনাদিগের গৃহবাদ পরিত্যাগ পুরুক, ভুক্তি মুক্তি প্রদাতা সদ্গুরু জ্ঞান করিয়া তাঁহাকে সম্পূর্ণ ভাবে আত্মদমর্পণ করিলেন। সাধারণ লোকে তাঁহাকে দেখিয়াছে একজন সাধু, মহাপুরুষ বা ধর্মশিক্ষক আচার্য্য। কিন্তু এই দকল ভক্তগণের চক্ষে তিনি দাক্ষাৎ ঈশ্বর শ্রীরামরুষ্ণ দেহে গুরুরূপে অবতীর্ণ! ভক্তগণের বিশ্বাদ তিনি পাতকীর পরিত্রাতা, শোকদগ্বের সন্তাপ হর্ত্তা, সংসার ভীতের অভয় দাতা স্বয়ং ভগবান্ নরদেহে লীলা করিতেছেন। তাঁহার কোন ভক্ত নিজ্ঞের অন্তরের কথা এইরূপে প্রকাশ করিয়া-

ছিলেন,—"আমি একজন অবিশ্বাসী, নাস্তিক, চিরকাল কুকর্ম্মে কাল কাটাইয়াছি। আমি যেখানে বসিতাম সে মাটি পর্যান্ত অশুদ্ধ হইত। পাপের আবর্ত্তে মগ্ন হইয়া উদ্ধারের কোন উপায়ই দেখিতে পাই নাই। কুস্থান হইতে মগুপানে উন্মত্ত প্রায় হইয়া গভীর বাত্তে তাঁহার কাছে গিয়াছ, তিনি আলিঙ্গন দিয়া আনন্দে মাতিয়া আমাকে মার নাম শুনাইতে লাগিলেন ৷ আমার মনে উঠিল,—আমার এথন যে অবস্থা, পিতা মাতার নিকটে যাইলে তাঁহারা বাটী হইতে বাহির কবিয়া দিতেন,—স্ত্রী বরের দার স্ক্র করিত, কিন্তু কে ইনি,—এ পতিতকে আদর কোরে কোলে নিয়েছেন ? প্রাণের ভিতর কে যেন বলিল,— পতিত পাবন আর কে, এইত পতিত পাবন। তিনি অহেতৃক রূপাসিরু। আমার নিচ্ছের কোন গুণে তাঁর শ্রীপাদপদ্মে স্থান পাই নাই। তাঁকে চিন্তা কোরে আমি কি ছিলাম, কি হয়েছি। আমার এখন যথের ভয় নাই ৷ মুক্তি তাঁর কাছে ছডাছডি ৷ একমাত্র তাঁর শরণাগত হয়ে যেন থাকতে পারি। আমার সাধন ভজ্ঞন মন্ত্র তন্ত্র সবই ঐ একটী শ্লোকে আছে,—সর্বধর্ম্মান পরিত্যজা মামেকং শরণং ব্রজ।"

শ্রীম "কথামৃতে" আব একটা শোকাতুরা স্ত্রীলোক ভক্তের্
কথা উল্লেখ করিয়াছেন। এক দরিদ্রা বিধবা ব্রাহ্মণীর একটা মাত্র
কতা। দরিদ্রার অমুপম রূপবতী সেই কতা রাজ্বরাণী হইয়াছিল।
কতাটীর হঠাৎ মৃত্যু হয়। দরিদ্রা জননী শোকে পাগলিনী প্রায়
হইলেন। দারুণ হাদয়ের জ্বালা নিবারণের কোন উপায়ই
দেখিতে পান না। প্রতিবেশিনী কোন স্ত্রীলোকের মুথে শুনিয়া
তিনি শ্রীরামরুষ্ণের কাছে গিয়া অস্তরের জ্বালা জানাইলেন।

# শ্রীরামকুষ্ণ দেব।

তাঁহার সান্তনা বাকা প্রবণ করিয় ব্রাহ্মণীর মনে হইল কে যেন তাঁহার দক্ষ হৃদয়ে শান্তিবারি ঢালিয়া দিয়াছে! প্রীরামক্ষ্ণ একদিন ব্রাহ্মণীর আতিথা স্বাকার করিয়া তাঁহার ভবনে উপন্থিত। ব্রাহ্মণী প্রণাম করিয়া বলিতে লাগিলেন,— 'ওগো, আমি যে আহলাদে আর বাঁচিনা গো! তোমরা সব বলো, আমি কেমন কোরে বাঁচি! ওগো, আমার চণ্ডী (বিধবার মৃতা কন্তা) যথন এসেছিল সেপাই শান্ত্রী সঙ্গে কোরে, আর তারা রাস্তায় পাহারা দিছিল—তথন যে এত আহলাদ হয়নি গো! ওগো, চণ্ডীর শোক এখন একটুও আমার নাই! যাই সকলকে বলি,—আমার স্থে দেখে যা! যাই যোগিন্কে বলিগে—আমার ভাগিয় দেখে যা! ওগো, থ্যালাতে একটা টাকা দিয়ে মুটে এক লাক টাকা পেয়েছিল। সে যাই ভান্লে এক লাক টাকা পেয়েছিল। সে যাই ভান্লে এক লাক টাকা পেয়েছিল। সে বাই ভান্লে এক লাক টাকা পেয়েছি, অম্নি আহলাদে মরে গিছিলো,—সত্য সত্য মরে গিছিলো! ওগো, আমার যে তাই হলো গো! কোমরা সকলে আশীর্কাদ করো, না হলে সত্য সত্য মরে যাবো!" কে)

ভীষণ সংসার অরণ্যে লক্ষ্যপ্রস্থ পথহারা পথিক, রূপাময়ের রূপায় পথ দেখিতে পাইয়া বলিয়াছিলেন,—"রামরুফের জুড়ি আর নাই। সে অপূর্ব্ব সিদ্ধি, আর সে অপূর্ব্ব অহেত্কী দয়া, সে প্রগাঢ় সহাত্বভি বন্ধাবের জন্ত—এ জগতে আর নাই! তাহার জীবদ্দশায় তিনি কখনও আমার প্রার্থনা গর মঞ্জুর করেন নাই। আমার লক্ষ্য অপরাধ ক্ষ্মা করিয়াছেন—এভ ভালবাসা আমার পিতা মাতা কথন ও বাসেন নাই। ইহা কবিত্ব নহে, অতিরঞ্জিত নহে, ইহা কঠোর সত্য, এবং তাঁহার

শিশ্য মাত্রেই জ্বানে। বিপদে, প্রলোভনে ভগবান্ রক্ষা কর বলিয়া কাঁদিয়া সারা হইয়াছি—কেহ উত্তর দেয় নাই, কিন্তু এই অভুত মহাপুরুষ বা অবতার বা যাই হউন, নিজ্ঞ অন্তর্যামিত্ব গুণে, আমার সকল বেদনা জানিয়া, নিজে ডাকিয়া জোর করিয়া সকল অপহাত করিয়াছেন।" \*

শ্রীরামক্ষণ নিজ অন্তরঙ্গ ভক্তগণের নিকটই কেবল নিজ স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছিলেন। "কথামৃতে" সে সকল কথা লিখিত আছে। তাঁহার অলোকিক জীবনের ব্যাথ্যার জ্বন্স তাঁহার শ্রীমুথের কয়েকটী উক্তি উদ্ধৃত হইল।

বিশেষ প্রয়োজন সাধনার্থ মানুষের ভিতর দিয়া ঈশ্বরের বিশেষ শক্তির প্রকাশই ঈশ্বরের অবতারত। অবতারের শ্বরূপ ও তাঁহার আবির্ভাবের যৌক্তিকতা ও প্রয়োজনীয়তা সম্বন্ধে শ্রীরামক্ষের উক্তি, পূর্বের পুরাণের ঈশ্বরতত্ত্ব আলোচনায় লিখিত হইয়াছে। যথনই নাস্তিকতা প্রবল হইয়া অধর্মের প্রাহর্ভাব হয়, সে সময় শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি মানুষে প্রকাশিত হইয়া প্রেমভক্তির প্রচার দ্বারা বৃগধর্ম প্রবর্তন করিয়া থাকে। জড় জগতের কার্যা সকল যেরূপ অথগুনীয় ভৌতিক নিয়মে পরিচালিত হয়, যুগধর্ম প্রবর্তনের জন্ম ঈশ্বরের বিশেষ শক্তিব আবির্ভাব ও সেইরূপ সাক্ষভৌমিক আধ্যাত্মিক নিয়মে ঘটিয়া থাকে। কার্যা ও কারণ-ক্রপে শুদ্ধলাবদ্ধ উভয় বিধ নিয়মেরই কোনরূপ ব্যভায় হয় না।

একদিন কোন ভক্ত বলিলেন, —অনন্ত শক্তির প্রকাশ কুদ্র

<sup>\*</sup> স্বামী বিবেকামন্দেব প্রাবলী ৩য় থণ্ড ৪৮।

### শ্রীরামকুষ্ণ দেব

মানুষে হয় না, হটতে পারে না। এক্লপ সংশ্যের উত্তরে শ্রীরাম-কৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,—

"অনস্ত চুকুতে চাও ক্যান ? তোমাকে ছুলে কি তোমার সব শরীরটা ছুঁতে হবে ? যদি গঙ্গান্ধান করি তা হলে হরিছার থেকে গঙ্গাসাগর পর্যাস্ত ছুঁয়ে যেতে হবে ? সচিদোনন্দ সাগর, তাঁর ভিতর 'আমি ঘট' যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ভেদবৃদ্ধি, যেমন ছভাগ জ্বল। 'আমি' গেলে কি রইলো তা কেউ মুথে বল্তে পারে না—যা আছে তাই আছে। তথন থানিকটা এঁতে প্রকাশ হয়েছে, আর বাদ বাকিটা ওথানে প্রকাশ হয়েছে—এ সব মুখে বলা যায় না।"

তাঁহার উক্তির মর্ম এই, শেমন 'গঙ্গান্ধান করেছি' বলিলে সমস্ত গঙ্গা স্রোত ম্পর্শ হইরাছে ব্ঝায় না, সেইরূপ 'ঈশ্বরের আবির্ভাব' বলিলে, অনন্ত ঈশ্বরের মানুষ দেহে প্রবেশ এরূপ অর্থ ও ব্ঝায় না। মানুষের 'অহংবৃদ্ধি' ঈশ্বর ও জীবে ভেদ-জ্ঞান উৎপর করিয়াছে। বাস্তবিক শ্বরূপতঃ কোন ভেদ নাই। যতক্ষণ 'অহংবৃদ্ধি' থাকে ততক্ষণ আপনাকে ঈশ্বর হইতে ভিন্ন বোধ হয়। অবতারে এই 'আমি' জ্ঞান লুপু প্রায় হইয়া, অনন্ত ঈশ্বরের সহিত্ত অভেদ জ্ঞান প্রকাশ পাইয়া থাকে।

শীরামক্ষের সম্মুথে কোন দিন ডাক্তার মহেক্রলাল সরকার বলিয়াছিলেন,—"অবতার আবার কি ? যে মানুষ হাগে মোতে তার পদানত হব ? শীরামক্ষের উত্তর,—

# অবতার ভক্তের জন্ম জ্ঞানীর জন্ম নয়।

"ঐটুকু বোঝা শক্ত,—তিনিই বিরাট তিনিই সরাট, যাঁরই নিত্য তাঁরই লীলা। তিনি মান্নুষ হতে পারেন না, এ কথা ক্ষোর করে আমরা ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে কি বল্তে পারি ? আমাদের ক্ষুদ্র বৃদ্ধিতে এ সব কথা কি ধারণা হতে পারে ? এক সের ঘটীতে কি চার সের তুধ ধরে ? তাই সাধু মহাত্মা যাঁরা ঈশ্বর লাভ করেছেন তাঁদের কথা বিশ্বাস কর্ত্তে হয়। সাধুরা ঈশ্বর চিন্তা লয়ে থাকেন, যেমন উকীলরা মোকদ্দমা নিয়ে থাকে। ঈশ্বর অবতার হতে পারেন, একথা ওঁর সাএন্সে (Science) নাই! তবে ক্ষেন কোরে বিশ্বাস হয় ?

"জ্ঞানীরা নিরাকার চিন্তা করে, তাবা অবতার মানে না। শ্রীরুষ্ণ অর্জ্জুনকে বলেছিলেন—তুমি আমাকে অবতার অবতার বল্ছাে, তোমাকে এক্টা জ্ঞিনিষ দাাধাট দেখবে এস! শানিক দ্রে গিয়ে অর্জ্জুনকে বল্লেন—কি দেখতে পাচ্ছ ? অর্জ্জুন বল্লেন,—একটা রুহৎ গাছ, তাতে পোলাে পোলাে কাল জাম হয়ে আছে। শ্রীরুষ্ণ বল্লেন ও কাল জাম নয়, আরও একটু এগিয়ে দ্যাথাে ও থােলাে থােলাে রুষ্ণ ফলে রয়েছে—আমার মতা অর্থাৎ সেই পূর্ণব্রহ্ম রূপ বৃক্ষ থেকে অসংখ্যি অবতার হচ্ছে যাচ্চে!"

"ঋষিরা রামচন্ত্রকে বল্লেন,—তে রাম! আমরা জানি ভূমি দশরথের বাাটা। ভরদ্বাজাদি ঋষিরা ভোমার অবতার

#### 🏿 तः भक्त्र व्यः (प्रवः)

জেনে পূজা করুন, আমরা অথগু সচিচদানন্দকে চাই।
খাদিরা জ্ঞানীছিলেন তাই তাঁরা অথগু সচিচদানন্দক।
চাইতেন। যার যেমন মন ঈশ্বরকে সেইরূপ ছাথে।
যার যেমন রুচি, আবার যার যেমন পেটে সয়।"

"অবতার ভক্তের জগই, জানীর জগু অবতার নয়। তারা তো সোহং হয়ে বসে আছে। ভক্তেরা অবতারকে চান— ভক্তি আয়াদন কর্বার জগু। তাঁকে দর্শন কল্লে মনের অন্ধকার দ্রে যায়। অথগু সচ্চিদানদকে কি সকলে ধর্কে পারে? ভরদ্বাজাদি ঋষি রামকে স্তব করেছিলেন, আর বলেছিলেন,—"হে রাম। তুমিই সেই অথগু সচ্চিদাননদ। তুমি আমাদেব কাছে মানুষ রূপে অবতীর্ণ হয়েছ। বস্তুতঃ তুমি তোমার মায়া আশ্রয় করেছ বলে তোমাকে মানুষের মত দেখান্ডে।' ভরদ্বাজাদি ঋষি রামের প্রম ভক্ত। তাঁদের ভক্তি পাকা ভক্তি।"

"সকলে কি সেই অথগু সচিদানন্দকে ধর্ত্তে পারে ? মন থেকে কামিনীকাঞ্চন সব না গেলে অবতারকে চিস্তে পারা কঠিন! অবতার যথন আসেন সাধারণ লোক জাস্তে পারে না—গোপনে আসেন। ছই চার জন অস্তরঙ্গ ভক্ত জান্তে পারে। রামচক্রকে ভরদ্বাজ্ঞাদি বারজন ঋষি কেবল পূর্ণ অবতার বলে চিনেছিলেন্। সকলে ধর্ত্তে পারে না। কেউ সাধারণ মানুষ ভাবে, কেউ সাধু ভাবে, ছ চার জন অবতার বলে ধর্ত্তে পারে। যার যেমন পুঁজি, জিনিষের দাম সেই রকম ভার। বেগুন ওলাকে হীরের

দাম জিজ্ঞাসা করেছিল, সে বল্লে—আমি এর বদলে নয় সের বেশুন দিতে পারি—এর একটাও বেশী দিতে পারি না!"

"দেখেছি বিচার কোরে এক রকম জানা যায়। তাঁকে ধ্যান করে এক রকম জানা যায়। আবাব তিনি যথন দেখিয়ে তান, সে আয়ক্। তিনি যথন দেখিয়ে তান—এর নাম অবতার, তিনি যদি তাঁর মানুষলালা দেখিয়ে তান, তা হলে আর বিচার কর্ত্তে হয় না, কারুকে বুঝিয়ে দিতে হয় না।"

"নরলীলায় অবভারকে ঠিক মানুষের মত আচরণ কর্ত্তে হয়। তাই চিন্তে পারা কঠিন। মানুষ হয়েছেন তো ঠিক মানুষ—দেই কুধা ভৃষণ বোগ শোক কখন বা ভয়— ঠিক মানুষের মত। রামচন্দ্র সীভার শোকে কাতর হয়েছিলেন। গোপাল নন্দের জুত পিঁড়ে মাথায় কোরে বয়ে নিয়ে গিছ্লেন। যেমন থিয়েটারে সাজা—যা সেজেছে তাই অভিনয় কোরে। থিয়েটারে সাধু সাজে, সাধুর মতই ব্যবহার কর্বে, যে রাজা সেভেছে তার মত ব্যবহার কর্বে না। যা সেজেছে তাই অভিনয় কর্বে। ঈশ্বর যথন মানুষ হন, তথন ঠিক মানুষের মত ব্যবহার ক্রেন।"

কি লক্ষণ দারা অবতার কে চিনা যায় ?

"আধ্যাত্মে আছে লক্ষণ রামকে জিজ্ঞাস। কল্লেন,—তুমি কত ভাবে কত ক্লপে থাক কিক্সপে তোমায় চিন্তে পার্বো ?

### শ্রীরামক্বঞ্চ দেব।

রাম বল্লেন, ভাই ! একটা কথা জেনে রাখ, যেখানে উজিভা ভক্তি—প্রেম ভক্তি উথ্লে পড়ছে, সেখানে নিশ্চয়ই আমি আছি ৷ যদি কারু এরূপ ভক্তি হয়, নিশ্চয় জেনো ঈশ্বর সেখানে শ্বয়ং বর্ত্তমান ৷ চৈডভাদেবের জারপ হয়েছিল ৷ যেখানে শুদ্ধসত্ত বালকের শ্বভাব—হাসেকাদে নাচে গায় সেখানে সাক্ষাৎ ভিনি বর্ত্তমান ৷"

উপরোক্ত উক্তিগুলিতে পরোক্ষভাবে আপনার অবতারত্ব ইঙ্গিড় করিয়া সাক্ষাং সম্বন্ধে বলিয়াছেন, (নিজের দেহ দেখাইয়া),—

"এর ভিতর কে আছেন, আমার বাবা লান্তেন। আমার বাবা গয়াতে গিছলেন। সেখানে স্থপন দেখেছিলেন,—রঘুবীর বল্ছেন,—"আমি ভোমার ছেলে হব!" বাবা স্থপন দেখে বল্লেন'—ঠাকুর আমি দরিক্ত ত্রাহ্মণ, কেমন কোরে তোমার সেবা কোরবো ও রঘুবীর বল্লেন,—"তা হয়ে যাবে।" এর ভিতর তিনিই রয়েছেন।"

"এর ভিতর কে একটা আছে, সেই আমাকে নিমে এই দব কচে। মাঝে মাঝে দেবভাব প্রায় হতো। আমি পূজা না কল্লে শাস্ত হতাম না। দিদি—হাদের মা, আমার পা পূজা কর্ত্তো—ফুল চন্দন দিয়ে! একদিন তার মাথায় পা দিয়ে বল্লে, তোর কাশীভেই মৃত্যু হবে!"

"সিশ্বর কোটী অবতারাদি না হলে সমাধির পর ফেক্টের না। জীব কেউ কেউ সাধনার জোরে সমাধিস্থ হয়। কিন্ত আর ফেরে না। তিনি যথন নিজে মাতুষ হয়ে

আসেন—যথন অবতার হন, যথন জীবের মুক্তির চাবি তাঁর হাতে থাকে, তখন সমাধির পর ফেরেন—লোকের মঙ্গলের জন্ম ! এর ভিতর একজন আছে—তা না হলে সমাধির পর ভক্তি ভক্ত লয়ে কেমন কোরে আছি!"

"এর ভিতর তিনিই আছেন! নিজে থেকে মা, স্বয়ং ভক্ত লয়ে লালা কচেচন। কামিনীকাঞ্চন ত্যাগ এ কি আমার কর্মা! স্ত্রী সম্ভোগ স্থপ্নেও হলো না! চারিদিকে কামিনীকাঞ্চন, ঐতিক লোক চারিদিকে— এর ভিতর এমন অবস্থা! সমাধি ভাব লেগেই রয়েছে।"

"সেদিন হরিশ \* কাছে ছিল,—দেখ্লাম থোলটা লেরীর ) ছেড়ে সচিদানল বাহিরে এলো! এসে বল্লে—আমি যুগে যুগে অবতার!" তখন ভাবলাম,—বুঝি আমি মনের খেয়ালে ঐ সব কথা বল্ছি! তার পর চুপ করে থেকে দেখ্লাম্, তখন দেখি আবার বল্ছে—শক্তির আরাধনা চৈতক্ত ও করেছিল!—দেখলাম পূর্ণ আবির্ভাব—তবে সম্বন্ধব্য !"

একদিন ঈশ্বরের প্রত্যক্ষ দর্শনের কথা বলিতে বলিতে আপনার বক্ষে হস্ত রাখিয়া বলিলেন,—

> "আর দেখ্লাম—তিনি আর হাদয় মধ্যে যিনি আছেন, এক বাক্তি! তবে একটা রেখা মাএ আছে সস্তোগের জন্ম!"

"এই ব্যায়রাম হয়েছে ক্যান ? এর মানে ঐ—যাদের \* একজন সেবক ভক্ত।

### প্রামকৃষ্ণ দেব।

সকাম ভক্তি, তারা ব্যায়রাম অবস্থা দেখ্লে চলে যাবে !"

"শরীরটা কিছু দিন থাক্তো তো লোকদের চৈত্ত ছতো, তা রাথ্বে না। সরল মূথ পাছে সব দিয়ে ফ্যালে! স্থাকে কলিতে ধ্যান জপ নাই!"

"মনে কচ্চি— চৈত্ত হোক্ সকলকে বল্বো না। কলিতে পাপ বেশী— সেই সব পাপ এসে পড়ে!"

"তিনি ভক্তের জন্ম দেহ ধারণ কোরে যথন আদেন, তথন তাঁর সঙ্গে ভক্তেরা ও আদে—কেউ অন্তর্গ, কেউ বহিরগ, কেউ রসদ্দার।"

"আবার দ্যাপালে যে, এথানকার সব ভক্ত আছে।

যাই আরতির শাক বন্টা বেজে উঠ্তো, অম্নি কুঠির

ছাদের উপর উঠে ব্যাকুল হয়ে চাৎকার কর্ত্তাম—ওরে,
তোরা কে কোথায় ভক্ত আছিদ্ আয়, ঐতিক লোকদের

সঙ্গে থেকে আমার প্রাণ যায়। ইংলিশম্যানকে (ইংরাজী
পড়া লোক) বল্লাম,—তারা বলে, ও সব মনের ভুল।

তথন তাই হবে বোলে শাস্ত হলাম। কিন্তু এখন তো

সেই সব মিল্ছে—এখন সব ভক্ত ক্রমে ক্রমে—জুট্ছে।"

"আবার দ্যাথালে পাঁচজন সেবায়েত। প্রথম সেজবার্। তার পর শস্তুমল্লিক। তাকে আমি কথন দেখি নাই। তাবে দেখলাম—গৌরবর্ণ পুরুষ, মাথায় তাজ। যখন অনেকদিন পরে শস্তুকে দেখলাম, তথন মনে পড়্লো— একেই আগে ভাবাবস্থায় দেখেছি। আর তিন জন

সেবায়েত এখন ও ঠিক হয় নাই। কিন্তু সব গৌরবর্ণ। স্থ্রেন্দর, \* অনেকটা রসদার বোধ হয়।"

"এর ভিতর তুটা আছেন। একটা তিনি,—আর একটা ভক্ত হয়ে আছে। তারই হাত ভেঙ্গেছিল—তারই এই অস্থুপ করেছে। বুঝেছ ? কারেই বা ধোলবো কেই বা ব্যুবে! তিনি মানুষ হয়ে, অবতার হয়ে—ভক্তদের সঙ্গে আদেন। ভক্তেরা তাঁরই সঙ্গে আবার চলে যায়। বাউলের দল হঠাৎ এলো নাচ্লে, গান গাইলে, আবার হঠাৎ চলে গাল। এলো গাালো, কেউ চিন্লে না!"

"দেহ ধারণ কলেই কই আছেই। আক আক্রার বলি, আর যেন আসতে না হয়! তবে কি; একটা কথা আছে। নিমন্ত্রণ থেয়ে থেয়ে আর বাড়ীর কড়ার ডাল তাত ভাল লাগে না। আর যে দেহ ধারণ করা, এটা ভাকের করা!"

"আর একবার আস্তে হবে, তাই পার্ধন্দের সব জ্ঞান
দিছি না। যদি সব জ্ঞান দিই তাহলে, আর সহজে আমার
কাছে আস্বে ক্যান ? এগানে সব আস্ছে যেন কল্মির
দল। এক জায়গায় টান্লে সবটা এসে পড়ে। যারা
এখানে আসে পরস্পর সব আত্মীয়, যেমন ভাই ভাই।
তিনি গুরু রূপে এসে সব জানিয়ে দান।"

"আবার মনে উঠ্লো-- যে আন্তরিক ঈশ্বরকে ভাক্বে, তাদের এথানে আস্তেই হবে, আস্তেই হবে! যারা \* গৃহস্ত ভক্ত হরেশচন্দ্র মিত্র।

# প্রীরামকৃষ্ণ দেব।

আন্তরিক অপ ধ্যান করেছে, তাদের এথানে আস্তেই হবে !"

"আর আমি এই অবস্থায় বল্ছি, কথায় বিশ্বাস করো, দ্যাথো এখানে চং ফং নাই ! আমি ভাবে বলেছি—মা ! এখানে বারা আন্তরিক টানে আস্বে তারা যেন সিদ্ধ হয় !" শ্রীরামক্বফের এই উক্তিগুলি কি উন্মন্তের প্রেলাপ, না নিজে শ্রান্ত সংস্কারের বলীভূত হইয়া তিনি আপনাকে প্রভারণা করিতেছেন ? অথবা, সভাই কি কোন মহাকার্য্য সাধনের নিমিত্ত শ্রীভগবানের বিশেষ শক্তি তাঁহার নরদেহে আবিভূতি হইয়াছে ? সংশ্যাত্মা যেরূপ বিচার করুন না কেন, এই অপূর্ব্ব চরিত্র যিনি শ্রানান হইয়া অমুধাবন করিবেন তিনি তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বাক্যের নির্দেশ ভিন্ন তাঁহার অসাধারণ জীবনের অন্তর্ন্নপ ব্যাথ্যা করিতে বিকল প্রথত্ন হইবেন। শ্রীরামক্ষের বিশেষত্ব তাঁহার জীবন ইতিহাসের প্রতি পত্রে উজ্জ্বল অক্ষরে লিখিত। যে সার্ব্বজনীন

জাতি ও সমাজ বিলোপকারী ধর্মগ্লানি অপসারণ করিতে তিনি জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন, তাহার গভীরতায় অপর সকল যুগের ধর্মহীনতা পরাহত। ঐতিহাসিক যুগের অতীতে, এয়ী বেদের উপাশু নানা দেবদেবীর যে মহাসমিলন গীতি—

ै "ইন্দ্রং মিত্রং বরুণমগ্নিমান্তরথো দিব্যঃ স স্থপর্ণোপরুদ্ধান্। তকং স্বিপ্রাবন্ধা ব্যুক্তাগ্রিষ্মং শীভ্রিশ্যান্মান্ঃ।

এক দেবতাকেই বেদজ্ঞগণ ইশ্রামিত বরুণ অগ্নি গরুপান্
স্থপর্ণ প্রভৃতি বহু নামে বলিয়া থাকেন—বৈদিক ঋষিকঠে স্থলোষিত
হইয়াছিল, এখন তাহা পরস্পর বিরোধী সাম্প্রদায়িক কোলাহলে

আর শ্রুতিগোচর হয় না। কুরুক্তেরে মহাসমরের বজ্রনির্ঘোষ স্তব্ধ করিয়া শ্রীভগবানের যে নিষ্কাম কর্ম্মযোগ ও অনগ্রভক্তির স্থগন্তীর উত্তেজনা আর্য্য জাতিকে মোক্ষপথে আহ্বান করিয়া-ছিল, এখন তাহা অবিশ্বাস, অসতা ও জড়বৃদ্ধিক প্রাত্তিবি সাধন ভজনে নিশ্চেষ্ট ভারতবাদীকে জাগরিত করিতে অসমর্থ। দয়াবভার ভগবান বুদ্ধদেবের বৈরাগা ও কঠোব নীতির ছায়ায়, বোদ্ধ সজ্ঘের যে মদ্য মাংস ও ব্যভিচারের আচরণ গুপ্ত ভাবে ভারতের ধর্মজীবন বিপথগামা করিয়াছিল, এথনও ভাহ৷ নানা সম্প্রদায় মধ্যে প্রকাণ্ডে আচরিত হইতেতে। বৌদ্ধ দর্শনের নিরীশ্বর শৃত্যবাদ খণ্ডনে, ভগবান্ শ্রীশঙ্কর ও শ্রীরামানুজাচার্য্য যে বেদান্তের জ্ঞান ও ভক্তি প্রচার করিয়া সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠায় বিজয়শ্রী লাভ করেন, এখন তাহা ঘোর সম্প্রদায় বিদ্বেষে পরিণত হইয়াছে। ভক্তির অবতার ঐতিত্তন্তের যে প্রেমের প্রবাহ আচ্ভালে উজান বহিয়াছিল, এখন তাহা ক্ষাণকায়া হইয়া সাম্প্রদায়িক ইষ্টবিদ্ধেনের আবর্ত্তে বিঘূর্ণিত। হিন্দু ভারতে আজ সাত কোটি মহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বার উৎকট স্বধর্মা নিষ্ঠা, ধ্বংসাবশেষ পেবমন্দির বক্ষে গগনভেদী মিনার উত্তোলিত করিয়া একেশ্বরবাদ প্রচার করিতেছে। আর যীশুখ্রীষ্টের শিল্যমণ্ডলী দারা অবিশ্বা**দীর** অনন্ত নরক বিহিত হইয়া, খ্রীষ্টধর্ম-সমাচার ঘোষণা হইতেছে। কিন্তু ইহাতেও ধর্মবিপ্লবের শেষ হয় নাই। ভারতে ইংরা**জ** সমাগমের পশ্চাদাগত যুরোপীয় সভ্যতা জ্যোতিঃর তাঁত্র করজালে অপর সকল ধর্মাই শ্রিয়মান। পাশ্চাত্য দার্শনিকের জ্ঞান বিচারে ঈশ্বর ও ধর্মবিশ্বাস অজ্ঞানপ্রস্থত বলিয়া স্থিরীকৃত। মানবজ্ঞাতির

#### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

উন্নতি ও মঙ্গলবিধান ধর্ম্মের অধিকার হইতে গৃহীত হইয়া বিজ্ঞানের কর্তুত্বে সমর্পিত হইয়াছে। পাশ্চাত্য শিশু, শিক্ষিত ভারত, তাঁহাদের পদাতুদরণ করিয়া চিন্তার সাধীনতা মল্রে দীক্ষিত। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত যে ধর্ম জিজ্ঞাসা, ত্রন্ধ জিজ্ঞাসা, বর্ণাশ্রমাচার প্রভৃতি সম্বন্ধীয় বৈদিক চিস্তারাশি, যুরোপের অজ্ঞান তমসাচ্ছন্ন মধ্য-যুগের ধর্মচর্চার ক্রায়, নিশ্বল কৃট তর্ক পূর্ণ আবর্জনা সমষ্টি, কেবল বিজ্ঞানালোচনায় দুরীকৃত করিতে হইবে। সমানাধিকারবাদী 🗢 ইহাদের তুলাদতে, কি দয়া সতা শৌচপরায়ণ ধর্ম্মচারী এবং হিংসা অনুত ও কলাচারী অধর্মকর্মী, কি বৈরাগাবান সাধু ও নরঘাতক দস্যা, কি চঞ্চল তুর্বল ও অসংযত চিত্ত স্ত্রীলোক এবং স্থিরপ্রজ্ঞ ধৃতিমান পুরুষ, তুলামূলা। এখন ঈশ্বরোপাসনারূপ মৃতের পূজা বিসর্জন দিয়া দেশভক্তির নামে বর্ণবিদ্বেষ, জ্বাতিবিদ্বেষ ও ধর্ম-বিষেষের প্রতিষ্ঠা হইতেছে। এই জগৎব্যাপী ঈশ্বর্বিমুখতা, ধর্মাহীনতা সাম্প্রদায়িকতা ও চুনীতি উন্লিত করিয়া শান্তি ও সন্মিলন স্থাপনের নিমিত্ত শ্রীরামক্বফের আচার্য্যর ৷ এই মহাকার্য্য সাধনোদ্দেশে তাঁহার শ্রীমুখ হইতে যে যুগধর্মের প্রচার হইয়াছে, ঈশ্বর দর্শন ও ধর্ম্মসমন্বয় সম্বন্ধে তাঁহার কভিপয় উক্তি, সংক্ষেপে পুনক্লিথিত হইল,—

> "আমায় সব ধর্ম একবার করে নিতে হয়েছিল— হিন্দু, মুসলমান, খ্রীষ্টান, আবার শাক্ত, বৈষ্ণব, বেদাস্ত এ সব পথ

<sup>\*</sup> ইংলণ্ডের সোসিরালিষ্ট ও রুষের কমিউনিষ্টদিগের সমানাধিকারবাদ, ভারতের শিক্ষিত সম্প্রদার গ্রহণ করিতেছেন।

দিয়ে আস্তে হয়েছে। দেখলাম—সেই এক ঈশ্বর, তাঁর কাছেই সকলেই আস্ছে—ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়ে।"

"জাবনের উদ্দেশ্য ঈশ্বর লাভ! ঈশ্বরই বস্তু আর সব অবস্তা কামিনীকাঞ্চন, দেহস্থুখ, লোক মান্ত, টাকা এ সব অনিত্য, তদিনের জন্তা শরীর এই আছে এই নাই! তাড়াতাড়ি তাঁকে ডেকে নিতে হয়। খুব ব্যাকুল হয়ে ডাক্লে তাঁকে দ্যাখা যায়!"

"ঈশ্বরকে ভাথা যায়, আবার তাঁর দঙ্গে কথা কওয়া নায়, যেমন আমি তোমার দঙ্গে কথা কচ্চি! তিনি দকণেরই ভিতর আছেন, যে থোঁজে সেই পায়!" (ক)

পাপলেশ পরিশৃন্ত, সতানিষ্ঠার আদর্শ, বৈরাগ্যের অনুপম মৃত্তি, দয়া ও প্রেমের প্রস্রবণ অন্তত্ক রুপাসিরু শ্রীরামরুষ্ণ, সংসারের দারিক্ত কট্ট, শোকতাপ, জরাবাাধির যন্ত্রণা সহ্ত করিয়া, তাঁহার গুদ্ধসন্থ দেহ পাতকার সংস্পর্শ জনিত তাঁর জ্ঞালায় দয় হইয়া, অধর্মকারার সকল পাপ নিজ হলয়ের শোণিতে ধৌত করিয়া, কেবল,—বিবাদমান ধর্ম মত সকলের মধ্যে মহাসময়য় দাধনের জন্তা, নান্তিকতা ও ধর্মহীনতা রোধপুরুক ঈশ্বর দর্শনের সত্যতা স্থাপনেব জন্তা, আরু জগতের দরিক্ত পতিত পাপী তাপী স্ত্রী পুরুষ সকলকে পরম শান্তির পথ দেখাইবার জন্তা, নিজের দেহরক্ষা করিতেছিলেন। এখন মাত্র তাঁহার নিজভাব সংরক্ষার্থ সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠারূপ ভীবনের শেষকার্য্য অবশিষ্ট রহিয়াছে!

কলিকাতা খ্রামপুকুর পল্লিতে প্রায় তিন মাস কাল অবস্থানের পর, ভক্তপ্রবর রামচন্দ্র দত্ত ও স্থারেশচন্দ্র মিত্র প্রমুথ গৃহস্থ ভক্তগণ

### শ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

শীরামক্ষণকে কলিকাতার উত্তর কালীপুরে রাণী কাত্যায়ণীর বাগান বাটাতে স্থানাস্তরিত করেন। গলদেশের ক্ষত রোগ এখন চিকিৎসকগণ ক্যানসার . cancer ) বালয়া স্থির করিয়াছেন। চিকিৎসকরা তাঁহার কথা কহা বারণ কারলেন। লোক সমাগম বন্ধ হইল। সেবকগণ গৃহ সংসার পরিত্যাগ পূর্বক শ্রীগুরুর সেবা একমাত্র ধ্যানজ্ঞান করতঃ নিকটে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

এ সময় তাঁহার মন অধিকাংশ কাল, দেহজান শৃত হইয়া অথতে লীন হহয়। থাকেত। শ্রীম লিখিতেছেন,—"ঠাকুরের শহীরে অঞ্চপুর যন্ত্রণা; ভক্তেরা যখন এক একবার দেখেন তথন তাঁহাদের হৃদয় বিদার্শ হয়! ঠাকুর কিন্তু সকলকে ভূলাইয়া রাখিয়াছেন। বিদার্য আছেন সহাস্ত বদন। ভক্তেরা ফুল ও মালা আনিয়া দিয়াছেন। " ফুল লইয়া মাথায় দিতেছেন, কঠে হৃদয়ে নাভ দেশে। একটা বালক ফুল লইয়া থেলা করিতেছে! এহবার মান্তারের সহিত কথা কহিতেছেন"—

"এখন বালকভাব, তাই এই রকম কচ্ছি। কি দেখ্ছি আন ? শরারটা যেন বাথারি সাজান কাপড় মোড়া, সেইটে নড়ছে। ভিতরে একজন আছে বলে তাই নড়ছে—যেন কুন্ড়ো, শাস বিচি ফ্যালা। ভিতরে কামাদি আসক্তি কিছুই নাই। ভিতর সব পরিষ্যার। আর,—

"ঠাকুরের বলিতে কণ্ড হইতেছে—বড় হ্বল। নাণ্ডার ভাড়াতাড়ি ঠাকুর কি বলিতে যাইতেছেন একটা আন্দান্ধ করিয়া বলিতেছেন,—আর অন্তরে গ্রেবান্ দেখুছেন। শ্রীরামক্রফ—

"অস্তবে বাহিরে— ছই দেগ্ছি— অথগু সচিদানন। সচিদানন কেবল একটা থোল আশ্রয় কোরে এই গোলের অন্তরে বাহিরে বয়েছেন— এইটা দেখ্ছি! সব দেখ্ছি একটা থোল নিয়ে মাথা নাড়ছে। দেখ্ছি, যথন তাঁতে মনেব যোগ হয়, তথন কই আাকধারে পড়ে থাকে। এখন কেবল দেখ্ছি— আাকটা চামড়া ঢাকা অথগু, আর আাক পাশে গলার ঘাটা পড়ে রয়েছে।" (ক)

অপর একদিন বলিলেন,—

কি দেখ ছি জান ? তিনিই সব হয়েছেন। মানুষ আর আর যা জীব দেখ ছি যেন চামড়ার সব তইরি। তার ভিতর থেকে তিনিই হাত পা মাথা নাড়ছেন। যেমন এক বার দেখেছিলাম—মোমের বাড়ী বাগান রাস্তা মানুষ গরু সব মোমেব—সব এক জিনিষে তইরি।

"দেখ ছি—-দেই কামার, সেই বলি, সেই হাড়িকাট হয়েছে ! আহা ! আহা !" ( ঠাকুর বাহাশূন্য ! )"

অন্তবন্ধ ভক্তগণ এখন শ্রীপ্তরুব উপদেশে নানা বিধ সাধন করিতে প্রবৃত্ত। অহঙ্কার অভিমান ত্যাগ শিক্ষা করিবার জন্ম গুরুর আদেশে কথন নিকটন্ত পল্লিতে ভিক্ষা করিয়া ভিক্ষালন্ধ অন্ন ভোজন, কখন বাগানের নিভ্ত স্থানে ধ্যান ও অপ করেন, কথন উপবাসাদি কঠোর ত্রত আচরণ করিতে থাকেন। নরেন্দ্র শ প্রোয়ই দক্ষিণেশ্বরে প্রক্ষবর্তী সূলে ধুনি জালিয়া নমস্ত রাত্রি সাধনে নিযুক্ত। একদিন শ্রীবামক্ষণ নরেন্দ্রকে জ্ঞাসা করিলেন,—

<sup>\*</sup> शामी विद्यकानमः

**"তুই কি** চাস্?" নরেক্র উত্তর করিলেন,—"আমি সমাধিস্থ হয়ে থাক্তে চাই।" এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন,—"তুই তো বড় হীনবৃদ্ধি! সমাধির পারে যা! সমাধিতো তুচ্ছ কথা!" তিনি নরেন্দ্রকে লোক শিক্ষার জন্ম প্রস্তুত করিতেছেন স্থৃতরাং নরেন্দ্রের এরূপ স্বার্থপূর্ণ উত্তর তিনি আশা করেন নাই। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"কাশীপুরের বাগানে একদিন ঠাফুরের কাছে খুব ব্যাকুল হয়ে সমাধির জ্বন্ত প্রার্থনা জ্বানিয়ে ছিলাম। তার পর সন্ধ্যার সময় ধ্যান কর্ত্তে কর্ত্তে নিজের দেহ খুঁজে পেলাম न। (परुषे। একেবারে নাই মনে হয়েছিল। চল্র সূর্য্য দেশ কাল আকাশ সব যেন একাকার হয়ে কোথায় মিলিয়ে গিয়ে ছিল। দেহ বৃদ্ধি প্রায় অভাব হয়েছিল—প্রায় লয় হয়ে গিয়েছিলুম আর কি! একটু অহংছিল তাই সে সমাধি থেকে ফিরে ছিলাম। একপ সমাধি কালেই "আমি" আর ত্রক্ষের ভেদ চলে যায়—সব এক হয়ে যায়, থেমন মহাসমুদ্র—জ্বল জ্বল আয় কিছুই নাই, ভাব ভাষা সব ফুরিয়ে যায়! অবাঙ্মনসো গোচর, কথাটা ঐ সময়েই ঠিক ঠিক উপলব্ধি হয়। তারপর ঐরপ অবস্থা লাভের জন্ম বারংবার চেষ্টা কোরে ও আর আন্তে পারলুম না। ঠাকুরকে জানাতে বল্লেন—"এখন টের পেলি, চাবি আমার হাতে রইলো। দিবারাত্র ঐ অবস্থায় থাক্লে মার কাজ হবে না। সেই জন্ম এখন আর ঐ অবস্থা আনতে পার্বি না। কাজ শেষ হলে পর আবার ঐ অবস্থা আস্বে।" 🗢

**(**पश्चारित श्रह्मिन शूर्व श्रीतामकृष्य नरतन्त्र **अक्षिन** 

<sup>\*</sup> স্বামীশিষ্য সংবাদ পূ**র্ব্ব**কাণ্ড।

ভাকিয়া পাঠাইলেন। নরেন্দ্র বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুরের দেহ

যাবার তিন চারি দিন আগে, তিনি আমাকে একাকী ডাক্লেন।

মার সাম্নে বসিয়ে আমার দিকে একদৃষ্টে চেয়ে সমাধিস্থ

হয়ে পড়্লেন। আমি তথন ঠিক অনুভব কর্ত্তে লাগলুম, তাঁর

শরীর থেকে একটা স্ক্লভেজ—Electric shock—এদে আমার

শরীরে চুক্ছে। ক্রমে আমিও বাহুজ্ঞান হারিয়ে আড়াই হয়ে

গেলুম। কভক্ষণ এইরূপ ভাবে ছিলুম আমার কিছু মনে পড়েনা।

যথন বাহুচৈতক্ত হলো—দেখি ঠাকুর কাঁদ্ছেন। জিজ্ঞানা

করাতে ঠাকুর সম্প্রেহে বল্লেন,—"আজ যথা সর্ক্র ভোকে দিয়ে

ফতুর হলুম। তুই এই শক্তিতে জগতের অনেক কাজ কোরে

তবে ফিরে যাবি।" \* নরেক্রের ভিতর লোক শিক্ষার জন্ম নিজ্ঞান্ত

শক্তি সঞ্চার করিয়া শ্রীরামক্ষের সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা কার্যা সম্পূর্ণ

হইল!

অসাধ্য দাকণ পীড়ায় শ্রীরামক্ষের দেহ দিন দিন ক্ষয় হই-তেছে। গলদেশে অসহ যন্ত্রণা; কথা কহিবার শক্তি নাই; আহার সামান্ত একটু হগ্ধ বা স্থুজি, তাহাও কথন গলাধঃ-করণ হয়, কথন হয় না। মাঝে মাঝে ক্ষত হইতে বাটী বাটীরক্সাব হওয়াতে শরীরের কশতা আরও বৃদ্ধি হইয়া দেহ কক্ষালসার করিয়াছে। কিন্তু এই হর্ষিষ্ঠ যন্ত্রণা তিনি ভক্ত-দিগকে জানিতে দেন না—প্রশান্ত চিত্তে সহাস্তবদনে সকল কন্তই সহ্ করিতেছেন। ব্যাধির কথা জিজ্ঞাসা করিনে, হাসিয়া উত্তর করেন,—

- স্বামীশিষা সংবাদ উত্তর কাণ্ড

# ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

"দেহ জ্ঞানে তাব য়োগ জ্ঞানে, তুমি মন আনন্দে থাক !"
কোন ভক্ত একদিন বলিলেন, —"আপনি মাকে বলুন যাতে
আপনার দেহ থাকে। তিনি উত্তব করিলেন,—

'

"সে ঈশরের ইচ্ছা। আব বল্লেই কই হয় ? এখন দেখ ছি আক্ হয়ে গাছে। শ্রীমতী ননদিনীর ভয়ে রুফাকে বল্লেন,—"তুমি হাদ্যের ভিতর থাকো।" যখন আবার বাাকুল হয়ে রুফাকে দর্শন কর্ত্তে চাইলেন,—এম্নি বাাকুলভা, যেমন বেড়াল আঁচড় পাঁচড় করে, তথন কিন্তু আর বেরোয় না।" (ক)

অপর একদিন ভক্তগণ বিশেষ কাত্র ভাবে তাঁহাকে বলি-লেন,—"এত যন্ত্রণা আপনি মাকে একবার বলুন যাতে রোগ ভাল হয়।" তিনি বলিরাছিলেন,—

"মা, আমায় বলেছিলেন, এর পর পাগেস থেযে থাকতে হবে। তাই মাকে বলেছিলাম,—মা! এর নাম পায়েস থাওয়া, এত কন্ত! তা মা, বল্লে—কেন ? আতে মুথে তো থাচ্ছিদ্?— আমি লজ্জায় আব কথাটী কইতে পার-লাম না!"

একদিন পীড়ার অভিশয় বৃদ্ধি, রাত্রে নিদ্রা নাই, সেবকগণ নিঃশন্ধে বসিয়া আছেন। তিনি শ্রীম'কে ক্ষীণস্থরে বলিলেন,—

> "তোমরা কাঁদ্বে তাই এত ভোগ কচ্ছি। স্বাই যদি বলো যে, এত কষ্ঠ, তবে দেহ যাক্—তা হলে দেহ যায়।" (ক)

ভক্তের উপর কি অদ্ভুত ভালবাসা তাঁহার এই কয়টা কথায়

প্রকাশ! এ সময় তিনি কত ভাবে প্রাক্তিক ভক্তের সকল সন্দেহ দূর করিয়া, তাহার মনোবাঞা পূর্ণ কবিয়াছিলেন, কাঁহার রূপা প্রাপ্ত সেই ভক্তই তাহা বলিবার অধিকারী। ভক্তগণের সহিত্ তাঁহার লীলাবিলাস বর্ণনা করিতে আমরা এ স্থানে কান্ত রহিলাম।

পীড়াব বৃদ্ধি ইইতেই শ্রীসারদাদেবী তাঁহার সেবার জন্ত আহাব নিজা পরিত্যাগ করিয়াভিলেন। বাধ হয় অবিরত ছয় মাদ ধরিয়া তিনি কোন রূপ বিশ্রাম লইয়াভিলেন কি না সন্দেহ! ভক্তগণ্ পালা করিয়া দিবারাত্র নিকটে পাকেন। চিকিৎসারও ক্রটে নাই! কিছু সকলই নিজ্ল হইল। শ্রাবণমাস শেষ ইইবার কয়েকদিন বাকি থাকিলে কোন ভক্তকে তাঁহার ভিবোধানের কাল ইন্ধিতে বলিয়াদিলেন। ভক্তগণ্যে মন সন্দেহে দোলায়মান। সত্যা সভাই কি সাধারণ মান্তুয়ের লায় তিনি দেহ ত্যাগ করিবেন, না ইহা তাঁহার ভক্তেব সঙ্গে বহন্তা ও নরেন্দ্র বলিতেছেন,—"যথন শরীর যায় যায়, তথন আমি তাঁর বিছানার পাশে। একদিন মনে ভাব্ছি—এই সময় বদি বলতে পারো—আমি ভগবান, কবে বিশ্বাস কোরবো তমি সভ্য সভাই ভগবান! তথন শরীর যাবার তইদিন মাত বাকি। ঠাকুর তথনি হঠাৎ আমাব দিকে দেয়ে বল্লেন.—"যে রাম যে রুষ্ণ সেই ইদানীং এ শরীবে রামকৃষ্ণ,—ভোর বেদান্তেব দিক দিয়ে নয়।"

১২৯০ সাল ৩:শে শ্রাবণ সংক্রাস্তি রবিবার পূর্ণিমা—চিকিৎ-সক্ষণণ তাঁহার নাড়ীর অবস্থা দেখিয়া শক্ষিত হইলেন। সন্ধাব সময় নিজেব খাস প্রখাস দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—ইহার নাম

নাভিশ্বাস! কুধা বোধ করাতে একটু স্থুঞ্জি থাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু প্রায় সমস্তই মুথ বাহিয়া পড়িয়া গেল—কুধার শান্তি হইল না। ভক্তদিগকে বলিলেন,—গ্রাথ, হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত খেতে ইচ্ছে হচ্ছে !" \* শ্যায় অতি কণ্টে শয়ন করিবা মাত্র তাঁহাকে সমাধি মগ্নের ভায় স্থির দেখিয়া সকলেই ভীত ও মুহ্ন-মান। প্রায় দ্বিপ্রহরের সময় তাঁহার সমাধি ভঙ্গ হইল। ভাত খাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন বলিয়া, ভাতের মণ্ড প্রস্তুত করিয়া রাখাছিল। শ্যাায় বসিয়া কুধা শান্তির জ্বন্য অনুনের মণ্ড এক্লপ সহজে আহার করিলেন যেন কোন কালে তাঁহার গল-রোগ ছিল না। অর খাইয়া বলিলেন,—আ: শান্তি হলো! এখন আর কোন রোগ নাই !" তাঁহাব প্রসর ভাব দেখিয়া নরেন্দ্র ঠাহাকে কিছুকণ নিদ্রার জন্ম চেষ্টা করিতে বলিলেন। শ্রীরামক্ষণ ভাঁহার সহজ স্থমিষ্ট কর্থে—কালী ! কালী ! কালী ! তিন বার মার নাম উচ্চারণ করিয়া শ্যাায় শয়ন করিলেন। একটা বাজিয়া তুই মিনিটের সময় সেবকগণ স্তস্তিত হইয়া দেখি-লেন—তাঁহার দেহ কণ্টকিত, দৃষ্টি নাগাগ্রে, নেত্রহয় ঈষৎ উন্মিলিত, মুখে স্থমধুর হাসি গভীর সমাধি মগ্ন সকলে রুদ্ধখাসে নিরবে সমাধি ভঙ্গের প্রতীক্ষায় রহিলেন। রাত্রি শেষ হুইল, সমাধি ভঙ্গ হুইল না ৷ শ্রীরামকৃষ্ণ মহাসমাধি যোগে আপনার পরমধাম প্রাপ্ত হইয়াছেন ৷ তিরোভাবের দিন তাঁহার বয়স ৫১ বৎসর পাঁচ মাস পাঁচিশ দিন হইয়াছিল।

<sup>\*</sup> ভাঁহার এই শেষ ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্ম ভক্তগণ তাঁহার জন্ম তিথি দিবসে হাঁড়ি হাঁড়ি ডাল ভাত ভোগ দিয়া তাঁহার জন্মোৎসব পালন করেন।



कार्नाथ्त क्वानानानात्व द्रमे ७ किन्नुकः

পরদিন বেলা একটার সময় ডাক্তার মহেন্দ্রলাল পরীক্ষা করিয়া বলিলেন, যে জীবনীশক্তি অদ্ধঘণ্টা মাত্র পূর্বের দেহ পরিত্যাগ করিয়াছে। ১লা ভাদ্র দোমবার অপরাহু পাচটার সময় এক-খানি নৃত্ন পালক্ষ, শদ্যা ও পুষ্পমালায় সজ্জিত করিয়া, নৃত্ন পীত বর্ণে রঞ্জিত বসন পরিধান করাইয়া, দেহ শ্বেতচন্দন চর্চিত, পুষ্পালায় ও পুষ্পাভরণে স্থানাভিত করিয়া, (জ্ঞানোৎসবের দিন ভক্তগণ তাঁহাকে যেমন করিয়া সাঞ্চাইতেন) ভক্তগণ ভক্তিভরে পাণোরণ ও প্রণাম পূক্ষক হরিনাম দম্ভীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীরামক্ষণ দেহ কাণীপুর শ্মশানখাটে লইয়া গেলেন। শৈবের তিশুল, অবৈতের ওঁকার, বৈফবের খুন্তি, মহম্মদীয় অর্দ্ধচন্দ্র, খ্রীষ্টেয় জুল চিহ্নে চিহ্নিত পতাকা সর্বাতো বাহিত হইল। শ্রশানে পালক প্রদক্ষিণ করিয়া সক্ষীর্ত্তন হইবার পর, ব্রাহ্মভক্ত তৈলোক্য-নাথ, স্থমধুর কণ্ঠে সময়োপযোগী সঙ্গীত করিলেন। শ্রীরামক্বঞ তাঁহার স্থললিত কঠের গান বড়ই আদর করিতেন! চিতা শ্যায়ে স্থাপন করিবার সময় ঐতিক্রর পদধারণ পূর্বক পুত্রবৎ ভক্তবৃন্দ একে একে শেষ প্রাণাম কবিয়া সেই অপাপবিদ্ধ দে<mark>ছ</mark>ে অগ্নি প্রদান কবিলেন। ত্বত ও চন্দনকান্ত সমুৎপন্ন পবিত্র অগ্নি অলকণেই সেই পবিত্র দেহ ভন্নীভূত করিল। ভক্তগণ অবশিষ্ট ভত্মান্থি পূণ তাম ঘট মস্তকে ধারণ ও শ্রীগুরুর পুণ্য মূর্ত্তি হৃদয়ে স্থাপন পূব্বক উন্থান বাটীতে ফিরিয়া আসিলেন।

# ভাব প্রচার।

শ্রীরামরুষ্ণের শুদ্ধনত্ত শেহ শাণানাগ্নিতে ভন্নীভূত হইল। কিন্তু যে পবিত্র স্মৃতি তিনি ভক্তহাদয়ে অঙ্কিত করিয়াছেন তাহা বিলীন হইবার নয়। যুবক ভক্তগণ প্রায় বৎসরাধিক কাল পিতা মাতা গৃহ পরিজন পরিত্যাগ পূর্বক সর্ব্ব বিষয়ে মমতাশৃত্য হইয়া, প্রীপ্তরুদেবের দেবায় দেহ মন সমর্পণ করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ শশী \* ও যোগেনের † শ্রীগুরুসেবা অতুলনীয়। উভয়ের দেহ অনাহারে অনিদ্রায় ও হর্ভাবনায় শীর্ণ ও বিবর্ণ হইয়াছিল। উভয়েরই মর্মান্তিক আক্ষেপোক্তি,— "বোধ হয়, দেবায় কোনক্ষপ ত্রুটি হইল, তাই প্রাভূ আর দেবা গ্রহণ করিলেন না ৷" ভক্তগণের সকলেরই প্রাণ সমবেদনায় কাতর। প্রীগুরুর অদর্শন সকলকেই শোকে ও সন্তাপে দগ্ধ ও অস্থির করিতে লাগিল। শ্রীরামক্বঞ্জ জাঁহাদিগের একাধারে পিতা মাতা হুহদ্ গুরু ও ইষ্ট। ভক্তগণের মনে হইল, তাঁহাদের জীবনের ধ্রুবতারা অন্তমিত, ভবিষ্যুৎ অন্ধকারে সমাচ্চন্ন, জীবনের গতি কি হইবে কিছুই স্থিরতা নাই। তিরোধানের কয়েক দিবদ পূর্বে এগ্রিক্সদেবের নিকট তাঁহাদিগের উপস্থিত এগার জ্বন ভক্ত সন্ন্যাস গ্রহণে প্রতিশ্রুত হন। বাহাচিছে সন্ন্যাসী

স্বামী রামকৃষ্ণানন্দ ।

<sup>+</sup> স্বামী যোগানন্দ :

না হইলেও তাঁহারা অন্তরে সম্পূর্ণ বৈরাগ্যবান্। কিন্তু এ সময় তাঁহাদের জাবনতরা, কাণ্ডারা হীন নৌকার ভায় সংসার সাগরে ইতন্তত: ভ্রামামান বোধ করিতে লাগিলেন।

শাশান হইতে ভক্তগণ ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, গুরু-মাতা শোকে অধীরা, শ্রীমুখে কেবল একমাত্র কাতরোক্তি— কালা, কালা, কালা বলিয়া অবিরল অশ্রবারি বর্ষণ করিতেছেন ! শ্রীমাতাদেবাকে সান্তনা করিবার জ্ঞ সন্তানেরা সন্মধে সরোদনে বাড়াইলেন, সন্তানগণকে সাত্তনা দিবার জন্ত গুরু মাতা ও চক্রের জল সম্বরণ করিলেন। পরদিন প্রাতে শ্রীমাতা-দেবী শ্রামঙ্গের আভরণ মোচন পুরুক বৈধব্যচিত্র ধারণ করিতে যাইয়া প্রত্যক্ষ করিলেন, তাঁহার বৈধব্যের আচরণ প্রভুর নিষেধ। আদেশ বুঝিয়া শ্রীমা হস্তাভরণ খুলিতে পারিলেন না, এবং বৈধব্য বেশ ও ধারণ করিলেন না। সেবক ভক্তগণ ও শ্যার উপর এওকদেবের চিত্রপট স্থাপন পূর্বক সেইদিন হইতেই বিধি মত ভোগরাগাদি প্রদান করিয়া তাঁহার নিত্য পূজা আরম্ভ করিলেন। এই তিন দিন অতিবাহিত হইলে রামচন্দ্র প্রমুখ গৃহস্থ ভক্তগণ শ্রীগুরুদেবের অস্থি সমাহিত করিবার জ্বন্থ পরামণ ছির করেন। এবং সপ্তম দিবসে রবিবার জন্মান্টমা তিথিতে রামচক্রের কাঁকুড়গাছির উত্থানে উৎসব সহকারে অস্থি সমাহিত হয়। সন্ন্যাসী ভক্তগণ, শ্রীগুরু-দেবের স্মৃতিটিছু সরূপ স্বতন্ত্র অস্থি যাহা সঞ্জ করিয়াছিলেন, বেলুড় মঠে এথনও তাহার পূজা হইয়া খাকে।

ভাজ মাসের এক সপ্তাহ কাটিয়া গেল। কাশীপুর বাগান

# ্ জ্রীরামকৃষ্ণ দেব।

ভাড়ার সময় উত্তীর্ণ প্রায়, আর এক সপ্তাহ পরে বাগান বাটী ছাড়িয়া দিতে হইবে। ভক্ত হ্ররেশচন্দ্র নিজ নামে ৮০ টাকা মাসিক ভাড়ায় বাগান লইয়াছিলেন। বাগান ভাড়া ছাড়া তাঁহাকে সেবার খরচ ও অধিকাংশ বহন করিতে হুইত। শ্রীপ্তরুদেবের তিরোধানে এখন তাঁহার কর্ত্তব্য স্থির করিবার জ্বন্থ বিশেষ চিস্তিত হইতে হইল। ভক্ত বলরাম শ্রীমাতাদেবীকে স্বত্নে স্বিশেষ ভক্তি পূর্বক কলিকাতার নিজ বাস ভবনে লইয়া গেলেন। চারি পাঁচ জ্বন সেবকভক্ত শ্রীগুরুদেবের অদর্শন যন্ত্রণা কথঞ্চিৎ শান্তি হইতে পারে ভাবিয়া শ্রীবৃন্দাবনে যাত্রা করিবার জ্বন্ত প্রস্তুত হইলেন। অপর কয়েক জনের স্ব স্ব গৃহ গমনের সকল স্থির হইল। স্বভরাং স্থরেশচন্দ্রের বাগান বাটী পরিত্যাগ করিবার আর কোন ভাবনা রহিল না। কিন্তু এক অচিন্তিত বিল্ল উপস্থিত হইল। কিছুদিন পূর্বে স্থরেশচন্দ্র তাঁহার ইষ্ট শ্রীশ্রীকালীমাতার একধানি তৈল চিত্র নিজ গৃহে স্থাপন করিবার জন্ম মনোমত করিয়া চিত্রিত করাইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীমূর্ত্তি উগ্রভাবে চিত্রিত দেখিয়া বাটীর কর্ত্তপক্ষ তাহা গৃহে রাথিতে নিষেধ করেন। স্থরেশচক্র সেই চিত্রপট কাশীপুরের বাগানে শ্রীগুরুদেবের কক্ষে রাথিয়া ছিলেন। ভাঁহার জীবন স্বরূপ সেই চিত্রপট এখন কোথায় লইয়। যাইবেন ? গুহে ফিরাইয়া লইয়া যাইবার উপায় নাই। স্কুতরাং ভিনি চিত্রপট রক্ষার জন্ম উপযুক্ত স্থান অনুসন্ধান করিতে লাগিলেন। সহজেই তাঁহার মনে হইল, কেবল বাটী ভাড়া করিলে চলিবে না। তথার চিত্রপটের রক্ষক স্বরূপ লোকের আবশুক।



ত্বই তিন জন ভক্তের থাকিবার স্থান নাই। তাঁহারা এই কার্য্যের ভার লইলে তিনি নিশ্চিত হইতে পারেন। বিশেষতঃ সেই স্থানে প্রীগুরুদেবের আসন স্থাপন করিলে, তাঁহার পূজাকার্য্য যাহা ইতঃপূর্ব্বে আরম্ভ হইয়াছে তাহাও বন্ধ হইবে বরাহনগরে গঙ্গার সলিকটে জমীদার মুন্সী বাবুদের পুরাতন ভগ্নবাটি ১০১ টাকা ভাড়া স্থির কবিয়া শ্রীস্থরেশচন্দ্র শ্রীগুরুদেবের শ্যাদি সমস্ত দ্রব্য ও শ্রীশ্রীকালীমাতার চিত্রপট জনৈক ভক্তের দারা ভাড়া বাটীতে স্থানাস্তরিত করিলেন। এই-রূপে নিঃশব্দে, নিভৃতে লোকদৃষ্টির অস্তরালে শ্রীরামরুষ্ণ মঠ প্রতিষ্ঠিত হইল। খ্রীরামক্লফের জীবন আতাশক্তির লীলাভূমি। বাল্যকালে মঙ্গলচ্ভিকা বিশালাক্ষী দেবীর দর্শনপথে তাঁহার মানসচক্ষে যে মহাশক্তি প্রথম আবিভূতি হইয়াছিলেন, তিনিই রাণী রাসমণি প্রতিষ্ঠিত শ্রীশ্রীভবতারিণী মূর্ত্তি অবলম্বন করিয়া তাঁহাকে স্প্রবিধ সাধনে সিদ্ধ করেন, এখন চিত্রপটে বিরাজিতা সেই সর্বাক্ত স্বরূপিনীকে উপলক্ষ করিয়া প্রীরামরুফের সন্ন্যাসী ভক্তগণের একত্র মিলন। মঠস্থাপন সংবাদ পাইবামাত্র হই তিন জন ভক্ত অবিলম্বে শ্রীকুনাবন হইতে বরাহনগরে উপস্থিত হইলেন, এবং তাঁহাদিগের দ্বারা ঠাকুরের দেবা ও পূজাদি কার্যা নিয়মিত ভাবে চলিতে লাগিল। যাঁহারা গৃচে গিয়াছিলেন, তাঁহারা প্রথমে বাটী হইতে যাতায়াত আরম্ভ করেন। পরে পৌষ মাদের মধ্য-ভাগে খ্রীষ্টের জন্মদিন উপলক্ষে অবকাশ পাইয়া, ভক্ত বাবুরামের \* জন্মভূমি আঁটপুর গ্রামে সকল ভক্ত একত্র মিলিত হন এবং ভিন

<sup>\*</sup> স্বামী প্রেমানন্দ

চারি দিবদ দিবারাত্র প্রীপ্তরুদেবের জীবনালোচনা ও নানাবিধ ধর্ম প্রসঙ্গে ক্ষেপণ করিয়া সঙ্গল্ল স্থির হইল যে, কেহ আর গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইবেন না। ১২৯৩ সালের মান্ব মাদের প্রথমে সন্নাসা ভক্তগণ বরাহনগর মঠে একত্র সম্মিলিত হইয়া অভিরাৎ সন্নাদের পূক্তরত্য মস্তকমুপ্তন ও প্রাদ্ধাদি কার্য্য বিধিপূর্বক সম্পন্ন করিয়া, সন্নাদাশ্রম গ্রহণ করিলেন। স্থবেশচন্দ্র ও সানন্দ্রিত্তে সন্নাদী ভক্তগণের সেবার ব্যবস্থা করিতে সাধামত ক্রটি করিলেন না।

শ্রীরামকৃষ্ণ নরেন্দ্রকে বলিয়াছিলেন—"তুই এদের দেখাব।" স্বামিজী মঠের ভাইদের লইয়া কঠোর দাধনায় প্রেব্র। দকলেরই তীব্র বৈরাগ্য, দেহস্থও কামিনাকাঞ্চন কাক্বিষ্ঠাবং পরিভ্যাগ করিয়াছেন। কথন অনশন, কথন বা অর্নাশন, কেহবা একটী মাত্র ফলাহার করিয়া দিবারাত্র ধ্যান জ্বপে মগ্ন থাকেন। মঠে সকলেই নিজ নিজ সংস্কাবানুযায়া সাধন ভজনে সময় অভিবাহিত করেন। কথন মঠের নিজ্জন স্থানে, কথন নিকটস্থ শাশানভূমে কথন গঞ্চাতীরে সাধন করিতে থাকেন। কেবণ স্বামী রামক্নফা-নন্দের সাধন ভজন একমাত্র শ্রীগুরুদেবের পূজা ও এবা ! যুবক সন্ন্যাসীগণ প্রত্যেকেই এক লক্ষ্য হাহাদের একমাত্র চিস্তা কি করিয়া ঈশ্বরণাভ হইবে। শ্রীগুরুর কথা ছাড়া অন্ত কথা নাই, তাঁহার চিন্তা ভিন্ন অন্ত চিন্তা নাই। সময়ে সময়ে কেহ বা উপনিবৎ ও বেদান্তের আলোচনায় প্রযন্ত্রণব, কেহ বা যোগ-বাশিষ্ঠাদি পাঠে, কেহবা সঙ্গাত শিক্ষায় নিবিষ্ট। মঠে এসময় কিব্নপ সংস্কৃত ভাষার আলোচনা হইত, স্বামিজীর নিম্নিখিত পত্র পাঠ করিলে ৰুঝিতে নারা যায়।

#### ওঁ নমো ভগবতে রামক্লফায়।

বরাহনগর মঠ,

১৯শে নবেশ্বর ১৮৮৮,

পূজাপাদ মহাশয়,

আপনার প্রেরিত পুস্তকদ্বয় প্রাপ্ত হইয়াছি এবং আপনার অত্যাদার হাদয়ের পরিচায়ক অভুত ক্ষেহরসপূর্ণ লিপি পাঠ করিয়া আনন্দে পূর্ণ হইয়াছি। মহাশয়, আমার লায় একজন ভিক্ষাঞ্জীবী উদাসীনের উপব এত অধিক স্লেহ প্রকাশ করেন, ইহা আমার প্রাক্তনের স্কৃতি বশতঃ সন্দেহ নাই। বেদাস্ত প্রেরণ দারা, মহাশয় কেবল আমাকে নয়, পরস্তু ভগবান রামক্ষের সমুদ্য সন্ন্যাসী মণ্ডলিকে চিরক্লভক্তভা পালে আবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহারা অবনত মন্তকে আপনাকে প্রণিপাত জানাইতেছে। পাণিনির ব্যাকরণ কেবল আমার নিমিত্ত প্রার্থনা করি নাই, প্রত্যুত এ মঠে সংস্কৃত শাস্ত্রের বহুল চর্চ্চা হইয়া থাকে। বঙ্গদেশে বেদ শাস্ত্রের একে বারে অপ্রচার বলিলেই হয়। এই মঠের অনেকেই সংস্কৃতজ্ঞ এবং তাঁহাদের বেদের সংহিতাদি ভাগ সম্পূর্ণরূপে আয়ত্ত করিবার একান্ত অভিলাষ। তাঁহাদের মত, যাহা করিতে হটবে ভাহা সম্পূর্ণ করিব। অতএব পাণিনিকত সর্বোৎকৃষ্ট वाकित्रन आग्रज ना इटेटन दिक्कि ভाষায় मण्पूर्न छ्वान इखग्रा অসম্ভব, এই বিবেচনায় উক্ত বাাকরণের আবশ্রক। লঘু অপেক্ষা व्यामात्मत्र त्रामाधीक मूक्षत्वाध व्यत्नकाः (न उएक्ट्रें। यांश इंडेक মহাশয় অতি পণ্ডিত ব্যক্তি এবং ঐ বিষয়ে আমাদের সত্পদেষ্টা। আপনি বিবেচনা করিয়া যদি এ বিষয়ে অষ্টাধ্যায়ী সর্কোৎক্রষ্ট

হয় তাহাই (যদি আপনার স্থবিধা এবং ইচ্ছা হয় , দান করিয়া আমাদিগকে চিরক্তজ্জতা পাশে আবদ্ধ করিবেন। এ মঠে অতি তীক্ষবৃদ্ধি মেধাবী এবং অধ্যবসাধনীল ব্যক্তির অভাব নাই। গুরুর কুপায় তাঁহারা অল্লদিনেই অপ্লাধ্যায়ী অভ্যাস করিয়া বেদ শাস্ত্র প্রক্ষজ্জীবিত করিবেন ভরসা করি। কিমধিকমিতি।

माम

विटवकानना ।

কিন্তু এইক্সপে ভগবান লাভের জ্বন্ত নানাবিধ সাধনে নিবিষ্ট চিত্ত হইয়াও কোন রূপ আলোক দেখিতে না পাওয়াতে সংশ্যে ও নিরাশায় কেহ কেহ অবসাদগ্রস্ত হইয়া দেশ ভ্রমণ ও ভীর্য পর্যাটনে বহির্গত হইতেন। তীর্থ পর্যাটনকালে তাঁহারা কিরুপ ত্যাগ ক্লেশসহিষ্ণুতা দেহাভিমান শৃক্ততা ও বিশ্বাস ভক্তির পরিচয় দিতেন, তাহা লিখিত হইলে তাঁহাদের সাধক জীবনের অত্যুজ্জল পরিচ্ছেদ লিপিবদ্ধ থাকিবে। ভক্তগণের ঈদৃশ ভগবৎ দর্শনের জ্ঞ ব্যাকুলতায় এবং তাঁহাকে লাভ করিবার জ্ঞা কঠোর তপ-স্থায় শ্রীরামকৃষ্ণ মঠে দিন অভিবাহিত হইতে লাগিল। এসময় মঠে সাধন ভজন সম্বন্ধে সামিজী বলিয়াছিলেন,—"ঠাকুরের দেহ যাবার পর আমরা বরাহনগরের মঠে কত জপ ধ্যান কতুম। তিনটার সময় সব সম্ভাগ হতুম। শৌচান্তে কেত স্থান কোরে কেহ না কোরে, ঠাকুর মরে গিয়ে বোসে জপ গানে ভূবে যেতুম। তথন আমাদের ভিতর কি বৈরাগোর ভাব। গুনিয়াটা আছে कि नारे जात हँ मरे हिन ना। भनी ( स्रामी तामक्कानक) চবিশে ঘণ্টা ঠাকুরের সেবা নিয়েই থাক্তো, ও বাড়ীর গিন্নীর

মত ছিল। ভিক্ষা শিক্ষা কোরে ঠাকুরের ভোগরাগের ও আমাদের খাওয়ানো দাওয়ানোর যোগাড় ঐ সব কর্ত্তো। এমন দিন
ও গেছে যখন সকাল থেকে বেলা চারটা পর্যান্ত অপ ধ্যান
চলেছে। শশী থাবার নিয়ে সনেকক্ষণ বসে থেকে শেষে কোন
রূপে টেনে হিঁচ্ছে আমাদের অপ ধ্যান থেকে তুলে দিত।
আহা! শশীর কি নিষ্ঠাই দেখেছি! "আমরা সাধু সন্নাসী
লোক, ভিক্ষা শিক্ষা কোরে যা আস্তো তাতেই মঠের থরচ
পত্র চলে যেতো। স্তরেশবাবুই এই মঠের একরকম প্রতিষ্ঠাতা।
িনিই বরাহনগরের মঠের সব থরচ পত্র বহন কর্ত্তেন। ঐ
স্থরেশ নিত্তিরই আমাদের জন্ম তথন বেশী ভাবতো। তার ভক্তি
বিশ্বাসের তুলনা হয় না!

"থরচ পত্রের অনাটনের জন্য কথন কথন মঠ তুলে দিতে লাঠালাঠি কর্তুম। শনীকে কিন্তু কিছুতেই ঐ বিষয়ে রাজি করাতে পাত্তুম না। শনী আমাদের মঠের কেন্দ্র স্বরূপ বলে জান্বি। এক একদিন মঠে এমন অভাব হয়েছে যে কিছু নেই। ভিক্ষা করে চাল আনা হলো তো কুন নাই। এক একদিন শুধু মূন ভাত চলেছে, তবু কারো ক্রক্ষেপ নাই। জ্বপ ধ্যানের প্রবল তোড়ে আমরা তথন সব ভাস্ছি। তেলাকুচপাতা সেন্ধ, মূন ভাত, এই মাসাবিধি চলেছে। আহা! সে সব কি দিনই গেছে! সে কঠোরতা দেখলে ভূত পালিয়ে মেতো—মামুমের কথা কি! অধর ঐক্বপ বোক্ আছে, তার সব হয়ে যায়। তবে কাক্ষ কাক্ব বা একটু দেরীতে হয় এই যা তফাৎ। কিন্তু হবেই হবে।

আমাদের ঐরপ রোক্ ছিল, তাই একটু আধ্টু যা হয়েছে।
নতুবা কি সব ছঃথের দিনই না আমাদের গেছে! এক সুময়
না থেতে পেবে রাস্তার ধারে একটা বাড়ীর দাওয়ায় অজ্ঞান
হয়ে পড়ে ছিলুম, মাথার উপব দিয়ে এক পদ্লা বৃষ্টি হয়ে গেলে
তবে হুঁস হয়েছিল! অন্স এক সময় সারাদিন না থেয়ে, কলকাভায়
এ কাজ সেকাজ কোরে বেড়িয়ে রাত্রি ১০টা ১:টার সময় মঠে
গিয়ে তবে থেতে পেয়েছি—এমন একদিন নয়!"

সামিজী তীর্থ ভ্রমণের সময় কিরূপ তাঁহার বিশ্বাসের পরীক্ষায় পড়িয়াছিলেন তাহা একদিন বলিলেন,

"ঠিক্ ঠিক্ সন্নাস কি সহজে হয় রে ? এমন কঠিন আশ্রম আর নাই। একটু বেচালে পা পড়লো তো একেবারে পালাড় থেকে খড়ে পড়লো—হাত পা ভেলে চুরমার হয়ে গ্যালো। একদিন আমি আগ্রা থেকে বুন্দাবন হেঁটে যাছি। একটা কাণা কড়ি ও সমল নাই! বুন্দাবনের প্রায় ক্রোশাধিক দ্রে আছি, রাস্তার ধারে একজন লোক বসে ভামাক থাছে, দেখে বড়ই তামাক থেতে ইচ্ছা হলো। লোক্টাকে বল্লুম, ওরে! ছিলিমটে দিবি ? সে বেন জড়সড় হয়ে বল্লে—"মহারাজ! হাম ভাঙ্গী হায়।" সংস্কার কি না ?—ভনেই পেছিয়ে এসে, তামাক না থেয়ে পুনরায় পথ চল্তে লাগ্লুম। থানিকটা গিয়েই মনে বিচার এলো,— তাই ত সন্ন্যাস নিয়েছি, জাত কুল মান সব ছেড়েছি, তব্ও লোকটা ম্যাথর বল্তে পেছিয়ে এলুম! তার ছোয়া তামাক খেতে পারলুম না! এই ভেবে প্রাণ অন্থির হয়ে উঠলো। তথন প্রায় এক পো পথ এসেছি। আবার ফিরে গিয়ে সেই ম্যাথরের কাছে

এলুম—দেখি তথনও লোক্টা সেখানে বোসে আছে। গিয়ে তাড়াতাড়ি বল্লুম—ওরে বাপ্ এক ছিলিম তামাক সেজে নিয়ে আয়। তার আপত্তি গ্রাহ্ম করলুম না। বল্লুম, ঐ ছিলিমে তামাক দিতেই হবে। লোকটা কি করে—অবশেষে তামাক সেজে দিলে। তথন আনন্দে ধূমপান কোরে বুন্দাবনে এলুম। সন্নাস্ নিয়ে জ্বাতি বর্ণের পারে চলে গিছি কি না পরীক্ষা কোরে দেখ্তে হয়। ঠিক্ ঠিক্ সন্নাসত্রত রক্ষা করা এত কঠিন। কথায় ও কাজে একচুল্ এদিক্ ওদিক্ হবার যো নাই। \*

১২৯৭ সালের ১লা বৈশাথ, সন্নাসী ভক্তগণের পরম বন্ধু ও সাহায্যকারী ভক্ত বলরাম নশ্বর দেহ পরিত্যাগ পূর্ব্বক ইপ্টপদ লাভ করেন। এবং ছৈছি মাসে মঠের জীবন স্বরূপ স্থরেশচন্দ্র তাঁহার প্রিগুরুর সানিধ্য প্রাপ্ত হন। স্থরেশচন্দ্রের বিশেষ আগ্রহে ও ব্যয়ে শ্রীরামক্ষকের প্রথম জন্মোৎসব দক্ষিণেশরে অমুষ্ঠিত ইইয়াছিল। একদিন স্থরেশচন্দ্র গুরুদেবের নিকট শ্রবণ করেন যে, অবতার পুরুষগণের জন্মতিথি তাঁহাদের ভক্তগণকে পালন করিতে হয়। স্থরেশচন্দ্র শ্রীবামক্ষকের জন্মতিথি কাল্পদের গুরুদিবীয়া জানিতে পারিয়া ১২৮৭ সালে প্রথম উৎসব কার্য্য সম্পাদন করেন। সেই দিন সন্ধার্ত্তনে মন্ত হইয়া শ্রীরামক্ষেরের ভাবসমাধি হইবামাত্র, ভক্তগণ তাঁহাকে পীতবর্ণে রঞ্জিত নৃতন বন্ধ এবং পুম্পমালা ও চন্দনে দেহ স্থশোভিত করিয়া দিলেন, এবং নানাবিধ মিষ্টানাদি তাঁহাকে নিবেদন করিয়া, আপনারা মহানন্দে প্রসাদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। সেই অবধি তাঁহার

<sup>\*</sup> স্বামী শিশ্ব সংবাদ—উত্তর কাণ্ড i

জন্মতিথিতে ভক্তগণ প্রতিবৎসর উৎসব করিতেন এবং তাঁহার পীড়ার সময় ও উহা বন্ধ হয় নাই। মঠ স্থাপনের পর হইতেই জনতিথি দিবদে বিশেষ পূজাদির প্রবর্ত্তন হইল। দশাবতার, দশ মহাবিত্যা এবং দর্কদেব দেবীর পূজা সমাপন ও শ্রীরামক্ষের বিশেষ পূজা ও হোমাদি হইয়া, জনতিথির বিধিমত সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হইয়া থাকে। স্থরেশচন্দ্র এতদিন প্রায় একাকী উৎসবের সমস্ত ব্যয় বহন করিতেন এবং মঠ স্থাপনের পর হইতে প্রায় একশত টাকা করিয়া প্রতি মাসে সাহায্য করিতেছিলেন। তাঁহার অবর্ত্তমানে এ সময় মঠের কিন্ধপ সক্ষটাবস্থা উপস্থিত হইয়াছিল, স্বামিজীর নিমোদ্ধত পত্রে তাহা ব্রিতে পারা যায়।

ঈশবো জয়তি।

৫৭ রামকান্ত বস্থর ষ্ট্রীট, বাগবাজার কলিকাতা। ২৬শে মে ১৮৯•.

#### পুজাপাদেযু-

বহু বিপদ ঘটনার আবর্ত্ত এবং মনের আন্দোলনের মধ্যে পড়িয়া আপনাকে এই পত্র শিথিতেছি। বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া ইহার যুক্তি যুক্ততা এবং সম্ভবাসম্ভবতা বিবেচনা করিয়া উত্তর দিয়া ক্বতার্থ করিবেন।

১। প্রথমেই আপনাকে বলিয়াছি যে, আমি রামরুফের গোলাম,—"তাহাকে সেই তুলদী তিল দেহ সমর্পিণ্" করিয়াছি। তাঁহার নিদেশ লন্খন করিতে পারি না। সেই মহাপুরুষ যদি ৪০ বংসর যাবং এই কঠোর ভ্যাগ বৈয়াগ্য পবিত্রতা এবং কঠোর তম সাধন করিয়া ও অলোকিক জ্ঞান ভজ্জি প্রেম ও বিভূতিবান্ হইয়া ও অক্তার্থ হইয়া শরীর ত্যাগ করিয়া থাকেন তবে আমাদের আর কি ভরসা ? অতএব তাঁহার বাক্য আগু বাক্যের ন্যায় আমি বিশ্বাস করিতে বাধ্য।

- ২ ৷ আমার উপর তাঁহাব নিদেশ এই যে, তাঁহার দারা ভাপিত এই ত্যাগী মণ্ডলীর দাসত্ব আমি করিব, ইহাতে যাহা হইবার হইবে এবং স্বর্গ বা নরক বা মুক্তি যাহাই আস্ত্রক্ লইতে রাজি আছি।
- ০ তাঁহার আদেশ এই যে, তাঁহার তাানী সেবক যেন এক ত্রিত থাকে এবং তজ্জ্যু আমি ভার প্রাপ্ত। অবশু কেই কেই এদিকে ওদিকে বেড়াইতে গেল, সে আলাহিদা কথা, কিই সে বেড়ান মাত্র। তাঁহার মত এই ছিল যে, এক পূর্ণ সিদ্ধ, তাহাব ইতস্ততঃ বিচরণ সাজ্যে। যতক্ষণ না হয়, এক জ্ঞারগায় বসিয়া সাধনে নিমগ্র হওয়া উচিত। আপনা আপনি যখন সকল দেহাদি ভাব চলিয়া যাইবে, তখন যাহার যে প্রকার অবস্থা হইবার হইবে, নতুবা প্রবৃত্ত সাধকের পক্ষে ক্রমাগত বিচরণ অনিইজনক।
- ৪। সত্তব উক্ত নিদেশ ক্রমে তাঁহার সন্নাসী মণ্ডলী, বরাহনগরে একটী জীর্ণ বাটীতে একত্রিত আছেন এবং স্থরেশ-চন্দ্র মিত্র এবং বলরাম বম্ন নামক তাঁহার হুইটী গৃহস্থ শিঘ্য ভাঁহাদের আহারাদি নির্বাহ এবং বাড়ী ভাড়াদি দিতেন।
- ে। নানা কারণে ভগবান রামক্ষের শরার অগ্নি সমর্পণ করা হইয়াছিল। একার্গা যে অতি গহিত, তাহার আর সন্দেহনাই। একণে তাঁহার ভত্মাবশেষ অস্থি সঞ্চিত আছে,

উহা গঙ্গাতীরে কোনও স্থানে সমাহিত করিয়া দিতে পারিশে উক্ত মহাপাপ হইতে কণঞ্চিৎ বোধ হয় মুক্ত হইব। উক্ত অবশেষ এবং তাঁহার গদি এবং প্রতিকৃতি যথানিয়মে আমাদের মঠে প্রতাহ পূজা হইয়া থাকে। এবং এক ব্রাহ্মণ কুলোদ্ভব গুরুত্রাতা উক্ত কার্যাে দিবারাত্র লাগিয়া আছেন, ইহা আপনার অজ্ঞাত নহে। উক্ত পূজার ব্যয় ও উক্ত তুই মহাত্মা বহন করিতেন।

৬। যাঁহার জন্ম আমাদের বাঙ্গালীকুল পবিত্র ও বঙ্গ ভূমি পবিত্র হইয়াছে; যিনি এই পাশ্চাত্য বাক্ছটায় মোহিত ভারতবাসীর পুনরুদ্ধারের জন্ম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, যিনি সেই জ্ঞা অধিকাংশ ত্যাগী মণ্ডলী বিশ্ববিল্ঞালয়ের ছাত্রগণ হইতেই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, এই বঙ্গদেশে তাঁহার সাধনভূমির সন্নিকটে ভাঁহার কোন শ্রনণ চিত্ন হইল না, ইহার পর আর আক্ষেপের কথা কি আছে ?

৭। পূর্ব্বোক্ত তুই মহাত্মার ইচ্ছা ছিল যে, গঙ্গাহাঁরে একটা জমি ক্রয় করিয়া তাঁহার অন্থি সমাহিত করা হয়. এবং তাঁহার শিশ্যবৃদ্দ ও তথায় বাস করেন এবং স্থরেশবাব তজ্জ্য ১০০০, টাকা দিয়াছিলেন, এবং আরও অর্থ দিবেন বলিয়াছিলেন। কিন্তু সম্প্রারের গৃঢ় মভিপ্রায়ে তিনি কলা রাত্রে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছেন। বলরামবাবৃর মৃত্যু সংবাদ আপনি পূক্র হইতেই জানেন।

৮। এক্ষণে তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহার এই গদি ও অস্থি লইয়া কোথায় যায় কিছুই স্থিরতা নাই। বলদেশের লোকের কথা অনেক—কাঞ্চে এগোর না, আপনি জানেন ' তাঁহারা সন্নাদী, তাঁহারা যথা ইচ্ছা যাইতে প্রস্তুত, কিন্তু তাঁহাদিগের এই দাস মর্শ্যান্তিক বেদনা পাইতেছে এবং ভগবান্ রামরুফের অস্থি সমাহিত করিবার জন্ম একট স্থান হইল না, ইহা মনে করিয়া আমার হৃদয় বিদীর্ণ হইতেছে।

৯। এক হাজার টাকায় কলিকাতার সরিকটে জ্ঞমি এবং মন্দির হওয়া অসম্ভব, অনুান ৫।৭ হাজার টাকার কমে জমি হয় না।

১০। আপনি একণে রামক্ষ্ণ শিষ্যদিগের একমাত্র বন্ধ এবং আশ্রয় আছেন। পশ্চিম দেশে আপনার নাম এবং সম্ম এবং আলাপ ও যথেষ্ট। আমি প্রার্থনা করিভেছি যে আপনার যদি অভিকৃতি হয়, উক্ত প্রদেশের আপনার আলাপি ধার্মিক ধনবান দিগের নিকট চাঁদা করিয়া এই কার্যা নির্বাহ করা আপনার উচিত কি না বিবেচনা করিবেন। ধদি ভগবান্ রামক্ষের সমাধি এবং তাঁহার শিধাদিগের বঙ্গাদশে গঞাভটে আশ্রয়ন হওয়া উচিত বিবেচনা করেন, আমি আপনার অনুমতি পাইলেই ভবৎ সকাশে উপ্স্থিত হইব এবং এই কার্য্যের জক্ত আমার প্রভুর জন্য এবং প্রভুর সম্ভানদির্গের জন্য দারে দারে ভিক্ষা করিতে কিছু মাত্র কুঠিত নহি। বিশেষ বিবেচনা এবং বিশ্বনাথের নিকট প্রার্থনা করিয়া এই কথা অনুনাবন করিবেন। আমার বিবেচনায় যদি এই অতি অকপট, বিদান, সংকুলোদ্ভব যুবা সর্যাসীগণ স্থানাভাবে এবং সাহায্যাভাবে রামক্ষের আদর্শ-ভাব লাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে আমাদের দেশে 'बारशक्रेषिवम्।'

১)। যদি বলেন, "আপনি সন্নাসী আপনার এ সকল বাসনা কেন ?"—আমি বলি,—আমি রামক্রয়ের দাস, তাঁহার নাম, তাঁহার জন্ম ও সাধন ভূমিতে দৃঢ় প্রতিষ্ঠিত কবিতে ও তাঁহার শিশ্যগণের সাধনের অন্তমাত্র সহায়তা কবিতে যদি আমাকে চুবি ও ডাকাইতি করিতে হয়, আমি তাহাতে ও রাজি। আপনাকে পরম আত্মীয় বলিয়া জানি, আপনাকে সকল বলিলাম। এই জন্মই কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলাম। আপনাকে বলিয়া আসিয়াভি আপনার বিচাবে যাহা হয় করিবেন।'

১২। যদি বলেন, ৬কানী আদিস্থানে আসিয়া করিলে স্থাবিধা হয়। আপনাকে বলিয়াছি গে তাঁহার জন্মভূমে ও তাঁহার সাধনভূমে সমাধি হইবে না— কি পরিজাপ। বঙ্গ ভূমির অবস্থা বড়ই শোচনীয়। তাাগা কাহাকে বলে, এদেশের লোকে স্থপ্নে ও ভাবেনা—কেবল বিলাস ও ইন্দ্রিয়পরতা এদেশের অস্থি মজ্জা ভক্ষণ করিতেছে। ভগবান এদেশে বৈরাগা ও অসাংসারিকতা প্রেরণ করুণ। এদেশের লোকের কিছুই নাই। পশ্চিম দেশেব লোকের বিশেষ ধনীদিগের এসকল কার্যো অনেক উৎসাহ—আমার বিশ্বাস। যাহা বিবেদনা হয় উত্তর দিবেন ইতি। প্রঃ— উল্লিখিড ঠিকানায় গত্র দিবেন।

मांज

বিবেকানন।

পত্রেব উত্তরে স্বামিজী কোন বিশেষ উৎসাই জনক সংবাদ পাইলেন না। ভগবৎ রূপায় শ্রীরামরুষ্ণ প্রাণ কোন গৃহস্ত ভক্ত এ সময় মঠের ধরচ চালাইবার ভার গ্রহণ করেন। তাঁহারই

সাময়িক সাহায়ে ঠাকুরের পূজাও সেবা এক প্রকার চলিতে লাগিল। বায়ভার লাঘৰ করিবার জ্বন্য অনেক ভক্ত তীর্থ ভ্রমণে করিলেন। স্থামিজী ও কয়েকমাস পরে আল্মোড়া গমন অভিমুখে যাত্রা করেন। আল্মোড়ায় কিছুদিন অবস্থান করিয়া তিনি হিমালয়ের নির্জ্জন প্রদেশে একাকী সাধন ভঙ্গনে নির্বত এবং পরে রাজপুতানার,—অল্বার, জয়পুর, থেত্ড়ী আজ্মীড়, আবুপাহাড় প্রভৃতিস্থানে গুপ্তভাবে বাদ করিয়া, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী, বেদসংহিতা, বিবিধ দর্শন ও স্বত্রগ্রন্থ এবং বৌদ্ধশান্ত্র পভীর ভাবে অধায়ন ও অনুশীলন করিতে থাকেন। অল্বারও কাঠিয়াবাড়ের পুরবন্দরের রাজপুস্তকালয়ে তিনি অনেক সময় যাপন করেন। এক্সপে প্রায় তুই বৎসর একাকী দেশ ভ্রমণ ও শাস্ত্রালোচনায় নিবদ্ধ থাকিয়া, আপনার গতিবিধি ও কার্যা-কলাপের কোনরূপ সংবাদ কাহাকেও দিতেন না। এমন কি মঠেও তাঁহার কোনরূপ সংবাদ আসিত না। অবশেষে তিনি মাক্রান্তে উপস্থিত হইলে, তথাকার কতকগুলি উৎসাহী যুবক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন এবং তাঁহাকে আমেরিকার চিকাগো নগবে সর্বজ্ঞাতীয় ধর্মমণ্ডলীর অধিবেশনে, হিন্দুধর্মের প্রতিনিধিক্সপে উপস্থিত থাকিবার জন্ম বিশেষ অনুরোধ করিতে গাকেন। দাক্ষিণাত্যের হিন্দুধর্মের অধিনায়ক মহীশূর ও রামনাদের মহারাজা এবং অপর কভিপয় সহাদয় ব্যক্তি সমুদ্রধাত্রার আফুসঙ্গিক সমস্ত ব্যয়ভার বহন করিতে সমত হন। স্থামিজী প্রথমে অনিমন্ত্রিত ভাবে মহাসভায় উপস্থিত হইতে অসম্মতি প্রকাশ করেন। কিন্তু অবিশস্থে বুঝিতে পারিলেন যে, সর্বজাতীয় ধর্ম্মগুলীর অধিবেশনে

## **बितामकृष** (एव ।

শ্রীরামক্ষের সার্বজনীন মহাধর্মসমন্ত্র প্রচারের অভাবনীয় স্থেকা। যে মহাকার্যা সাধনের জন্ম ইাপ্তকদেব তাঁহাকে এতদিন প্রস্তুত করিছেলেন তাহার পরীক্ষার সময় উপস্থিত। স্থামিজী শ্রীপ্তকদেবের প্রত্যক্ষ আদেশ প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার সকল সংশয় দ্র হইল। তিনি শ্রীপ্তকমাতার আশীর্বাদ পার্থনা করিয়া তাঁহাকে জানাইলেন,—"তাঁহাদের চিরদাস হন্তমান জয়রাম বলিয়া মহাসাগর পারে যাইতেছে।"

্১৮৯৩ সালের আগষ্ট মাসেব প্রথমে চিকাগো নগরে উপনীত ষ্ট্রা স্বামিজী বৃঝিতে পারিলেন যে, ধর্মাওলীর কর্তৃপক্ষগণ ্কর্ত্তক তিনি নিয়মিতভাবে আহত হয়েন নাই বলিয়া, মহাসভার অধিবেশন দিবসে হিন্দুধর্মের প্রতিনিধি অরূপ তাঁহার প্রবেশ লাভ করিবার কোন সম্ভাবনা নাই। এবং সর্বভাতীয় ধর্ম্ম সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণের নির্কাচন সম্পূর্ণ হইয়াছে বলিয়া এখন আর মৃতন প্রতিনিধি মনোনীত করিবার উপায় নাই। সংবাদ পাইয়া স্বামিজী ভগ্ন মনোরথ হইলেন। তিনি দেখিতে পাইলেন থৈ, তাঁহার বন্ধুগণের আমেরিকা যাতার জন্ম অর্থ সংগ্রহের নিঃসার্থ প্রাণপণ চেষ্টা সমস্তই বার্থ; জীবনের প্রদীপ্ত আশাও নির্বাপিত! আবিশ্রকীয় ব্যয় নির্বাহের জন্ম যাহা কিছু অর্থ সজে আনিয়াছিলেন তাহাও নিঃশেষ প্রায়। এথন কি এই স্থৃদ্ধ প্রবাদে অসহায় **ও অনাশ্রয় অবস্থা**য় **অনাহারে মৃত্যুর অপেকা করিতে হইবে** ১ প্রতিক্রমেবের আদেশ, যাহা সমল করিয়া এই অসাধ্যসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছেন, তাহা কি মিথ্যা হইবে ? স্বামিক্সীর অটল বিশ্বাসেও সংশয়ের ছায়া পড়িল !

চিকারো নগরে থাকিতে ইইলে বায় বাছলো শীঘ্রই মর্থাভাব ঘটিবে ভাবিয়া তিনি বোষ্টন নগরে উপস্থিত হন। বোষ্টনে পৌছিয়াই তাঁহার ভবিয়ৎ কার্যা কি ভাবে পরিচালিত করিবেন তাহা নির্দ্ধারণ পূর্বক তাঁহার শিশ্যগণকে মাল্রান্থে যে পত্র প্রেরণ করেন তাহা এইস্থানে উদ্ধৃত হইল। প্রিয় আ

তাহা ভাঙ্গিরাছে। একণে অসম্ভবের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে হইতেছে।
শত শতবার মনে হইয়াছিল, এদেশ হইতে চলিয়া য়াই, কিস্তু
আবার মনে হয় আমি একগুঁয়ে দানা, আর আমি ভগবানের
নিকট আদেশ পাইয়াছি, আমার দৃষ্টিতে কোন পথ লক্ষিত হইতেছে
না, কিস্তু তাঁহার চক্তু ত সব দেখিতেছে! মরি আর বাঁচি আমার
উদ্দেশ্য ছাড়িতেছি না।

আমি এক্ষণে বোইনের এক গ্রামে এক বৃদ্ধা রমণীর অভিথিরূপে বাস করিতেছি। ইইার সহিত রেল গাড়ীতে হঠাৎ আলাপ্
হয়। তিনি আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহার নিকট লইয়া,
রাথিয়াছেন। এখানে থাকায় আমার এই স্থাবিধা হইতেছে
যে, আমার প্রতাহ এক পাউণ্ড করিয়া যে থরচ হইতেছিল
তাহা বাঁচিয়া যাইতেছে, আর তাঁর লাভ এই যে, তিনি তাঁহার
বন্ধুগণকে নিমন্ত্রণ কহিয়া ভারতাগত এক অন্তুত জীব দেখাইতেছেন! এসব যন্ত্রণা সহ্থ করিতে হইবেই। আমাকে এখন
আনাহার, শীত, আমার অন্তুত পোষাকের দক্ষণ রাস্তার লোকের
বিজ্ঞাপ, এই গুলির সহিত যুদ্ধ করিয়া চলিতে হইতেছে। প্রিয়

বৎস! জ্বানিবে, কোন বড় কাজই গুরুতর পরিশ্রম ও কষ্ট স্বীকার বাতীত হয় নাই! এথানে সমাজের মধ্যে ঢুকিয়া তাহা-, দিগকে শিক্ষা দেওয়া মহা কঠিন ব্যাপার। বিশেষতঃ এথন কেহ সহরে নাই, সকলেই গ্রীম্মাবাদ সমূহে গিয়াছে। শীতে আবার সব সহরে আসিবে, তথন তাহাদিগকে পাইব। স্বতরাং আমাকে এথানে কিছুদিন থাকিতে হইবে। এতটা চেষ্টার পর আমি সহজে ছাডিতেছি না। তোমরা কেবল যতটা পার আমায় সাহায্য কর। আর যদি তোমরা নাই পার, আমি শেষ পর্যা**ন্ত** চেষ্টা করিয়া দেখিব ৷ আরু যদিই আমি এখানে রোগে, শীতে বা অনাহারে মরিয়া যাই, ভোমরা এই ব্রত লইয়া উঠিয়া পডিয়া লাগিবে। পবিত্রতা, সরলতা ও বিশ্বাস। রোম একদিনে নির্মিত হয় নাই। যদি তোমরা টাকা পাঠাইয়া আমাকে ছয় মাস এথানে রাথিতে পার, আশা করি সব স্থবিধা হইয়া যাইবে। ইতিমধ্যে আমিও যে কোন কাষ্ঠথণ্ড সন্মুখে পাইব তাহাই ধরিয়া ভাসিতে চেষ্টা করিব। যদি আমি আমার ভরণপোষণের কোন উপায় করিতে পারি আমি তৎক্ষণাৎ তার করিব।

প্রথমে সামেরিকায় 5েপ্টা করিব, তারপর ইংশপ্তে চেপ্টা করিব। তাহাতেও ক্রতকার্যা না হইলে ভারতে ফিরিব ও ভগবানের পুনরাদেশের প্রতীক্ষা করিব। এদি তোমরা আমাকে এখানে রাখিবার জন্ম টাকা পাঠাইতে না পার, এদেশ হইতে চলিয়া যাইবার জন্ম কিছু টাকা পাঠাইও। ইতিমধ্যে যদি কিছু শুভ থবর হয়, আমি লিখিব বা তার করিব।

তোমাদের---বিবেকানন।

ঈশবেচ্ছায় শীঘ্রই শুভযোগ উপস্থিত হইল। এক অভাবনীয় ঘটনাস্ত্রে বোষ্টনের পার্শ্বস্থ এক গ্রামে, একদিন স্বামিজীর সহিত, शक्षां विश्वविद्यानास्त्र अधार्यक तारु मार्यानास्त्र मार्का रहा। আলাপ মাত্রেই অধ্যাপক মহাশয় স্বামিজাতে অভূত মনীষা ও প্রতিভার বিকাশ দেখিয়া বিশ্বয়াবিষ্ট হন অধ্যাপক স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন-- "আপনি কেন চিকাগো মহাধর্ম সভায় হিন্দু-ধর্ম্মের প্রতিনিধিক্ষণে গমন করিতেছেন না ?" সামিজা তাঁহার অস্ববিধা গুলি বুঝাইয়া দিয়া বলিলেন যে, তাঁহার অর্থও নাই আর উক্ত মহাসভা সংশ্লিষ্ট কোন পদস্থ ব্যক্তির নামে পরিচয় পত্রও নাই। অধ্যাপক তৎক্ষণাৎ উত্তর করিলেন,— শ্রীযুত বনি আমার বন্ধু, আমি আপনাকে তাঁহার নামে এক পত্র দিব।" এই বলিয়া তিনি সেই স্থানেই পত্র শিথিলেন এবং পত্র মধ্যে এই কয়টী কথা লিখিয়া দিলেন,—"দেখিলাম, এই অজ্ঞাতনামা হিন্দু আমাদিগের সকল পণ্ডিত গুলিকে একত করিলে যাহা হয়, ইনি তদপেক্ষাও প্রভুত মনীষাসম্পন্ন।" অধ্যাপক রাইট স্বামিজীকে সম্বোধন করিয়া বলিয়াছিলেন,—"আপনার নিকট হইতে ধর্মের প্রতিনিধি-ত্বের নিদর্শন চাওয়া যেরূপ, সুর্যোর নিকট তাহার আলোক দানের অধিকার আছে কিনা জিজাসা করাও সেইরূপ।" রাইট মংখাদয় ধর্মার কর্তৃপক্ষগণের নিকট হইতে স্বামিজীর জন্ম হিন্দুধর্মের একমাত্র প্রতিনিধিত্বের সাদর নিমন্ত্রণ আনাইলেন। অধিবেশনে উপস্থিত হইবার জন্ম স্বামিজী পুনরায় চিকাগো সহরে আসিয়া প্রতিনিধিগণের আবাস স্থানে সমাদরে গৃহীত হন ৷ ১৮৯৩ সালের ১১ই সেপ্টেম্বরে অধিবেশন আরম্ভ হইল। অগতের যাবভীয় ধর্মের

প্রতিনিধিগণের এরূপ অপূর্ব্ব একত্র সন্মিলন ইতিহাসে এই প্রথম। রোমান কাথলিক, গ্রীকচার্চ্চ ও প্রটেষ্টাণ্ট প্রভৃতি বিভিন্ন খ্রীষ্ট সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট মনীষীগণ, এবং বৌদ্ধ, টেও, কনফুচ, সিণ্টো, ব্রাহ্ম, থিওসফিষ্ট, পারসিক, মহম্মদীয়, জৈন প্রভৃতি ধর্ম সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ মহামাল প্রতিনিধিবর্গ মঞ্চোপরি স্ব স্ব স্থানে অধিষ্ঠিত। ভারত বর্ষ হইতে সমাগত নিমন্ত্রিতগণের মধ্যে হিন্দুধর্মের একমাত্র প্রোতিনিধি স্থামী বিবেকানক। সেই বিরাট ব্যাপার বর্ণনা করিয়া স্থামিজী তাঁহার শিষ্যগণকে নিম্নোদ্ধত পত্রখানি লিথিয়াছিলেন।

চিকাগো, ২রা নবেম্বর ১৮৯৩।

#### প্রিয়—

\_ \*\*

বোষ্টনের নিকটবত্তী এক গ্রামে রাইট্ মহোদয়ের সঙ্গে আমার আলাপ হয়। তিনি হার্ভার্ড বিশ্ববিপ্লালয়ের গ্রীক ভাষার অধ্যাপক। তিনি আমার সহিত অভিশয় সহাস্কৃতি দেখাইলেন। ধর্মমহাসভায় যাইবার বিশেষ আবশুকতা ব্ঝাইয়া বলিলেন, যে উহাতে সমুদায় আমেরিকাবার্সীর সহিত আমার পরিচয় হইবে। আমার সহিত কাহারও আলাপ ছিল না, ঐ অধ্যাপক আমার জন্ত সমুদায় বন্দোবন্ত করিবার ভার স্বয়ং লইকেন। এইরূপে আমি পুনরায় চিকাগোয়, আসিলাম। এখানে এক ভদ্রলোকের গৃহে আমি স্থান পাইলাম। এই ধর্মমহাসভার প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সকল প্রতিনিধিই এই গৃহে স্থান পাইয়াছিলেন।

"মহাসভা" খুলিবার দিন প্রাতে আমরা সকলে 'শিল্প প্রাসাদ' নামক বাটীতে সমবেত হইলাম। সেথানে মহাসভার অধি- ্বেশনের জন্ত একটা বৃহৎ ও কতকগুলি কুদ্র কুদ্র অস্থায়ী হল (hall) নির্মাত হইয়াছিল। এইখানে সর্বজাতীয় লোক সম-বেত হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষ হইতে আসিয়াছিলেন, ব্রাহ্ম-সমাজের প্রতাপচন্দ্র মজুমদার ও বোম্বাইয়ের নগরকার; বার চাঁদ গাঁন্ধি জৈন সমাজের প্রতিনিধিরূপে এবং এনি বেসাণ্ট ও ও চক্রবর্ত্তী থিওসফির প্রতিনিধিরূপে আসিয়াছিলেন। মজুম-দারের সহিত আমার পূর্বপরিচয় ছিল, আর চক্রবর্তী আমার নাম জানিতেন। বাসা হইতে শিল্পপ্রাসাদ পর্যান্ত থুব ধুম ধামের সহিত যাওয়া হইল এবং আমাদের সকলকেই মঞ্চের উপর শ্রেণীবদ্ধ ভাবে বদান হইল। কল্পনা করিয়া দেখ, নীচে একটা হল, তাহার পরে এক প্রকাণ্ড গ্যালারি, তাহাতে আমেরিকার বাছা বাছা ৬।৭ হাজার স্থশিক্ষিত নরনারী ঘেঁসা হেঁদি করিয়া উপবিষ্ট, আর মঞ্চের উপর পৃথিবীর সর্বজাভীর মনস্বীগণের সমাবেশ ! আর আমি, যে জন্মাবচ্ছিন্নে কখন সাধারণ সমক্ষে বক্তৃতা করে নাই, সে এই মহাসভায় বক্তৃতা করিবে ! দঙ্গীত বক্তৃতা প্রভৃতি নিয়ম মত ধুমধামের সহিত সভা আরম্ভ হইল। তথন একজন একজন করিয়া প্রত্যেক প্রতিনিধিকে সভার সমক্ষে পরিচিত করিয়া দেওয়া হইল। তাঁহারাও অগ্রসর হইয়া কিছু কিছু বলিলেন। অবশ্র আমার বুক্ হড় হড় করিতে ছিল ও জিহ্বা শুক্ষপ্রায় হইয়াছিল। আমি এতদুর বাবড়াইয়া গেলাম যে পূর্ব্বাহে বক্তৃতা করিতে ভরসা করিলাম না। মজুম-দার বেশ বলিলেন। চক্রবর্তী আরও স্থন্দর বলিলেন। খুব করতালি ধানি হইতে লাগিল। তাঁহারা সকলেই বক্তৃতা প্রস্তুত

করিয়া আনিয়াছিলেন। আমি নির্কোধ, আমি কিছুই প্রস্তুত করি নাই। আমি দেবী সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া অগ্রসর হইলাম। ব্যারোজ মহোদয় আমার পরিচয় করিয়া দিলেন। আমার গৈরিক বসনে শ্রোতৃ বুন্দের চিত্ত কিছু আরুষ্ট হইরাছিল। আমি আমেরিকাবাসীদিগকে ধন্তবাদ দিয়া ও আরও ছই এক কথা বলিয়া একটী ক্ষুদ্র বক্তৃতা করিলাম। যথন আমি, "আমেরিকাবাদী ভাই ও ভগিনীগণ" বলিয়া সভাকে সম্বোধন করিলাম, তথন তুই মিনিট ধরিয়া এমন করতালি ধ্বনি হইতে লাগিল বে কান যেন কালা করিয়া ভার। তারপর আমি বলিতে আরম্ভ করিলাম। যথন আমার বলা শেষ হইল, তথন আমি হাদয়ের আবেগে একেবারে যেন অবশ হইয়া বসিয়া পড়িলাম। পরদিনে স্ব থবরের কাগজে বলিতে লাগিল যে, আমার বক্তৃতাই সেই দিন সকলের প্রাণে লাগিয়াছে। স্তরাং তখন সমগ্র আমেরিকা আমাকে জানিতে পারিল। সেই শ্রেষ্ঠ টীকাকার শ্রীধর সভাই বলিয়াছেন, — মুকং করোতি বাচালং, হে ভগবন! তুমি বোবাকেও মহাবক্তা করিয়া তুল ! তাঁহার নাম জয়যুক্ত হউক !

সেইদিন হইতে আমি একজন বিখ্যাত লোক হইয়া
পড়িলাম। আর যে দিন 'হিল্পুধর্মা' সম্বন্ধে আমাব বক্তৃতা পাঠ
করিলাম, সেই দিন হলে এত লোক হইয়াছিল যে, আর কখনও
ক্রেলপ হয় নাই। একটা সংবাদ পত্র হইতে আমি কিয়দংশ
উদ্ধৃত করিতেছি—"কেবল মহিলা—কেব্ল মহিলা—কেবল মহিলা
—সমস্ত জায়গা জুড়িয়া, কোণ পর্যন্ত ফাঁক নাই। বিবেকা-

নন্দের বক্তৃতা হইবার পূর্নে অন্ত যে সমুদায় প্রবন্ধ পঠিত হইভেছিল, তাহা ভাল না লাগিলেও কেবল বিবেকানন্দের বক্তৃতা শুনিবার জন্ত অতিশন্ধ সহিষ্টুতার সহিত্ত বসিয়াছিল।" ইত্যাদি আমি গদি সংবাদ পত্রে আমার সম্বন্ধ যে সকল কথা বাহির হইয়াছে, কাহা কাটিয়া পাঠাইয়া দিই, তুমি আশ্চমা হবে। কিছ ভূমি আম আমি নাম যশকে অতিশয় স্থান করি। এইটুকু শ্লিলেই যথেষ্ট হইবেযে, যথনই আমি মঞে দাড়াই তথনই আমার জন্ত কর্ণ বিবিরকারী হাত্তালি পড়িয়া থায়। প্রায় সকল কাগজেই আমাকে খুব প্রশংসা করিছেছে। খুব গোঁড়াদেব প্রান্ত ধ্রীকার করিছে হইয়াছে— "এই স্থেলর মুখ, গৈড়াতিক শাক্তশালা সভূত বক্তাই মহাসভার শ্রেই আসন অধিকার করিয়ছেল, ইত্যাদি।" ইহার পূর্বের প্রাচ্য দেশীয় কোন ব্যক্তিই আমেরিক। সমাজের উপর এক্সপ প্রভাব বিস্তার করিছে পারে নাই।

व्यानी हातक, वित्वकानन ।

ধর্মমধাসভায় স্বামিলা দর্বধর্মসমন্থের যে মহান্ বার্ত্তা প্রচার কবেন এবং যাহা তাঁহাকে সমগ্র আমেরিকাবাসীর পরিচিত করিরাছিল তাহা নিমে অনুবাদিত হইল। আমেরিকাবাসী ভূগিনা ও ভ্রাতৃগণ,

"আপনাদিগের সহ্বদয় ও গ্রীতিপূর্ণ অভিবাদনের প্রত্যভিনন্দন করিবার জন্ম দণ্ডয়মান হইতে আমার অন্তর অনির্বাচনীয় আনন্দে পূর্ব হইতেছে। পৃথিবীর প্রাচীনতম সন্ন্যাসী সম্প্রদায়ের নামে আমি আপনাদিগকে ধন্মবাদ দিতেছি। যিনি সকল ধর্মের মাতৃস্বরূপা

সেই সনাতন ধর্মের নামে আমি আপনাদিগকে ধতাবাদ দিতেছি। সকল শ্রেণীর ও সকল সম্প্রদায়ের লক্ষ লক্ষ হিন্দুর নামে আমি আপনাদিগকে ধন্তবাদ দিতেছি ৷ এই মঞ্চস্থ সেই সকল মহোদয়-দিগকে ও ধন্তবাদ দিতেছি, যাঁহারা প্রাচ্য দেশাগত প্রতিনিধি বর্গকে লক্ষ্য করিয়৷ বলিয়াছেন, "প্রদূরাগত ইংগারা বিভিন্ন দেশে ধর্ম্মের উদার ভাব প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মহিমানিত হইতে পারেন।" আমি সেই ধর্মাবলম্বী বলিয়া গৌরবাহিত মনে করি যে ধর্ম,—ধর্মের উদারতা ও সার্বজনীন সত্যতা জ্বগৎকে শিক্ষা দিয়াছে। আমরা যে কেবল ধর্মের সাক্রণৌকিক সহাত্তভতে বিশ্বাস করি তাহা নয়; আমরা সকল ধর্মাতই সত্য বলিয়া গ্রহণ করিয়া থাকি। আপনাদিগকে ইহা বলিতে গৌরব যুক্ত মনে করি যে আমার ধর্মের পবিত্র ভাষা সংস্কৃতে exclusion কথাটী অমুবাদিত হইতে পারেনা। আমি সেই জাতির অন্তর্গত বলিয়া সম্মানার্হ মনে করি, যে জাতি পৃথিবীর সকল ধর্ম্মের ও সকল জ্বাতির আশ্রয়হীন ও উৎপীড়িত দিগকে আশ্র দিয়াছে। আপনাদিগকে ইহা বলিতে গৌরবান্বিত মনে করি যে, য়াহুদী জ্বাতির এক বিশুদ্ধ অবশিষ্ট শাখা আমরা বক্ষে ধারণ করিয়া রহিয়াছি। এই শাখা দক্ষিণ ভারতে সেই বৎসর আগমন করে, যে বৎসর তাঁহাদিগের পবিত্র ধর্মমন্দির রোমান অত্যাচারে বিধ্বস্ত হইয়া যায়। আমি সেই ধর্মাবলাম্বী विनिया मधाना मन्भन, याहा व्यवनिष्टे महिमान्निक कन्नथु, हे कांकित्क আশ্রয় দিয়াছে ও এখন ও দিতেছে।

আমি আপনাদিগকে একটা স্তোত্তের কয়েক ছত্র বলিতেছি,

যাহা আমি শৈশব হইতে পাঠ করিতেছি, এবং যাহা প্রত্যহ লক্ষ লক্ষ হিন্দু পাঠ করিয়া থাকে,—"যেরূপ নানা নদী নানা স্থানে উৎপন্ন হইয়া মহাসাগরে তাহাদের জলরাশি মিশ্রিত করে, সেইরূপ হে ভগবান! মানুষ নানাবিধ সংস্থার লইয়া, সরল বা বক্র নানা ধর্ম্মপথ আশ্রয় করিয়া তোমার দিকেই আসিতেছে।"

বর্ত্তমান মহাধর্ম সঙ্ঘ, যাহার ন্থায় মহতী মহাসভার অধিবেশন অন্তাপি কোথাও আত্ত হয় নাই, জগতে সেই অপূর্বে ধর্ম প্রমাণিত ও বিধোষিত করিতেছে যাহা শ্রীগীতায় প্রচারিত হইয়াছিল—"যে সকল ব্যক্তি, যে ফল লাভ করিবার জন্ম আমাকে আশ্রয় করে, তাহাদিগকে আমি সেই ফল প্রদান করিয়া অনুগৃহীত করি; মনুষ্যগণ সর্বপ্রকারে আমারই পথের অনুসরণ করিয়া থাকে।"

সাম্প্রদায়িকতা সোঁড়ামি এবং ইহাদের ভয়ন্বর বংশধর ধর্ম বিছেষ বছকাল ধরিয়া এই সৌন্দর্য্যময়ী ধরাতল অধিকার করিয়াছে। তাহাদের দারা জগৎ অভ্যাচারে পূর্ণ, বারংবার নর শোণিতে প্রাবিত, সভ্যতার ধ্বংস সাধিত, ও জ্ঞাতি সকল নিরাশয় নিমজ্জিত। এই বীভৎস দানবকুল যদি না থাকিত, মনুষ্য সমাজ এতদিন মহা উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারিত। কিন্তু ইহাদের কাল পূর্ণ হইয়াছে, এবং আমি সক্ষান্তঃকরণে আশা করি যে, এই মহা সজ্জের গৌরবার্থ অন্ত প্রাতে যে ঘণ্টা নিনাদ ধ্বনিত হইল তাহা ধর্ম বিছেষ, তর্বারি ও লেখনীর উৎপীড়েন, এবং একই লক্ষ্যে অগ্রসর মানুষ ও মানুষের মধ্যে বৈরীভাব সমূলে উচ্চেদ করিবে ।

স্বামিজী ইহার পর ১৯শে সেপ্টেম্বরে হিন্দুধর্ম্মের মূলতন্ত্ব গুলি ব্যাথ্যা করিয়া মহাসভায় একটা প্রবন্ধ পাঠ করেন। মহাসভা, ভঙ্গ হইলে, তুই বৎসর কাল আমেরিকার বিভিন্ন নগরে তিনি হিন্দুধর্ম্মের উনারতা, বেলান্ডের সার্কার্জনীনতা, সাংথ্যের বৈজ্ঞানিকতা এবং জ্ঞান ভক্তি ও যোগ প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া ১৮৯৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ইংলণ্ডে গমন করেন। ইংলণ্ডে আসিয়া পাশ্চাতা জড় দর্শনের মীমাংসা থণ্ডন পূর্বকে, অবৈভ্জানের ভিত্তি— মায়াবাদ ও অপরোক্ষান্তভূতি সম্বন্ধে তাঁহার বক্তৃতা হয়। স্বামিজার যুরোপে ভট্তেববাদ প্রভাবের মুখ্য উদ্দেশ্য — অবৈভ জ্ঞানরূপ অসি হারা পাশ্চাতা নাল্ডিকভারেপ মেচ্ছে দিবহ ধ্বংস পূর্বক বলান্তের এই মহাবাণীর ঘোষণা—

শম্বার বের যে প্রাপ্তবা বস্তকে প্রতিপারন করে, সম্বার তপশু।
যাহাকে বলিয়া দেয়, এবং ঘাহা ইচ্ছা করিয়া সাধুগণ ব্রন্সচর্য্য
আচরণ কবেন, সেই বস্ত জোমাকে সংগোপে বলিভেছি—ইহা ওম্।
এই অক্ষরই ব্রহ্য, এই অক্ষরই পাম এই অক্ষরকে জানিয়া খিনি
যাহা ইচ্ছা করেন তাহার তাহাই হয়। যেমন এক বায়ু
ভূবনে প্রবিষ্ট হইয়া বস্তর ভেল অনুসালে তাহাদের প্রত্যেকের
রূপবিশিষ্ট হয়, তদ্ধেপ এক সর্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বেছে প্রবিষ্ট হইয়া
প্রতিক্রপ হন ও স্বীয় অধিক্রতরূপে বাহিরে ও বর্ত্তমান থাকেন।
এই আত্মা না প্রবচন দারা, না মেধাদ্বারা, না বছ্মেত দারা
লভা হন, কিন্তু যাহাকে এই আত্মা বরণ কবেন, তাহার দারাই
ইনি লভা হইয়া থাকেন; এই আত্মা তাঁহারই নিকট নিজ স্বরূপ
প্রকাশিত করেন।"

শাস্ত্র মহাপুরুষ বাকা অগ্রাহ্য করিয়া, বৃদ্ধি ও বিচার বলে ट्रिके ज़्या महात्नत विकल व्यत्वयर युद्राश व्याख व्याख्यताली, অনাত্মবাদী, জড়বাদী ও নাস্তিক, এবং এই নাস্তিকতার ফল---য়ুবোপ বক্ষে অনীতি ও অধর্মের তাণ্ডব নৃত্যা! য়ুরোপ আঞ্জ শান্তিহীন। পরস্পবের ধ্বংস কামনায়, তথাক্থিত সভাজাতি সকল, যুদ্ধাভিলায়ে সশস্ত্রে সজ্জিক। অবৈভবেদান্ত প্রচার দারা এই ভীষণ জাতি ধ্বংশকর নাস্তিকতা দূর করিয়া, মহাধর্ম্মসমন্বী নীঞ্জ রোপণই সামিজীব জীবনের মহাত্রত। সামিজী বলিয়াছিলেন,—"ওরা,— িয়ুরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ বিজ্ঞানের বড় বড়াই করে। তাই যুক্তি তর্ক দর্শন বিজ্ঞান দিয়ে ওদের জ্ঞান গরিমা চুর্ণ করে দিতে না পারিলে কোন কিছু প্রতিষ্ঠা করা যায় না।" তিন মাস ইংলণ্ডে থাকিয়া তিনি পুনরায় আমেরিকায় প্রভাগমন করেন এবং তাঁহাব প্রতিষ্ঠিত বেদান্ত সভায়, রাজগোগ, কর্মধোগ ও ভক্তিগোগ সম্বন্ধে অনেকগুলি বক্তৃতা প্রদান করেন। মদীয় আচার্যাদের নামক শীর্ষক প্রবন্ধে তিনি শ্রী গুরুদেবের জীবনাথানে সংক্রেপে বর্ণনা করিয়াছিলেন। এ সকলই পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। প্রায় সাদ্ধি তিন বৎসর যুরোপ ও আমেরিকায় এীগুরুদেবের ভাব প্রচারে নিযুক্ত থাকিয়া অতিশয় শাবীরিক ও মানসিক পরিশ্রমে স্বামিজীর দেহ রোগগ্রস্ত ও ভঙ্গ হইল। ধর্মপ্রচারের ভার স্বামী অভেদানন্দ ও স্বামী সারদানন্দের হস্তে অর্পণ পূর্বক ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসে তিনি ভারতবর্ষে প্রত্যাগত হন।

য়ুরোপ ও আমেরিকায় স্বামী বিবেকানন কর্তৃক শ্রীরামক্বফের

ভাব প্রচার সজ্জেপে উক্ত হইল। মাতৃত্মি ভারতবর্ষে প্রীরামরফকে তিনি কি ভাবে প্রচার করিয়াছেন তাঁহার, "হিন্দুধর্ম কি ?" প্রবন্ধে তাহা প্রকাশিত আছে। আমরা সেই প্রবন্ধের উত্তরাংশ এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া শ্রীচরিতামৃত সমাপ্ত করিলাম।

"এই সনাতন ধর্ম্মের সার্কলোকিক সার্ককালিক ও সার্কদৈশিক স্বরূপ, নিজ জীবনে নিহিত করিয়া লোক সমক্ষে সনাতন ধর্মের জীবস্ত উদাহরণ স্বরূপ আপনাকে প্রদর্শন করিতে, লোক হিতের জন্ম শ্রীভগবান রামকৃষ্ণ অবতীর্ণ হুইয়াছেন।

"অনাদি-বর্ত্তমান, সৃষ্টি স্থিতি ও লয় কর্ত্তার সহযোগী শাস্ত্র কি প্রকারে সংক্ষিপ্ত-সংস্কার ঋষি হাদয়ে অবিভূতি হন, তাহা দেখাই-বার জন্ম ও এবস্প্রকার শাস্ত্র প্রমাণীকৃত হইলে ধর্ম্মের পুনক্ষার, পূনঃ স্থাপন ও পুনঃ প্রচার হইবে, এই জন্ম, বেদমূর্ত্তি ভগবান্ এই কলেবরে বহিঃ শিক্ষা প্রায় সম্পূর্ণক্রপে উপেক্ষা করিয়াছেন।

"বেদ অর্থাৎ প্রকৃত ধর্ম্মের এবং ব্রাহ্মণত্ব অর্থাৎ ধর্মাশিক্ষকত্বের রক্ষার জ্বস্ত ভগবান্ বারংবার শরীর ধারণ করেন, ইছা স্মৃত্যাদিতে প্রাসিদ্ধ আছে।

"প্রপতিত নদীর জ্বারাশি সমধিক বেগবান্ হয়। পুনরুথিত তরঙ্গ সমধিক বিস্ফারিত হয়। প্রত্যেক পতনের পর আর্যাসমাজও শীভগবানের কারুণিক নিয়ন্ত্রিতে বিগতাময় হইয়া, পূর্বাপেক্ষা অধিকতর যশস্বী ও বীর্যাবান হইতেছে, ইহা ইতিহাস প্রসিদ্ধ।

"প্রত্যেক পতনের পর প্নক্ষথিত সমাজ অন্তর্নিহিত সনাতন পূর্ণত্বকে সমধিক প্রকাশিত করিতেছেন; এবং সর্বভূতান্তর্যামী

## ভাৰ প্ৰচার্।

প্রভিত্ত প্রত্যেক অবতারে আত্মন্তরূপ সমধিক **অভিন্যক্ত** করিতেছেন।

"বারংবার এই ভারতভূমি মুর্চ্ছাপরা হইয়াছিলেন এবং বারংবার ভারতের ভগবান্ আত্মাভিব্যক্তির দ্বারা ইহাকে পুনক্ষ-জ্জীবিতা করিয়াছেন।

"কিন্তু ঈষন্মাত্রধামা গতপ্রায়া বর্ত্তমান গভীর বিষাদ রঞ্জনীর স্থায়, কোনও অমানিশা এই পুণাভূমিকে সমাচ্চন্ন করে নাই। এ পতনের গভীরতায় প্রাচীন পতনসমস্ত গোষ্পাদের তুলা। এবং সেই জক্ত এই প্রবোধনের সমুজ্জগতায়, জ্বক্ত সমস্ত পুনর্বোধন স্থালোকে তারকাবলীর ক্যায় (ক্ষীণ জ্যোতিঃ হইবে)। এই পুনক্ষধানের মহাবীর্ঘ্যের সমক্ষে পুনং পুনল্ক প্রাচীন বীর্ঘ্য বাদলীলা প্রায় হইয়া ঘাইবে।

"পতনাবস্থায় স্নাতন ধর্মের সমগ্র ভাবস্মষ্টি অধিকারি-হীনতায় ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সম্প্রদায় আকারে পরি-রক্ষিত হইতেছিল এবং অনেক অংশ লুপ্ত হইয়াছিল।

"এই নবোখানে, নববলে বলীয়ান্ মানব সন্তান, বিথপ্তিত ও বিক্লিপ্ত অধ্যাত্মবিদ্যা সমষ্টিকত করিয়া, ধারণা ও অভ্যাস করিতে সমর্থ ইইবে, এবং লুপ্ত বিদ্যারও পুনরাবিষ্কার করিতে সমর্থ ইইবে; ইহার প্রথম নিদর্শন স্বরূপ, পর্ম কারুণিক শ্রীভগবান্ সর্ব্ব যুগাপেক্ষা, দমধিক সম্পূর্ণ সর্ব্বভাব সমন্বিত, সর্ব্বিদ্যা সহায়, যুগাবতার রূপ প্রকাশ করিলেন!

"অতএব এই মহাযুগের প্রত্যুষে সর্বভাবের সমন্বয় প্রচারিত হইতেছে এবং এই অসীম অনস্ক ভাব, যাহা সনাতন শাস্ত্রে ও ধর্মে

নিহিত থাকিয়াও এতদিন প্রচল্প ছিল, তাহা প্নরাবিশ্বত হইয়া উচ্চ নিনাদে জনসমাজে ঘোষিত হইতেছে।

"এ নব যুগধর্ম, সমগ্র জগতের, বিশেষতঃ ভারতবর্ষের কলা।ণের নিদান এবং এই নবযুগ ধর্ম্ম-প্রবর্জক শ্রীভগবান্ পূর্বেগ শ্রীযুগধর্ম্ম-প্রবর্জকদিগের পুনঃ সংস্কৃত প্রকাশ। হে মানব! ইহা বিশ্বাস
কর ও ধারণ কর!

"মৃত ব্যক্তি প্ররাগত হয় না। গত রাত্রি প্রকার আসে
না। বিগতোজ্ঞাস সেরপে আর প্রদর্শন করে না। জীব ফুইবার এক দেহ ধারণ করে না। হে মানব! মৃতের পূজা হইতে
আমরা ভোমাদিগকে জীবস্তের পূজাতে আহ্বান করিতেছি।
গতান্তুশোদনা হইতে বর্ত্মান প্রয়ে আহ্বান করিতেছি। লুপ্ত
পন্তার প্রক্ষারে ব্যাশক্তি কয় হততে, সজোনির্মিত বিশাল ও
সলিকট পথে আহ্বান করিতেছি; বৃদ্ধিনান বৃদ্যাে লও!

্ন শক্তির উন্মেষ মাত্রে দিগ্দিগন্তব্যাপী প্রতিধ্বনি জাগরিত হইয়াছে, তাহার পূর্ণাবিদ্যা কল্পনায় অনুভব কর; এবং রুণা সন্দেহ, ছুবলতা ও দাসজাতি স্থলত ঈর্ষা দ্বেষ ত্যাগ করিয়া। এই মহাযুগ্দক্র-পরিবর্ত্তনের সহায়তা কর।

"আমরা প্রভুর দাস, প্রভুর পুত্র, প্রভুর লীলার সহায়ক— এই বিশ্বাস দৃঢ় করিয়া কাধ্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও!"

## ্ভ নমো ভগবতে রামকৃষ্ণায়।

# সংশোধন।

# পাঠকগণ, নিম্নলিখিত অশুদ্ধগুলি সংশোধন করিয়া পুস্তক পাঠ করিবেন।

| •              |            |                   |                         |
|----------------|------------|-------------------|-------------------------|
| পৃষ্ঠা         | পঙ্ক্তি    | <b>অ</b> শুদ      | শুদ্দ                   |
| 8              | ٩          | <b>्व†श</b>       | <b>ে</b> য†গ            |
| æ              | Ŋ          | <u>তাঁ</u> †হার   | ' <b>তাঁহ</b>  র        |
| 28             | ٩          | <b>দো</b> ষ       | <b>নে</b> †ম            |
| 74             | ₽          | বায়ূ             | বায়ু                   |
| २२             | >>         | পূৰ্ক্তকাৰ্য্য    | পূৰ্ত্ত <b>ক</b> াৰ্য্য |
| २৫             | <b>૨</b> > | মনসাদেবীয়        | মনসাদেবীর               |
| 3>             | 5•,55,50   | কোষ্টা            | কেশ্বস্থী               |
| 8 9            | Ъ          | ভেজনার            | উত্তেজনার               |
| ৬১             | >•         | ভাগিনের           | ভ <b>াগিনেয়</b>        |
| 9 •            | ġ          | <b>অ</b> লোচিত    | <b>অালো</b> চিত         |
| 9 •            | २७         | <b>ল</b> য়†      | ভূলিয়া                 |
| 9 %            | 9          | <b>ব</b> ি য়া    | বলিয়া                  |
| ৭৯             | >•         | তক্তে ক           | তম্ব্রে ক               |
| >>>            | >8         | <b>छिनि</b> य     | জিনিয                   |
| <b>&gt;</b> 29 | . >        | <b>ঐশ্বর্ষ</b> ্য | <b>ত্রখ</b> র্য্য       |
| <b>&gt;</b> २१ | >8         | অহেতৃক            | অহেতৃক                  |
| <b>&gt;</b> ೨. | ۶۵         | ত <b>ৰ্</b> ষন    | তথন                     |
|                |            |                   |                         |

| পৃষ্ঠা          | পঙ <b>্কি</b> | <b>অশুদ্ধ</b> | <b>ভ</b> দ্ধ     |
|-----------------|---------------|---------------|------------------|
| <b>&gt;</b> 0€  | \$8           | <b>ट</b> र्डन | হতেন             |
| ১৩৬             | >             | দাশুভাস       | দা <b>শু</b> ভাব |
| <b>&gt;8</b> ৮  | २ऽ            | <b>১৮৬</b> ৬  | ১২৬৬             |
| 696             | >9            | <b>भान</b> ष  | <b>শা</b> নস     |
| <i>جود</i>      | > २           | আসৎ           | <b>অ</b> সৎ      |
| >96             | •             | অমিই          | <b>অামিই</b>     |
| ১৮৯             | ٠             | <b>যেতা</b>   | <b>ক্ষেতা</b>    |
| > 200           | २५            | চাউনিনে       | চাউনিতে          |
| ₹8৮             | ২             | উদ            | <b>উ</b> দয়ে    |
| ₹ <b>७</b> 8    | २२            | রজুতে         | রজ্জুতে          |
| २ १ १           | ь             | निरन          | <b>मि</b> टन     |
| <b>২৭</b> ৭,২৯৩ | २ •,२७        | <b>সংটা</b>   | ভাংটা            |
| ৩৬২             | 9             | ক্ষন          | কেমন             |
| 8 4 %           | >             | যোগ           | রোগ              |
| 89•             | ₹•            | তাহাকে        | <u> তাঁহাকে</u>  |

# শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ উপদেশ

১০শ সংস্করণ। পকেট এডিসন। স্বামী-ব্রসানন্দ সন্ধলিত।

ডবল ক্রাউন ৩২ পেজি, ১৪৭ পৃষ্ঠা। পাইকা টাইপে ছাপা।

কাপড়ে বাঁধান শ্রীশ্রীরামক্ষ্ণদেবের ১ খানি অতি স্থলার হাঁক
টোন ছবিযুক্ত মূল্য।০/• স্থানা।

এই সংস্করণে প্রায় একশত নৃতন উপদেশ সংযোজিত হইয়াছে এবং দক্ষিণেশ্বরের ৮কালীমন্দিরের ছবি দেওয়া হইয়াছে।

# बो बो ता पर्यक्षनी ना श्रम ।

প্রক্রিক বি — পূর্বাদ্ধ তয় সংস্করণ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেঞ্চি, ২৯২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥• উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১১ • আনা, ঐ—উত্তরার্দ্ধ তয় সংস্করণ ডবল ক্রাউন ১৬ পেঞ্চি, ৩২৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৯•, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১১•।

ঐ—সাধকভাত—৩য় সংস্করণ। ডবলক্রাউন ১৬ পেঞ্চি ৪০২ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥০ টাকা, উদ্বোধন-গ্রাহক পক্ষে ১৶০।

ঐ—পূৰ্কিকথা ও বাল্যক্তীবন। ৩য় সংস্করণ। ডবল ক্রাউন ১৬ পেজি, ১৪৪ পৃষ্ঠা। মূল্য ১৯/• আনা, উদ্বোধনগ্রাহক পক্ষে ২ টাকা।

ঐ—

বিকুরের দিব্যভাব ও নরেন্দ্র
নাথ—২য় সংস্করণ। স্থামী সারদানন প্রণীত। ডবল ক্রাউন
১৬ পেঞ্জি, ৩৭৮ পৃষ্ঠা। মূল্য ১॥৵৽ আনা, উদ্বোধন-গ্রাহকের
পক্ষে ১॥• আনা।

- ঠাকুরের দিব্যভাব এবং নরেন্দ্রনাথ প্রদক্ষে ব্রাহ্ম ভক্তগণের

সহিত প্রথম পরিচয়ের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া গলরোগে আক্রান্ত হইয়া তাঁহার চিকিৎসার্থ কলিকাতায় আগমনপূর্বক ভামপুরুরে অবস্থানকাল পর্যান্ত সময়ের মধ্যে ঠাকুরের জীবনের ' ঘটনাবলী হইতে ঘথাসম্ভব সনিবেশিত হটয়াছে। ঠাকুর এই কালে নিরম্ভর দিবাভাবার্জ্য থাকিয়া প্রত্যেক ব্যক্তির সহিত্ ব্যবহার ও প্রতি কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন। আবার এখন হইতে তাঁহার অবশিষ্ট জীবন কাল শ্রীযুক্ত নরেজের স্থামা বিদেকানন , জীবনের সহিত ঈদুশ মধুর সম্বন্ধে চেরকালের নিমিত্ত মিশিত হইয়াছিল যে উহার কথ: আলোচনা করিতে যাইলে সঙ্গে সঞ নরেন্দ্রের জাবন-কণা উপস্থিত হইয়া পডে। স্বতরাং বর্ত্তমান গ্রাম্বানির 'ঠাফুরের দিকভাব ও নরেন্দ্রনার্থ' নামে অভিহিত হওয়াই আমানিশের নিকট যুক্তিযুক্ত খনে হুইয়াছে। ইহাতে শ্রীশ্রীঠাকুর, স্থামী ব্রমানন্দ, প্রোণান্দ, নিরপ্রনানন্দ, যোগানন্দ, বিবেকানন্দ এবং জীযুক্ত পূর্ণচন্দ্র ঘোষের সাকুরের অন্তরন্ধ শিশ্য ) পৃথক পুথক চিত্র সলিবেশিত হইয়াছে বিস্তৃত মার্জিন্যাল লোট ও বিস্তৃত স্থৃচি সম্বলিত।

পূর্বার্চে দফিলেখরেব, শ্রীপ্রীমাকালার, প্রীপ্রীরামরুফাদেবের এবং ভারত প্রভারে দিকিলেখরের কালামন্দিব, বাদশ শিবমন্দির ও বিষ্ণুমন্দির সম্বানত স্কন্দর ছবি, এবং মথুরবাব্, স্বারম্বাব্ ও গোপালের মা প্রভৃতি জরন্দের ছবি, এবং শাধকভাবে প্রীপ্রীরামরুফের একখানি অভিনব তিন রঙ্গের ছবি ও অপর গুইখানি ছবি সন্নিবেশিত হইয়াছে।

ভগবান্ শ্রীরামক্ষণদেব সম্বন্ধে এই গ্রন্থানি স্প্রধানের। শুধু ঘটনাসংগ্রহ এ গ্রন্থের উদ্দেশ্য নহে। যে ম